

#### ফিওদর করোডকিন

# अधित श्रिकाः



#### ফিওদর করোভকিন

## वृशिहार श्रिशाः

সচিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত কিশোরপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ



প্রগতি প্রকাশন · মঙ্গেকা

#### ম্ল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মাম্দ অকসম্জা: ইউরি লিলোভ

#### ФЕДОР ПЕТРОВИЧ КОРОВКИН ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

На языке бенгали

#### F. KOROVKIN

#### Ancient History

In Bengali

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৬

- © Издательство "Просвещение", 1981
- বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৬

সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্দ্রিত

#### **স**্চিপত্র

|       | তর্বণ পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                 | ۹<br>۵۵              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | আদিম মানবের জীবন্যাত্রা                                                                                                                                                              |                      |
|       | প্রথম অধ্যায়। আদিম মানুষের সংগ্রহবৃত্তি ও তার<br>শিকারী জীবন · · · · · · · · ·                                                                                                      | ১৭                   |
| N     | <ul> <li>১০ আমাদের পর্বেপর্বর্ষের পরিচয় ও জীবনযায়া ০০ ০০</li> <li>১০ শিকারী আদিম মান্ব্যের গোয়ভিত্তিক গোষ্ঠী ০০ ০০</li> <li>১০ শিল্পকলা ও ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব ০০ ০০ ০০</li> </ul> | ১৭<br>২১<br>২৭       |
|       | দ্বিতীয় অধ্যায়। <b>কৃষিজীবী ও পশ্পালক আদিম সমাজ</b> § ৪০ পশ্পালন ও কৃষিকর্মের উদ্ভব ০০ ০০ ০০  § ৫০ মানুষে মানুষে বৈষম্যের স্ত্রপাত ০০ ০০ ০০  ইতিহাসের যুগবিভাগ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০      | 05<br>05<br>08<br>88 |
|       | স্বুপ্রাচীন প্রাচ্যভূমি                                                                                                                                                              |                      |
|       | তৃতীয় অধ্যায়। <b>প্রাচীন মিশর</b>                                                                                                                                                  | 8৯                   |
|       | § ৬ প্রাচীন মিশরের নিস্পর্ণ ও তার অধিবাসী                                                                                                                                            | ৪৯                   |
| M     | § ৭০ প্রাচীন মিশরীয় সমাজে শ্রেণীয় উদ্ভব                                                                                                                                            | 68                   |
| 21 23 | § ৮০ প্রাচীন মিশরে রাজ্যের উদ্ভব · · · · ·                                                                                                                                           | 6<br>ዩ               |
|       | ১ মিশরে রাজের পরিচালনাব্যক্তা ও শ্রেণীসংগ্রাম                                                                                                                                        | ৬৩                   |
|       | § ১০ মিশরীয় রাম্বের অমিতবিক্রম ও পতন · · ·                                                                                                                                          | ৬৬                   |
|       | <ul> <li>১১০ প্রাচীন মিশরে ধর্ম</li></ul>                                                                                                                                            | 95<br>99             |
|       | <ul> <li>১৩০ প্রাচীন মিশরীয় শিলপকলা</li></ul>                                                                                                                                       | ४२<br>४२             |

| By &     | চতুর্থ অধ্যায়। <b>প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য</b> · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8A                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          | § ১৪. মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B.B.                                                                                 |
|          | § ১৫. মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীনতম রাষ্ট্র ও ব্যাবিলন সাম্রাজ্য .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৯৩                                                                                   |
| (金额)源(金) | যুগপঞ্জী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ৯৭                                                                                   |
|          | § ১৬. খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে মধ্য প্রাচ্য · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৯৭                                                                                   |
|          | § ১৭· প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের সংস্কৃতি · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                                                                                  |
|          | পণ্ডম অধ্যায়। প্রাচীন ভারত · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220                                                                                  |
|          | <ul> <li>১৮. খ্রীষ্টপ্রে ৩য় থেকে ১য় সহস্রাব্দের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ</li> <li>১৯. খ্রীষ্টপ্রে ১য় সহস্রাব্দে ভারতে দাসমালিকদের রাষ্ট্রের</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220                                                                                  |
| 74 Kil-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 228.                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22A                                                                                  |
|          | § ২১- প্রাচীন য <b>ু</b> গে শ্রীলুঞ্কা  ·   ·   ·   ·   ·   ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>১</b> ২৪                                                                          |
| A.       | ষষ্ঠ অধ্যায়। প্রাচীন চীনদেশ · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ১২৯                                                                                  |
| Loc      | § ২২৮ চীনদেশে রাজ্বের উদ্ভব · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252                                                                                  |
|          | § ২৩. চীনে গণ-অভ্যুত্থান   .   .   .   .   .   .   .   .   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                  |
|          | § ২৪· চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি ´ · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20R                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|          | প্রাচীন গ্রীস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| / (M:37) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\</b> 89                                                                          |
|          | সপ্তম অধ্যায়। <b>স্থোচীন কালে গ্রীকদেশ</b> · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|          | সপ্তম অধ্যায়। স <b>্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ</b> · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীসের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\</b> 89                                                                          |
|          | সপ্তম অধ্যায়। স্থাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীসের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$89<br>\$60                                                                         |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সাপ্তাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক পারাণ · · · · · · ·  § ২৭ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\</b> 89                                                                          |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সাপ্তাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক পারাণ · · · · · · ·  § ২৭ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮ খানীউপার্ব ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$89<br>\$60<br>\$66                                                                 |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সাপ্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক পারাণ · · · · · · ·  § ২৭ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮ খানীন্টপার্ব ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66                                                         |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সন্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · · ·  § ২৭ স্থোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮ খ্রীষ্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$89<br>\$60<br>\$66                                                                 |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সা্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · · ·  § ২৫. প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬. প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · · ·  § ২৭. হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮. খ্রীষ্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · · ·  § ২৯. প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                           | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66                                                         |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সন্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · · ·  § ২৭ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮ খ্রীষ্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · · ·  § ২৯ প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম · · · · · · · ·  অষ্টম অধ্যায়। দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও                                                                                                                                                                                                                      | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66                                                         |
|          | সপ্তম অধ্যায়। স্থাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  \$ ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  \$ ২৬ প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · · ·  \$ ২৭ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  \$ ২৮ খ্রীষ্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং     তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · · ·  \$ ২৯ প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম · · · · · · ·  অত্টম অধ্যায়। দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও খ্রীষ্টপ্রে ৮ম-৬ন্ট শতকে নগর-রাজ্যের উদ্ভব · · · ·  **                                                                                                                                                           | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66<br>\$60                                                 |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সা্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫ প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬ প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · · ·  § ২৭ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮ খ্রীল্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং তাদের সমাজে গ্রেণীর উদ্ভব · · · ·  § ২৯ প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম · · · · · · ·  আত্টম অধ্যায়। দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও খ্রীল্টপ্রে ৮ম-৬ন্ট শতকে নগর-রাজ্রের উদ্ভব · · ·  § ৩০-৩১ আথেনীয় দাসমালিকদের রাজ্র · · · · ·                                                                                                                            | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66<br>\$60<br>\$60<br>\$60                                 |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সন্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫. প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬. প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · ·  § ২৭. হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮. খ্রীল্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং     তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · ·  § ২৯. প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম · · · · · · ·  অত্টম অধ্যায়। দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও খ্রীল্টপ্রে ৮ম-৬ন্ট শতকে নগর-রাজ্বের উদ্ভব · · ·  হি ৩০-৩১. আথেনীয় দাসমালিকদের রাজ্ব · · · ·  খ্রীল্টপ্রে ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে অভিজাত শ্রেণীর শাসন                                                                 | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66<br>\$69<br>\$69<br>\$69                                 |
|          | সপ্তম অধ্যায়। সন্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ · · · ·  § ২৫. প্রাচীন গ্রীকের নিসর্গ ও তার অধিবাসী · · ·  § ২৬. প্রাচীন গ্রীক প্রোণ · · · · · ·  § ২৭. হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' · · ·  § ২৮. খ্রীন্টপূর্ব ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব · · · ·  § ২৯. প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম · · · · · ·  অল্টম অধ্যায়। দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও খ্রীন্টপূর্ব ৮ম-৬ন্ট শতকে নগর-রাজ্বের উদ্ভব · ·  ﴿ § ৩০-৩১. আথেনীয় দাসমালিকদের রাজ্ব · · · ·  খ্রীন্টপূর্ব ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে অভিজাত শ্রেণীর শাসন                                                                     | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$69<br>\$69<br>\$98<br>\$98                 |
|          | সপ্তম অধ্যায়। স্প্রাচীন কালে গ্রীকদেশ   \$ ২৫০ প্রাচীন গ্রীসের নিসর্গ ও তার অধিবাসী   \$ ২৬০ প্রাচীন গ্রীক প্রোণ   \$ ২৭০ হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি'   \$ ২৮০ খ্রীষ্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনষাত্রা এবং  তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব   \$ ২৯০ প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম   অষ্টম অধ্যায়। দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও  খ্রীষ্টপ্রে ৮ম-৬ন্ট শতকে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব    * ব্রীষ্টপ্রে ৮ম-৬ন্ট শতকে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব   খ্রীষ্টপ্রে ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে রাষ্ট্র    * ব্রীষ্টপ্রে ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে রাষ্ট্রভিত্তি স্দৃঢ়ীকরণ   • দেমোসদেরণ বিজয় ও আথেন্সে রাষ্ট্রভিত্তি স্দৃঢ়ীকরণ   • | \$89<br>\$60<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$66<br>\$66 |

|             | নবম অধ্যায়। খ <b>্ৰীষ্টপ<sub>্</sub>ৰ ৫ম শতকে গ্ৰীসে দাসতল্তের</b>          |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | বিকাশ ও আথেন্সের উন্নতি 🕟 · · · · ·                                          | 798         |
|             | § ৩৪. গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ · · · · ·                                 | 228         |
|             | § ৩৫. খ্রীটপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতন্ত্র · · · ·                            | २०२         |
| & Q         | § ৩৬. খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকের মধ্যভাগে আথেন্সের শক্তি                          |             |
| , 3         | ও সমৃদ্ধি • • • •                                                            | ২০৬         |
|             | § ৩৭. আথেনীয় দাসমালিকদের গণতন্ত্র · · · ·                                   | ২০৯         |
|             | দশম অধ্যায়: খ্রীষ্টপূর্ব <b>৫ম-৪র্থ শতকে গ্রীক</b><br>সংস্কৃতির সম্যক বৈকাশ | <b>২১</b> ৪ |
|             | रार इंगलन रामाना । नगाना                                                     | (00         |
|             | § ৩৮. লিপি এবং শিক্ষায়তন। অলিম্পিক খেলা · · ·                               |             |
| C2539       | § ৩৯. প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমণ্ড · · · · · · ·                                   | 422         |
|             | § ৪০. খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীক স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও                        |             |
|             | চিত্রকলা                                                                     |             |
|             | § ৪১. প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনা · · · · ·                                  | २०১         |
| @ c3        | একাদশ অধ্যায়। ভূমধ্যসাগরের পর্বাঞ্চলে গ্রীক-                                |             |
|             | মাকিদোনীয় রাণ্ট্রসম্হের উদ্ভব ও বিকাশ · · ·                                 | ২৩৬         |
|             | § ৪২. খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে গ্রীসের পতন ও মাকিদোনিয়ার                      |             |
|             | वभाजा भ्योकात                                                                | 51914       |
|             | § ৪৩. মাকিদোনিয়ার আলেকজান্ডার দি গ্রেটের রাণ্ডের                            | (00         |
|             | বিকাশ ও অবক্ষয় · · · · · · ·                                                | \$80        |
|             | § ৪৪. খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের শেষ পাদ থেকে খ্রী. প্.                         | (3)         |
|             | ২য় শতকের মধ্যে প্রে-ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলের                                    |             |
|             | অর্থনীতি ও সংস্কৃতি · · · ·                                                  | ₹88         |
|             | *                                                                            |             |
|             | প্রাচীন রোম                                                                  |             |
|             | দ্বাদশ অধ্যায়। <b>রোমক প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ</b>                      |             |
| tron        | এবং তার ইতালি জয় · · · ·                                                    | ২৫৭         |
|             | § ৪৫. স্ব্প্রাচীন কালে রোম ও সেখানে প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব .                    | २७१         |
|             | § ৪৬. খ্রীষ্টপ্রে ৩য় শতকের মধ্যভাগে অভিজাত রোমক                             |             |
|             | প্রজাতন্ত্র                                                                  | ২৬৩         |
|             | ত্রয়োদশ অধ্যায়। ভূ <b>মধ্যসাগরীয় পরাক্রমশালী দাসরাজ্রে</b>                |             |
|             | রোমক প্রজাতন্তের পরিণতি লাভ · · · ·                                          | ২৬৯         |
| The same of | ১<br>§ ৪৭. পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য লাভের জন্য                    |             |
| S. U        | রোম ও কার্থেজের মধ্যে যদ্ধ                                                   | ২৬৯         |
|             |                                                                              |             |

|      | ৪৮. খ্রীন্টপ্রে ২য় শতকে রোম কর্ত্ক বিভিন্ন দেশ     দখল                            |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.A  | চতুর্দশি অধ্যায়। <b>রোমে প্রজাতন্তের পতন। সম্দ্রির</b>                            |     |
|      | কালে রোমক সাম্রাজ্য                                                                | ২৯৫ |
|      | § ৫২. রোমে সিজারের ক্ষমতা দখল   •   •   •   •   •   •   •   •   •                  | ২৯৫ |
|      | রোম সাম্রাজ্য · · · · · · ·                                                        | 000 |
| ==== | পণ্ডদশ অধ্যায়। <b>প্রজাতন্তের শেষ থেকে সাম্রাজ্যস্থাপনের</b>                      |     |
| 7    | শ্রুর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোমক সংস্কৃতি ও                                         |     |
|      | জনজীবন · · · · · · · · · · ·                                                       | ७०१ |
| ₹.   | § ৫৪. প্রাচীন রোমের শিলপকলা · · · · ·                                              | ७०१ |
|      | § ৫৫. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর রোম নগরী · · · ·                                     | 050 |
|      | ষোড়শ অধ্যায়। <b>রোম সাম্লাজ্যের অবক্ষয় ও পতন</b>                                | ৩১৯ |
|      | অবক্ষয় স্টেনা · · · · · · · ·                                                     | ৩১৯ |
|      | § ৫৭. খ্রীষ্টীয় ৩য় শতকে সামাজ্যের শক্তিহ্রাস এবং সমাট                            |     |
|      | দিওক্লিতিয়ানের সময়ে সাম্রাজ্য স্বৃদ্ঢ়ীকরণ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
|      | § ৫৯. খ্রীন্টীয় ৪র্থ শতকে রোম সাম্রাজ্যের অবনতি •                                 |     |
|      | § ৬০. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন · · · · ·                                         |     |
|      | দেখো তো, প্রাচীন য্বগের ইতিহাসের ম্বল কথাগ্বলো মনে<br>আছে কিনা · · · · · · · · · · | ৩৩৭ |
|      | উপসংহার • • • • • • • • • •                                                        | 085 |

#### তর্বুণ পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে

প্রাচীন গ্রীস ইতিহাস বলতে ব্রুবতো 'বিশ্লেষণ' এবং 'প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা'। আমরা বলি, ইতিহাস হলো বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞান যার দ্বারা বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে মান্য কীভাবে জীবনধারণ করেছে, তাদের শ্রম কীভাবে প্থিবীর রূপ পালিটয়ে দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের জীবনধারাও কি করে ও কেন ক্রমশ পরিবর্তিত হতে হতে আজকের এই বিশেষ রূপ লাভ করেছে।

প্রত্যেকটি দেশের ইতিহাস আসলে বিশ্ব-ইতিহাসেরই একটা অংশমান্ত, অংশ সারা প্রথিবীর মানবেতিহাসের।

এখন এই বইটিতে তোমরা যা পড়তে যাচ্ছ তা হলো বিশ্ব-ইতিহাসের প্রথমাংশ — প্রাচীন প্রথিবীর ইতিহাস — বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গের বৃহদায়তন প্রথম একটি বিভাগ। স্কুদ্রে অতীতে মনুষ্যজীবন কেমন ছিল তারই কাহিনী।

কিন্তু হাজার কি লক্ষ বছর আগে মান্ত্র কেমনভাবে জীবনধারণ করতো তা আমরা জানবো কোখেকে?

প্থিবীর ব্বকে মান্বের জীবন সব সময়েই 'পায়ের চিহ্ন' রেখে গেছে, এর ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নি। এই 'পদচিহ্ন' ধরে ধরে পথ চলে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন দ্বে অতীতে মান্বের জীবন সত্যিই কীরকম ছিল।

শ্বেক চিহের ভাষা'। স্বদ্রে প্রাচীন কালেও মান্ব তাদের জীবনযান্তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছে, বিভিন্ন ঘটনার তথ্যও। তারা লিখে গেছে গাছের বাকলে, পাথরের উপরে, মস্ণ পশ্বচর্মের উপরে এবং আরো নানান কিছ্বতে। প্থিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে লেখাটি পাওয়া গেছে সেটি লিপিবদ্ধ হয়েছিল প্রায় ও হাজার বছর প্রেবি। (৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায় 'কালপঞ্জী' দেখ। লক্ষ্য করো, প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে সহস্র বংসরের ব্যবধান।)

অবশ্য প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে খ্ব কম। উপরস্থু আছে লিপি পাঠোদ্ধার করার সমস্যা। বহু লিপি রচিত হয়েছে শ্বেমাত্র চিহ্ন দিয়ে, যা বর্তমানে কেউ কোথাও ব্যবহার করে না। এমন সব চিহ্ন লেখা হয়েছে এমন সব ভাষায় যে ভাষায় বহু পর্ব থেকেই কেউ কোথাও কথা বলে না। তবু বিজ্ঞানীরা প্রাচীন প্থিবীর বেশির ভাগ মানবগোষ্ঠীর লিপি পড়ে উঠতে পেরেছেন। প্রের্ব অবোধ্য ম্ক লিপিচিহ্নও আজ আমাদের কাছে 'কথা বলে উঠেছে'। তারা বলেছে স্প্রাচীন অতীতের মহাবিক্রমশালী রাষ্ট্রের কথা, বলেছে গণ-অভ্যুত্থানের কথা, জ্ঞানবিজ্ঞানের



লিখিত ইতিহাসের আকর-উপাদান। ১. প্রাচীন মিশরে পাথর খোদাই করে রচিত শিলালিপি।
শিলালিপির মধ্যে বর্তমান দুটি শব্দ বির্ধাতাকারে বামাদিকে ছেপে দেয়া হলো। তীরের সাহায্যে
দেখানো হয়েছে শিলালিপির ঠিক কোনখানটার কথাদুটো আছে। এই শিলালিপি আবিষ্কারের
ফলে মিশরীয় প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার সম্বদ্ধে বহুর্নিছহু জানা সম্ভব হয়েছে। ২. মৃত্তিকাফলকের
উপরে রচিত প্রাচীন লিপি। ৩. রোমে প্রচলিত প্রাচীন 'পর্ইথি', যাতে নন্ট না হয়ে যায় সেজনা
রাখা হতো কাঠের বাজে। (ইতিহাসের এই আকর-উপাদান সম্বদ্ধে ক্রমশ এই বইতেই তোমরা
যথাস্থানে সবিস্তারে জানতে পারবে।)

উদ্ভব সম্বন্ধে এবং আরো বহু জিনিস সম্বন্ধেই আমাদের অবহিত করেছে এইসব প্রাচীন লিপি।

যে সমস্ত লিপি থেকে বিজ্ঞানীরা ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছেন, সেগ্রলোকে বলা হয় লিখিত ইতিহাসের আকর-উপাদান অথবা ঐতিহাসিক দলিল। এরকম কয়েকটি উৎসম্থল বা দলিলের বিষয়বস্তুর সাথে তোমরা এ গ্রন্থে পরিচিত হবে।

বাঙ্ময় চিত্রাবলী ও বন্ধুসামগ্রী। লিপি ব্যতিরেকে প্রাচীন মান্ব্র অন্য 'পদচিহ্ন'ও রেখে গেছে। প্থিবীর ব্রুক থেকে এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নি প্রাচীন মান্ব্রের সমাধি, তাদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপর, তাদের বাসস্থানের ধরংসাবশেষ। গণপ্রবাদ বলে: 'আমাকে তোমার বাড়ি দেখাও, বলে দেবো কেমন আছো।' আর বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন: 'আমাদের প্রাচীন মান্বের হাড় দেখাও, আমরা বলে দেবো সে ছিল কেমন। প্রাচীন মান্বের জিনিসপর দেখাও আমাদের, অমনি বলে দেবো তারা কী করতো, তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ছিল কীরকম, কীভাবে বে'চেছিল তারা।' প্রাচীন যুগে অঙ্কিত ছবিও বহু কিছু জানায় আমাদের। কেন না ছবিগ্রুলোর মধ্যে তখনকার লোকজনদের জীবনই বিধৃত হয়ে আছে: তাদের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ, সংগ্রাম, উৎসব, তাদের ব্যবহৃত বস্থুসামগ্রী — সব।

প্রাচীন মান্বের আঁকা ছবি আর তাদের ব্যবহৃত জিনিসপ্রাদিকে বলা হয় ঐতিহাসিক প্রোনিদর্শন। মান্ব তখনো লিপি আবিষ্কার করে নি। তারো আগেকার এইসব নিদর্শন বিল্প্প না হয়ে মহাকালের পথ বেয়ে আমাদের হাতে এসে পেণছৈছে।

প্রাকালের 'পদচিহ্ন' সন্ধানীর দল। তোমরা নিশ্চরই লক্ষ্য করেছো যে, কোনো জিনিস বাইরে কয়েক দিন পড়ে থাকলেই তার উপর ধ্বলোর পাতলা আন্তরণ পড়ে যায়। প্রাচীন প্থিবীর মান্র্বদের জিনিসপত্রের উপর হাজার হাজার বছর ধরে এভাবে ধ্বলোবালির প্রের স্তর জমা হয়, তার উপর ঘাস আর গাছপালা গজিয়ে ওঠে। সেজন্যই প্রাচীন মান্র্রজনদের জিনিসপত্র খ্বেজ পাওয়া মোটেই সহজ নয়। প্রথমে খ্বজতে হয় কোথায় ওরকম জিনিসপত্র আছে, তারপর খ্বেজ পেলে তখন খননকার্য চালিয়ে তা উদ্ধার করে আনতে হয়।

'প্রানিদর্শনের' উপর নির্ভার করে যে বিজ্ঞান প্রাচীন মান্বের জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে চায় সেই বিজ্ঞানকে বলে প্রত্নতত্ত্ব — এর অর্থ 'প্রাচীন প্রথিবী সম্পর্কিত বিজ্ঞান'। আর যাঁরা খননকার্য চালান, প্রানিদর্শন বিশ্লেষণ ও গবেষণা













Ŀ

ঐতিহাসিক প্রানিদর্শন। ১. সোভিয়েত ইউনিয়নের আমেনিয়ায় প্রাপ্ত কাঠের তৈরি গাড়ি।
২. গ্রাগাত্রে অভ্কিত আহত বাইসনের ছবি। ৩. পাথরের তৈরি কুড়্ল। ৪. প্রাচীন গ্রীসে আঁকা
ছবি। ৫. রোমে একটি প্রাচীন স্মৃতিসৌধ। (এ সমস্ত ঐতিহাসিক প্রানিদর্শন থেকে যে কত
কিছ্ম জানা যায়, তা ক্রমশ তোমরা দেখতে পাবে।)

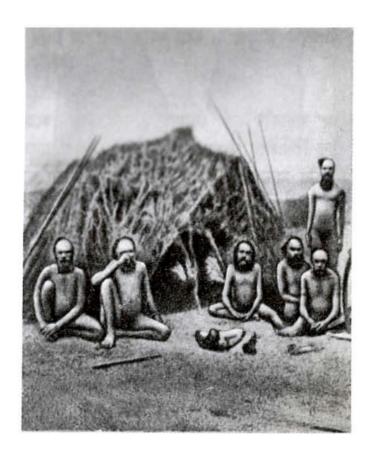

এই আলোকচিত্রটি অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের; তারা তাদের কু'ড়ের সামনে বসে আছে। অস্ট্রেলিয়ার আসল বাসিন্দারা অনুন্নত উপজাতির অন্যতম। উপনিবেশিকরা — যারা পরে এসে এদেশে বসবাস করতে শ্রুর্ করে, তারা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিন্দাদের বেশির ভাগই ধ্বংস করে ফেলেছে।

করেন, সেই সব বিজ্ঞানীকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ববিদরা যে সব পর্রানিদর্শন খ্রুজে পান সেগ্রলো সংরক্ষণ করা হয় যাদ্যরে।

চলো যাই, ঘ্রের আসি 'দ্রে প্রাচীনে'। আমাদের এই প্থিবীর দ্রদ্রান্তে কিছ্র দ্বীপ-উপদ্বীপে, কিছ্র জায়গায় এখনো প্রাচীন যুগের অধিবাসী রয়ে গেছে। সভ্যতাবিকাশের দিক থেকে তারা আমাদের অনেক পিছনে পড়ে আছে। এই কিছ্রকাল প্রেও তাদের কোনো লিপি ছিল না, তারা জানতো না ধাতুর ব্যবহার। আমরা তাদের নাম দিয়েছি বর্বর আদিবাসী। প্রাচীন প্থিবীর আদিম মানবের সাথে এই বর্বর আদিবাসীদের জীবনযাল্লা এখনো বহুলাংশে মেলে। ববংর আদিবাসীদের গ্রামে গেলে বিজ্ঞানীদের মনে হয়, তাঁরা যেন হঠাও 'দ্রে প্রাচীনের' মধ্যে এসে পড়েছেন। তাঁরা এদের আচার-ব্যবহার, প্রথা ও ধর্মবিশ্বাস ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। এরকম একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বিখ্যাত রুশ প্র্যুটক মিক্লুখো-মাক্লাই।

প্থিবীতে এখনো যে সব অন্ত্রত মানবগোষ্ঠী রয়ে গেছে তাদের জীবনধারা লক্ষ্য করলে প্রাচীন প্থিবীতে মান্বের জীবন কেমন ছিল সে সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে আমরা জানতে পারি।

১. প্রাচীন প্রথিবীর ইতিহাস পাঠে আমরা কী জানতে পারি? প্রাচীন প্রথিবীর ইতিহাস জানার উৎস কী কী? ২. প্রত্নতত্ত্ব কী? ৩. তুমি কি প্রের্ব কখনো প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাজকর্ম সম্বন্ধে কোনো কিছু শ্বনেছো বা পড়েছো? ৪. ইতিহাস আর র্পকথার মধ্যে তফাৎ কী?

#### নিজে নিজে পড়া

ভালোভাবে যদি ইতিহাস পাঠ করতে চাও তাহলে ইতিহাস বইয়ে যা কিছ্ব লেখা আছে এবং যে সব ছবি দেওয়া আছে সে সব কিছ্বই তোমাকে খ্ব ভালোভাবে জানতে হবে।

প্রথমেই মন দিয়ে এই গ্রন্থের স্ক্রিপন্ন (প্. ৩) দেখ। সমগ্র বইটি চারটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব বিভক্ত আবার কয়েকটি অধ্যায়ে (বইটিতে অধ্যায় আছে মোট ১৬টি), অধ্যায়কে ফের ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি পরিচ্ছেদে (এই বইয়ে পরিচ্ছেদসংখ্যা মোট ৬০টি), পরিচ্ছেদ বিভক্ত উপচ্ছেদে এবং উপচ্ছেদ হলো প্রয়োজনান্যায়ী এক বা ততােধিক অন্কচ্ছেদের সমাহার। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের বিষয়বস্থু কিন্তু নতুন। আলােচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রতি পরিচ্ছেদেই স্বতন্ত্র ও নতুন তথ্য সন্মিরেশিত হয়েছে।

সমস্ত পরিচ্ছেদেরই শিরোনামা আছে। শিরোনামা দেখলেই বোঝা যাবে তার অধীনস্থ উপচ্ছেদসম্বে কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ধরো প্রথম পরিচ্ছেদ-শিরোনামা — § ১; [§] চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে এটা একটা পরিচ্ছেদ। আর এর অন্তর্গত উপচ্ছেদে শ্ব্যু সংখ্যাবাচক অক্ষর দেওয়া হয়েছে; যেমন § ১-এর মধ্যে মোট ৫টি উপচ্ছেদ। তোমাদের বোঝার জন্যে আরো সহজ করে বিল: প্রথম অধ্যায়ে পরিচ্ছেদ আছে ৩টি এবং উপচ্ছেদ আছে মোট ১৪টি (যথাক্রমে ৫+৫+৪টি করে)।

বহ্ন পরিচ্ছেদে তোমরা ঐতিহাসিক উৎসাদির উল্লেখ পাবে। লিখিতর্পে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিলাদি বন্ধনীচিন্তের মধ্যে কিংবা পরিচ্ছেদের শেষে ভিন্নধরনের অক্ষরে দেওয়া হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রুরানিদর্শনসমূহের ছবিও দেওয়া হলো।

প্রাচীন প্রাথিবীর মান্র্রদের জীবনযাত্রার পরিচয় যে সব চিত্রে দেওয়া হয়েছে, তা আমাদের সমসাময়িক আধুনিক শিল্পীদের আঁকা। ইতিহাসবিজ্ঞানের দৌলতে অতীত সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করেছি, ছবিগ্নলো তারই ভিত্তিতে অঙ্কত হয়েছে। আদিম মানবের আঁকা ছবি আর আধ্বনিক শিল্পী-অঙ্কিত ছবির মধ্যে পার্থক্য স্পন্ট; অঙ্কিত চিত্রের নিচে তার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের শিল্পনিদর্শনের রঙিন আলোকচিত্রসমুহের সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে সংখ্যাবাচক অক্ষরের বদলে শব্দে লিখে। বইয়ের মধ্যে এসব ছবির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে: 'দ্র. রঙিন আলোকচিত্র'। আধ্বনিক শিল্পীদের আঁকা রঙিন ছবি নির্দেশিত হয়েছে সংখ্যাবাচক অক্ষরে। আর গ্রন্থের মধ্যে সে সব উল্লেখিত হয়েছে এভাবে: 'দ্র. রঙিন ছবি'।

পড়ার সময় বইয়ের সাথে যে মানচিত্র দেওয়া হয়েছে তা খ্ললে রেখে পড়বে, কখন কত নম্বর ম্যাপ মিলিয়ে দেখতে হবে তা প্রয়োজনীয় স্থানে নির্দেশিত হয়েছে।

র্যাদ দেখ, পরিচ্ছেদের পূর্বে প্রশ্নমালা রয়েছে, তা হলে সেগ্লুলোর উত্তর দেবার চেণ্টা করো। আর র্যাদ দেখ যে ভূলে গেছ, তাহলে যে সব পরিচ্ছেদে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর আছে তা খ্রুজে বের করে ফের পড়ো। এই পদ্ধাতিতে বইটি পড়তে পারলে দেখবে যে, নতুন জ্ঞাতব্য বিষয় আরো স্বত্নুভাবে জানতে পারছো এবং পূর্বে জানা জিনিসের সাথে নতুন জানা তথ্যাদির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছো।

সব সময়ে পরিচ্ছেদের সবটুকু একসঙ্গে পড়বে। তার মধ্যে যে জিনিসগ্নলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার এবং মনে রাখা প্রয়োজন তা হয় মোটা হরফে।

কোনো নতুন ব্যক্তি বা বস্থুর নাম ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারছো কিনা সেদিকে নজর রেখো। ভৌগোলিক নাম যেগ্লেলা বইয়ের ভিতরে পাবে সেগ্লেলা মানচিত্রের মধ্যে খাঁজে বের করো। পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত অভিকত চিত্র খাঁটিয়ে দেখো। যদি দেখ, কোনো জায়গায় ঐতিহাসিক দলিল পড়ার নিদেশি দেয়া আছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তা করবে এবং প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর ঐ দলিল থেকে বের করার চেণ্টা করবে।

পরিচ্ছেদ পড়বার পরে পরিচ্ছেদ-শেষে দেওয়া প্রশ্নসম্হের উত্তর প্রস্তুত করবে। কঠিন প্রশনগ্রলোয় তারকাচিহ্ন(\*) দেওয়া হয়েছে।

তোমার পঠিত পরিচ্ছেদ বই না দেখে নিজের ভাষায় বলতে চেণ্টা করো। প্রথমে একটি অনুচ্ছেদ পড়া হলে সেটি বই বন্ধ করে জোরে জোরে বলতে চেণ্টা করো, তারপরে পড়ো পরবর্তী অনুচ্ছেদ এবং একইভাবে সেটিও বলতে চেণ্টা করো; এইভাবে পরপর সব ক'টি অনুচ্ছেদ আলাদা-আলাদাভাবে পড়া এবং বলা হয়ে গেলে তারপর সব পরিচ্ছেদটুকু একসাথে পড়ে নিয়ে সবটাই একবারে বই না দেখে বলার চেণ্টা করবে। না, মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই। একেকটি অনুচ্ছেদে কী বলা হয়েছে সেটাই নিজের ভাষায় শুধ্ব বলবে। পঠিত বিষয়বস্থু একবার যদি নিজের ভাষায় গুর্ছিয়ে বলা শিখতে পারো, তাহলে আলাদা অনুচ্ছেদ

ধরে ধরে আর বলতে হবে না, সমস্ত পরিচ্ছেদটাই তুমি একসঙ্গে বলে দিতে পারবে।

হ্যাঁ, বলার সময় কিন্তু সন-তারিখ, ব্যক্তি বা স্থানের নামধাম ভুললে চলবে না। এবং বলার শেষে তোমাকে উপসংহার টানতে হবে, অর্থাৎ সবটা জিনিস জানার পরে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হলো তা বলতে হবে। বইয়ের মধ্যে ছবি বা ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী বা দলিল দেখে যা ব্রুঝেছো তার সাহায্যেও তুমি তোমার বক্তব্য আরো পরিষ্কার করে বলার চেন্টা করবে।

ছোটোদের জন্য লেখা এরকম একটি সংক্ষিপ্ত-কলেবর গ্রন্থে প্রাচীন প্রিবীর ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জানানো সম্ভব নয়। এরকম বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়াও ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা আরো অজস্ত্র বই রয়েছে।

### जािम्य गागरतता जीतगाजा

#### আদিম মানুষের সংগ্রহব্তি ও তার শিকারী জীবন

#### § ১. আমাদের প্র'প্রের্ষের পরিচয় ও জীবন্যাত্রা



১. আদিম যুগের মানুষ। এখন থেকে ২০ লক্ষ বংসরেরও পর্বে প্থিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। মানুষের এখন যে আকৃতি তা থেকে তাদের আকৃতিগত পার্থক্য ছিল বিরাট, তারা দেখতে ছিল অতিকায় বানরজাতীয় জীব। তাদের কপালের হাড় ছিল নিচু এবং ঢালু মতো। মাথায় মগজ বানরদের তুলনায় পরিমাণে বেশি ছিল ঠিকই, তবে এখনকার মানুষদের চেয়ে তা ছিল অনেক কম। হাঁটবার সময় তারা সামনের দিকে ঝুকে জবুথবু হয়ে হাঁটতো। হাত এত লম্বা

ছিল যে হাঁটুর নিচে ঝুলে থাকতো। আমরা যেমন হাতের আঙ্বল ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করতে পারি, তারা তা পারতো না। সেই সব আদিম মান্ব হাত দিয়ে কেবল সহজ দ্ব-চারটে কাজ করতে পারতো, যেমন: মাটি খোঁড়া, হাতের ম্ঠোয় কিছ্ব ধরা, আর কোনো কিছ্ব ছুইড়ে ফেলা।

তারা ছাড়া ছাড়া কিছু ধর্নন কেবল উচ্চারণ করতে পারতো। সেই কিছু ধর্ননর দ্বারাই ভয় ও ক্রোধ তারা বোঝাতে সক্ষম হতো, সাহায্যের জন্য একে অন্যকে আহ্বানও জানাতে পারতো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাবধান করে দিতে পারতো কোনো আসল্ল বিপদে।

২. শ্রমের হাতিয়ার। হিংস্ত বিশালাকার পশ্র মতো প্রাকালের মান্যদের হাতের থাবা বিরাট ছিল না, নখ ও দাঁতও ছিল না ভরঙকর রকমের জোরালো।

2-419









য্থবদ্ধ মান্বের শ্রমের হাতিয়ার। ১, ২, ৩. হাতে তৈরি ধারালো পাথ্বরে অস্ত্র। ৪. কাঠের লাঠি এবং মাটি খোঁড়ার কাঠের শাবল। ভাৰতে চেণ্টা করো, এধরনের আদিম হাতিয়ার দিয়ে তথনকার মান্বের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করা সম্ভবপর ছিল।

তবে, তারা কিন্তু ধারালো পাথর ব্যবহার করা জানতো। পাথরে পাথর ঠুকে তারা প্রথমে ছোট আকারের পাথর ভেঙে নিতো, তারপর সেই প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তদেশ ধারালো করতো। এধরনের তীক্ষা প্রস্তরখণ্ডকে বলে হাতে তৈরি পাথরে অঙ্গু। তা দিয়ে হাড় কাটা যেত, কাঠের লাঠি কাটা যেত, তারপর লাঠির অগ্রভাগ শান দিয়ে ধারালো করে মাটি খোঁড়ার শাবল তৈরি করা যেত। এধরনের পাথরে অঙ্গ্র যে কোনো পশ্র দাঁত বা নখর অপেক্ষা তীক্ষাতর ও শক্তিশালী হতো; এরকম অস্বের আঘাত ভালাকের থাবার চেয়েও হতো মারাত্মক।

পাথ্রে অস্ত্র, কাঠের শাবল ও কাঠের লাঠি ছিল প্থিবীতে মান্বের প্রথম শ্রম-হাতিয়ার। এগ্লোর সাহায্যেই তারা খাদ্য সংগ্রহ করতো। একমাত্র মান্ব ব্যতিরেকে প্থিবীর কোন প্রাণীই সহজতম কোনো শ্রম-হাতিয়ারও তৈরি করতে সক্ষম নয়।

পশ্ব এবং আদিম মান্বের মধ্যে প্রধান পার্থক্যই ছিল এই যে, মান্ব তার শ্রম-হাতিয়ার তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছিল। ০. আদিম মান্বের দৈনন্দিন কাজকর্ম। মান্বের খাদ্য বলতে তখন ছিল নানান জাতের ফলম্ল আর পাখির ডিম। লাঠি আর পাখ্রের অস্ত্র দিয়ে গাছগাছালির গোড়া খ্রুড়ে তারা শিকড় (অবশ্য যে ধরনের শিকড় বিষাক্ত নয়, যা খেলে তারা মরবে না) আর কীটপতঙ্গের ডিম বের করতো, ছোটোখাটো বন্য পশ্রর গর্ত খ্রুড়ে তন্নতন্ন করে খ্রুজতো। তাদের এহেন দৈনন্দিন ফ্রিয়াকান্ডকে আমরা বলতে পারি সংগ্রহক্তি; প্রকৃতির ভান্ডারে যা আছে তারা শ্রুদ্ব তাই সংগ্রহ করে বেড়াতো খাদ্যের জন্য।

তখনকার মান্য দল বে'ধে, হাতে লাঠি, ধারালো পাথ্রের অস্ত্র আর শাবল নিয়ে শিকার করতে বের্তো র্গ্ণ কিংবা পাল থেকে পিছিয়ে-পড়া কোনো বিশালাকার পশ: বন্য ছাগ, হরিণ, বন্য শ্কের। (দুল্টব্য রঙিন ছবি ১)

সংগ্রহবৃত্তি এবং শিকার — এ দ্বটোই ছিল আদিম মানবের প্রথম দৈনিদিন কর্ম।

8. আগ্ননের ব্যবহার। বন্য পশ্রা যেমন আগ্নন দেখলে ডরায়, আদিম মান্বও ঠিক তেমনিই ভয় পেত আগ্নন। বজ্রপাতের ফলে অরণ্যে বাড়বাগ্নি ঘটলে তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত। তাদের পক্ষে আরো ভয়াবহ ছিল অগ্ন্যংপাতের ফলে উখিত আগ্ননের লাভাস্লোত।

তা সত্ত্বেও মানুষ তথনই লক্ষ্য করেছিল যে, বজ্রপাতের যে বিদ্যুৎবহ্নি তা আসলে বন্ধুর মতো উপকারও করে: ঠান্ডা আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়, হিংস্র পদ্বদের হাত থেকে তাদের বাঁচায়। বাড়বাগি থেকে কিংবা অগ্ন্যুন্গীরণের লাভা থেকে আগ্নুন নিয়ে মানুষ শ্কুনো কাঠ-লতাপাতায় আগ্নুন জনলানো শিখলো। দিন-রাত এই আগ্নুন জনলতে থাকতো, লোকজন পাহারা দিতো আগ্নুনকে, যাতে না নিভে যায় সেজন্যে সব সময় শ্কুনো ডালপালা গ্রুভে দিতো। যদি আস্তানা উঠিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার প্রয়োজন হতো, তখন জনলস্ত কাঠ সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভূলতো না। লাল গনগনে অগ্নিকুন্ডের চারপাশে গোল হয়ে বসে থাকা লোকজনদের কাছে হিংস্র ভয়ার্ডকর বন্য পশ্নুরা ঘেশ্বতেই পারতো না। কোনো লোকের হাতে জনলস্ত কাঠ থাকলে পশ্ন ভয় পেয়ে চলে যেত। মাংস এবং লতাপাতা কাঁচা খাওয়ার চেয়ে ঝলসে খেলে স্বাদও বেশি লাগতো।

আগ্রনের ব্যবহার জেনে যাবার ফলে মান্য আর পশ্রে মধ্যে ব্যবধান আরো বেড়ে গেল।

৫. যথেবদ্ধ মান, ষের দল। আদিম মান, ষের জীবন ছিল ভয়ানক কণ্টের আর বিপদ ছিল পদে পদে। হিংস্ত প্রাণীর ম, খোম, খি হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারানো তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যথেত পরিমাণ খাদ্যসংগ্রহের স্কুযোগ মান, ষ

তখন প্রায়শঃই পেত না। তাদের অর্ধেকের বেশি লোক মারা যেত কুড়ি বছর বয়সের প্রেই: একজন যদি প্রাণ হারালো পশ্র নখরাঘাতে, তো অন্যজন রোগে এবং অনাহারে।

আদিম মান্ব্যের পক্ষে একক বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করা সম্ভব ছিল না তখন, কেন না তাহলে না পারতো তারা খাবার সংগ্রহ করতে, না পারতো তারা আগ্রন ধরে রাখতে। না খেতে পেয়ে হয় তারা অনাহারে মারা যেত, নয় তো প্রাণ দিত হিংস্ত্র পশ্রে আক্রমণে। সেজন্যই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করতো, য্থবদ্ধ হয়ে খাদ্যসংগ্রহে বের্তো, সার্বজনীন অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে সকলে একই সাথে দেহটাকে গ্রম রাখতো।

এক একটা দলে বড়ো জোর কয়েক ডজন লোক থাকতো; দল খুব বেশি বড়ো হয়ে গেলে এক জায়গায় সকলের জন্য খাদ্য মেলা যে মুশকিল, তা-ই। দল যে সব সময়ে একইভাবে একই আকারে টিকে থাকতো তা নয়। পশ্পালের মধ্যে যেমন ঘটে, তাদের বেলাতেও ঠিক তেমনই ঘটতো: কেউ এসে ঢুকলো নতুন করে, কেউ-বা দলছ্ট হয়ে বেরিয়ে চলে গেল হয়তো অন্য দলে। আদিম মান্মদের এই যে দল বেংধে বসবাস করা, এর নাম — যুথবদ্ধ মানুষের দল।

একমাত্র গরম দেশে, যেখানে প্রকৃতি বনজ সম্পদে সম্দ্ধ এবং যেখানে বিনা বস্ত্রে ও বিনা বাসস্থানে বে চে থাকা সম্ভব সেরকম দেশেই শ্ব্ধ্ব বসবাস করা সম্ভব হয়েছিল য্থবদ্ধ মান্বদের পক্ষে। আদিম মান্বদের জীবনের পরিচয় পাওয়া গেছে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাবা দ্বীপে এখন হতে লক্ষ লক্ষ বংসর পূর্বে জীবিত মানুষের হাড় ও দাঁত খ্রুজে পাওয়া গেছে। এই আবিব্দারের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা আদিম মানুষের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন। ঐ মানুষদের নাম দেয়া হয়েছে পিথেকান্থ্রোপ্রস্ (Pithecantropus), যার মানে হচ্ছে বানর-মানুষ। বহু কাল যাবং এই পিথেকান্থ্রোপ্রস্ দেরই গণ্য করা হয়েছে প্রথিবীর আদিম মানুষ হিসেবে। কিন্তু আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে আরো প্রনা মানুষের হাড় এবং তাদের ব্যবহৃত আরো আদিম ধরনের পাথ্রে হাতিয়ার আবিব্দৃত হয়েছে। এই আদিম মানুষদের নামকরণ করা হয়েছে হোমো ইরেজ্বস্ (Homo erectus), অর্থাণ খাড়া-মের্দণ্ডী মানুষ; বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন য়ে, এই মানুষ এখন থেকে ১০ লক্ষ বংসরেও বেশি প্রবের। বর্তমানে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন য়ে, হোমো ইরেজ্বস্ এখন থেকে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বংসর প্রের্ব বেণ্চে ছিল। আফ্রিকার প্রবিণ্ডলে প্রস্থতাত্ত্বিক খননকার্য এখনো চলছে।

১. আদিম মান্বের জীবন সম্বন্ধে তুমি যা জানো বলো দেখি। ২. আদিম মান্ব ও
 এখনকার মান্বের মধ্যে কী কী পার্থক্য বিদ্যমান? ৩. আদিম মান্ব ও পশ্র মধ্যে

প্রধান ব্যবধান কী ছিল? ৪. আদিম মান্ধদের দল বে'ধে বসবাস করাকে কী বলে? এরকম নামকরণের কারণ কী?

#### § ২. শিকারী আদিম মানুষের গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী



১. প্রিবীতে তুষারয্গ। প্থিবীর ব্বেক মান্রদের ততদিনে কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেছে। এখন থেকে প্রায় ১ লক্ষ বৎসর প্রের্ব প্রিবীতে তুষারয্গ শ্রুর হয়েছিল। তুষারয়গ সবচেয়ে তীর আকার ধারণ করেছিল ইউরোপেই। শীতকালের দীর্ঘতা ও প্রচন্ডতা অত্যন্ত বেশি ছিল তখন। গ্রীষ্মকালের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ায় ইউরোপের উত্তরাগুলে তুষার ও বরফ গলবার সময়ই পেল না। প্রিবীর একাংশ ঢেকে গেল বরফের কঠিন আবরণে; এত প্ররু হয়ে বরফ জমলো যে

তার প্রত্ব দ্'কিলোমিটার পর্যন্ত এসে দাঁড়ালো। এর অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে বরফ ঢেকে দিলো তুন্দ্রাঞ্চল; তুন্দ্রায় অলপ গাছপালা ছিল। পশ্-পাখি, জীবজন্তু যারা এতদিন গরম আবহাওয়ায় অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছিল তারা হয় মারা পড়লো ঠাণ্ডায়, নয় তো বহ্দ দ্রে সম্প্র্ণ দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তুষারয়্গের প্রচণ্ড আক্রমণ সত্ত্বেও মান্স্ব টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছিল।

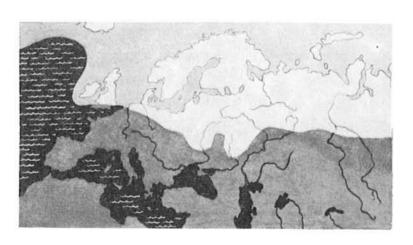

তুষার যুগের সময়ে প্থিবীর তুষারাব্ত এলাকা।

২. শ্রম-হাতিয়ারের বিবর্তন। এর মধ্যে লক্ষ্ বছর ধরে মান্ত্র ধীরে ধীরে পাথর ভেঙে তা থেকে তীক্ষামা্থ বল্লম, ছারি, চাঁচবার জন্য রাাঁদা, বি'ধ করার জন্য শলে তৈরি করতে শিখে গেছে।

বন্য পশ্র হাড় ভেঙে তা থেকে মঙ্জা বের করে আহার করতে করতে একসময় তারা দেখলো যে, ভাঙা ফাঁপা হাড়ের প্রান্তদেশ তো বেশ ধারালো।







এখন থেকে ৩০-২০ হাজার বংসর প্রে মান্বের শ্রমের হাতিয়ার। ১. হাড়ের তৈরি একটি হাপর্ন এবং দর্টি বল্লম। বল্লমদ্বরের স্টোলো অগ্রভাগ পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, লক্ষ্য করো। ২. কোনো কিছ্ ছিদ্র করার জন্য শ্ল। ৩. রাাদা বা চাঁচবার হাতিয়ার। শ্ল আর রাাদা কোন্ কাজে তারা ব্যবহার করতো বলে মনে কর?

তখন তারা হাড় এবং শিং থেকে তৈরি করা শ্রুর্ করলো নানান ধরনের স্চ, তৈরি করলো হাপ্রেন — হাপ্রেন হচ্ছে বল্লমের মতোই ছ্রুড়ে মারবার তীক্ষাধার স্চীম্খ অস্ত্রবিশেষ, তবে পশ্র যাতে অস্ত্র থেকে নিজের দেহ বিষ্কৃত্ত করে নিয়ে দোড়ে পালাতে না পারে সেজন্য হাপ্রেনের ফলায় বাঁকা-বাঁকা দাড়া থাকে। অবশ্য শ্রমের হাতিয়ার হিসেবে পাথ্রের অস্ত্রই তাদের কাছে প্রধান ছিল। কেন না, পাথ্রের হাতিয়ার ছাড়া গাছপালা কেটে তাকে প্রয়োজন অন্যায়ী ব্যবহার্য করে তোলা, কিংবা হাড় অথবা শিং কাটা ইত্যাদি কোনোকিছ্রই সম্ভব ছিল না।

কাঠকে নিজেদের প্রয়োজনে নানানভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে আদিম মান্য দেখলো, শ্বকনো দ্বটো কাষ্ঠখণ্ড জোরেসোরে এবং বহুক্ষণ ধরে ঘষলে তা গরম হয়ে ওঠে, আগ্বনের ফুর্লাক ছোটে। এভাবেই মান্য প্রথম আগ্বন আবিষ্কার করেছিল। আকিস্মিকভাবে পাওয়া প্রকৃতিদত্ত আগ্বন কাজে লাগাবার পরে অগ্নিকৃণ্ড জন্মলিয়ে রাখার আর প্রয়োজন থাকলো না। ৩. শিকার। হাতে বল্লম আর হাপর্ন নিয়ে য্থবদ্ধ মান্য বন্য হরিণ, ষাঁড় আর ঘোড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার করা শ্রুর করলো। শিকারী আদিম মান্য পশ্বপালের পায়ের ছাপ অন্সরণ করে তাদের তাড়া করতো। ছ্রুড়ে মারতো বল্লম, হাতে জ্বলতো দাউদাউ করে কাঠের আগ্রুন, আর ভয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাওয়া পশ্বগ্রেলাকে পিছন থেকে তাড়া করতে করতে ঠেলে নিয়ে যেত হয় পাহাড়ের খাড়া প্রান্তদেশে যেখানে এক পা এগ্রেলেই নিচে পড়ে মৃত্যু, নয় তো তাড়া করে নিয়ে যেত সেই দিকে যেখানে গাছপালার আড়ালে অন্ত হাতে নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে তাদের বেশির ভাগ সঙ্গীসাথীরা। (দ্র. রঙিন ছবি ৩)

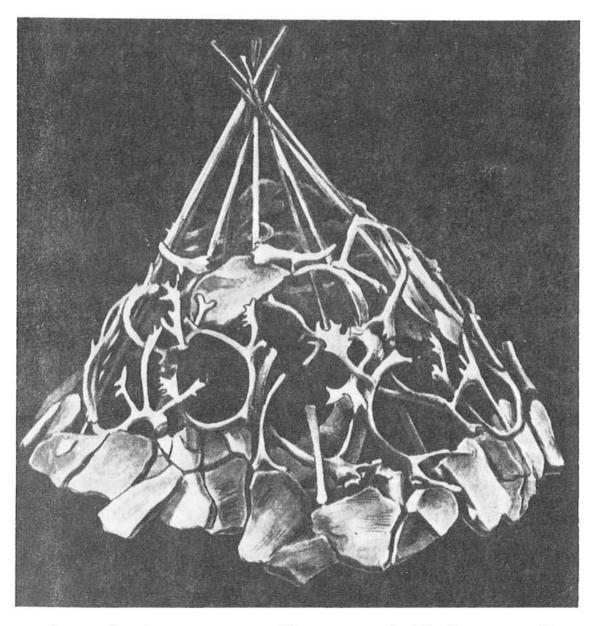

আদিম কালে শিকারীদের আস্তানা। (মন্ফোস্থ ইতিহাস যাদ্ব্দরে এই ছাঁচটি রক্ষিত আছে।) ঘরটি কাঠ, হাড় আর পশ্বর শিং দিয়ে প্রস্তুত। উপরিভাগ পশ্বচর্মে আবৃত হতো। পর্বতগ্বহা না পেলে এধরনের ঘর তৈরি করে থাকতো আদিম মান্ব।

তখনকার মান্ব শিকার করতো ম্যামথ। ম্যামথ হলো বর্তমানে নিশ্চিক্ত হয়ে যাওয়া অতিকায় আদিম হস্তী, গায়ে বড়ো বড়ো লোম ছিল এদের। প্রচণ্ড শক্তিশালী শ্রুড়ের একটা ঝটকাতেই তারা মান্বকে মেরে ফেলতে পারতো। কিন্তু শিকারীরা প্রথমে আগ্রন নিয়ে ভয় পাইয়ে দিতো তাদের, তারপর ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যেত 'খ্যাদা'র দিকে, 'খ্যাদা' আর কিছ্র নয়, কেবল গভীর বিশাল একটা গর্ত আর তার মুখটা ডালপালা দিয়ে চাপা দেওয়া। একবার ঐ 'খ্যাদা'য় পড়ে গেলে তা থেকে উঠে বেরিয়ে আসা অসম্ভব, তখন তার মধ্যে আটকে পড়া ম্যামথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারীরা তাকে মেরে ফেলতো।

আদিম মান্বের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ালো শিকার করা। শিকারের ফলে শ্ব্ তাদের খাদ্যসংস্থানই হলো না, তারা পরিধানযোগ্য পোষাকও পেয়ে গেল। পোষাক মানে — মৃত পশ্বর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাই তারা পরতো।

একটা ম্যামথ মারতে পারলে, হরিণ কি ঘোড়া শিকার করতে পারলে মাংস হতো প্রচুর। কিন্তু মাসের পর মাস শিকার মিলছে না এবং সকলকে অনাহারে থাকতে হচ্ছে — এরকমই ঘটতো বেশির ভাগ সময়।

আদিম মান্বের প্রথম বাসস্থান ছিল অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে পর্বত গৃহা। এইসব গ্রহা থেকে বিশালদেহী ভল্ল্বক আর হিংস্ত্র সিংহদের হটিয়ে তবেই মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিল মান্ব। তার পরে অবশ্য তারা হাড়গোড় আর পশ্বচর্ম দিয়ে ক্রমশঃ কুঁড়ে বানাতে শিখলো।

হাপর্ন দিয়ে মাছও তারা ধরতো। কতক্ষণে তীরের পানে ভেসে আসবে বড়ো একটা মাছ, সে আশায় ওৎ পেতে বসে থাকতো, তারপর যেই দেখা সঙ্গে সঙ্গে হাপর্ন ছোঁড়া।

8. আদিম মান্য কীভাবে আর কেনই-বা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছিল। আদিম মান্যের শ্রম-হাতিয়ার আর জীবনযায়ার পদ্ধতিই যে শ্র্ম্ পাল্টালো, তাই নয়, তারা নিজেরাও ধীরে ধীরে পাল্টে যেতে লাগলো। পাথর, জীবজন্তুর শিং আর পশ্রম ইত্যাদি কেটে ঘষে মেজে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী করতে করতে, এবং আগ্রন জ্বালাবার কায়দা রপ্ত করার মধ্য দিয়ে মান্য তার হাতকে ব্যবহার করতে শিখলো নানাভাবে, এর ফলে তার হাতের কর্মক্ষমতা বেড়ে গেল, আরো স্কুভাবে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলো হাত দিয়ে, হাতের আঙ্বল আরো বেশি সক্রিয়তা ও চলংশক্তি অর্জন করলো।

বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরির সময়ে মান্মকে নিশ্চয়ই ভাবতে হয়েছে কোন্ জিনিস দিয়ে অস্ত্র বানাতে হবে, তার আকারই-বা হবে কী রকম, ভাবতে হয়েছে কীভাবে কোন্ পদ্ধতিতে খাটলে বাঞ্ছিত অস্ত্রটি প্রস্তুত করা সম্ভব হবে তার পক্ষে। শিকারে বেরয়্বার পর্বে নিশ্চয়ই তাদের পরিকল্পনা ছকে নিতে হতো — শিকারীরা কে কোথায় ওৎ পেতে থাকবে, কখন এবং কোথায় পশ্বপালের

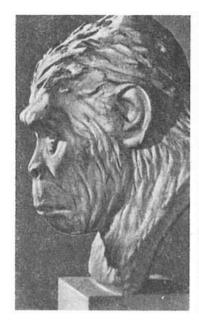









আদিম মানব থেকে 'হোমো সাপিরেন্স' মান্বে ক্রমপরিণতি। ১. বিভিন্ন মান্বের মাথা — প্রায় ১০ লক্ষ্ণ বংসর প্রে, প্রায় ১ লক্ষ্ণ বংসর প্রে এবং প্রায় ৩০ হাজার বংসর প্রে এরকম ছিল। (আবিন্কৃত করোটি বিশ্লেষণ করে ম্বথের এ ধাঁচগ্রলো বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন।) আদিম মান্বের মাথার খালি (বা করোটি) কেমন পাল্টে গেছে দেখছো? ২. বানরজাতীয় প্রাণীর হাতের থাবা এবং প্রায় ৩০ হাজার বছর আগেকার মান্বের হাত। (প্রাপ্ত প্রাচীন অস্থির ভিত্তিতে বিজ্ঞানী দ্বারা এগ্রলো প্রক্রেলিপত।)

উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য এই পরিশ্রমই তাই তার চিন্তাভাবনার শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিলো। মান্বের মাথার মধ্যে ক্রমশঃ মগজের পরিমাণ বেড়ে গেল, ফলে পিছন পানে ঢাল্ব কপাল ধীরে ধীরে সামনে সরে এসে খ্রলির ভিতরে ক্রমবর্ধমান মগজকে তার জায়গা ছেড়ে দিলো, পরস্পরের মধ্যে

ভাব বিনিময়ের জন্য মান্য কথা বলতে শিখলো। এখন আমরা যে রকম দেখতে অবিকল সেই রকম আকৃতিসম্পন্ন মান্যে র্পান্তরিত হলো আদিম মান্য; এটা ঘটেছিল এখন থেকে আন্মানিক ৩০ হাজার বংসর প্রে । বিজ্ঞানে এই মান্যদের নামকরণ করা হয়েছে: হোমো সাপিয়েন্স (Homo sapiens), অর্থাৎ ব্রুদ্ধিসম্পন্ন মানব।

বিশ্ববিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও বিপ্লববাদী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলেছেন যে, শ্রমই মান্বকে মান্ব করেছে।

৫. গোত্র বা 'ক্লান' (clan)- ভিত্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভব। বাঁচার তাগিদে সকলের সম্মিলিত শ্রম এবং বিপদের বিরুদ্ধে সকলের সম্মিলিত সংগ্রাম মানুষকে একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বে'ধেছিল। প্রায় ৩০ হাজার বংসর প্রের্ব গোত্র ভিত্তিক গোষ্ঠী বা গোত্র ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল।

একটি গোরে কয়েক ডজন থেকে শ্রুর্ করে কয়েক শ' জন পর্যস্ত লোক অস্তর্ভুক্ত হতে পারতো। তারা একে অন্যকে আত্মীয় জ্ঞান করতো; সবাই একই প্রেপ্রের বংশধর হতো বলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের জ্ঞাতি। সকলের জন্য ব্যবহার্য যৌথ কোনো পর্বতগ্রহায় কিংবা বড়ো বড়ো কু'ড়েঘর তুলে সেখানে একই গোরভুক্ত এইসব জ্ঞাতিরা একসাথে বসবাস করতো। প্র্রুষেরা শিকার করতো, মাছ ধরতো। মেয়েরা ভক্ষণযোগ্য লতাপাতা ফলম্ল সংগ্রহ করতো, পরিচর্যা করতো। শেশেরের ভক্ষণযোগ্য লতাপাতা ফলম্ল সংগ্রহ করতো, পরিচর্যা করতো। শিশ্বদের, পশ্বচর্ম থেকে চর্বি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিচ্কার-পরিচ্ছেম করে তা দিয়ে পোষাক তৈরি করতো। গোরের মধ্যে নারীকে অত্যন্ত সম্মান করা হতো। শিশ্বদের বয়স তিন-চার বংসর হলেই তারা বয়স্কদের কাজে সাহায্য করতো। নারী ও প্ররুষ মিলে যে খাদ্য সংগ্রহ করতো তা-ই সমস্ত জ্ঞাতির মধ্যে ভাগ করে যেতো। পশ্বচর্ম, জীবজন্মুর হাড়গোড়, শিং ইত্যাদি সবই ছিল তাদের সকলেরই যৌথ সম্পত্তি। গোরের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিরা হলো দলপতি; এই দলপতিরাই শিকার, হাতিয়ার প্রস্তুত এবং শিকারে অজিত খাদ্য বন্টন প্রভৃতিতে কর্তৃত্ব করতো। (দ্র. রাঙিন ছবি ২)

সকলে মিলেমিশে একর বসবাসকারী কর্মরিত এবং যৌথ সম্পত্তির অংশীদার এই যে একই গোরভুক্ত জ্ঞাতিদের সংঘবদ্ধ দল, এরই নাম গোর্রাভিত্তিক গোষ্ঠী বা গোর ব্যবস্থা।

য্থবদ্ধ মান্বের দল অপেক্ষা গোত্র ছিল অনেক বেশি মজবৃত এবং সংগঠিত। য্থবদ্ধ আদিম মানব থেকে গোত্রভুক্ত জ্ঞাতিতে মান্বের এই উত্তরণে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মান্ব এক নতুন উন্নততর স্তরে নিজেদের নিয়ে যেতে পেরেছে।

কিন্তু য্থবদ্ধ মান্বের দল ও গোত্রের মধ্যে সাদ্শ্যও ছিল বৈকি: উভয় অবস্থাতেই মান্ব একই সাথে মিলেমিশে পরিশ্রম করেছে, অজি ত বস্তুর মালিকানা ছিল যৌথ, তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না এবং তাদের প্রয়োজনীয়

জীবন-উপকরণ তারা লাভ করতো এত সামান্য পরিমাণে যেটুকু না হলে টিকে থাকা অসম্ভব।

আদিম মানবের এই যে জীবনধারা যেখানে তারা সন্দিলিতভাবে পরিশ্রম করেছে এবং অজিত দ্রব্যের মালিকও হয়েছে স্বাই একসাথে, এই জীবনধারাকে বলা যায় আদিম গোষ্ঠী সমাজ। আর এই জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল যারা তাদের নাম আদিম মানুষ।

১. প্রমই মান্মকে মান্ম করেছে' কথার অর্থ বর্ণিয়ে বলো। ২. আদিম মানব প্রচণ্ড শীতেও কেন মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি? তোমার ধারণা অনুযায়ী প্রধান তিনটি কারণ বলো। তোমার উত্তর যথার্থ কিনা তা ব্রুতে নিচের প্রশন তিনটি তোমাকে সাহায্য করবে: (ক) প্রম-হাতিয়ার কীভাবে পরিবর্তিত হলো? (খ) মান্মের জীবনে আগ্রেনর ভূমিকা কী ছিল? (গ) গোরের নিয়মকান্ন ভঙ্গকারীকে গোর থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হতো; বহিষ্কৃত লোকটির অবস্থা তারপরে কী হতো একবার ভেবে দেখ।

৩. গোর্রভিত্তিক গোষ্ঠী মানে কী? বর্তমান গ্রন্থে এই সংজ্ঞা খংজে বের করো। ভেবে দেখ, গোষ্ঠী শব্দটির দ্বারা কী কী তুমি ব্রুবে, আর গোরেরিভিত্তিক' শব্দ দ্বারাই বা স্টিকভাবে কী বোঝা সম্ভব। যুথবদ্ধ মান্মের দল আর গোরের মধ্যে পার্থক্য কী?
৪. আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থা বলতে মূলত কোন্ কোন্ জিনিস ব্রুবে? ৫. আদিম মান্ম্য কাদের বলা হয়ে থাকে?

#### § ৩. শিল্পকলা ও ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব

১. প্রাচীন প্রথিবীর শিলপকলা। প্রাচীন য্গে মান্য বসবাস করে গেছে এরকম কিছ্র গ্রা জনৈক স্পেনীয় প্রস্নতত্ত্ববিদ পর্যবেক্ষণ করে দেখছিলেন প্রায় শ'খানেক বংসর প্রের্ব। হঠাং তিনি লক্ষ্য করলেন, গ্রহার ছাদে জীবজন্তুর রঙিন ছবি আঁকা। প্রথম দিকে বিশেষজ্ঞেরা ভেবেছিলেন যে, এসব ছবি খ্র বেশি দিনের আঁকা নয়: আসলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে, প্রাচীন মান্য আঁকতে পর্যন্ত পারতো। এর পরে একই ধরনের আরো অনেক শিলপনিদর্শন আরো বহু গ্রহায় আবিষ্কৃত হলো। পশ্র হাড় ও শিং থেকে নিমিত মান্য ও জীবজন্তুর ম্তি আবিষ্কার করলেন প্রস্নতত্ত্ববিদগণ। তার পর আর কারো সন্দেহ রইলো না যে, আবিষ্কৃত গ্রহাচিত্র এবং ম্তিগ্রলো বহু বহু বংসর প্রের্ব জীবিত প্রাচীন মান্যদের শিলপনিম্বাণ।

শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে তা হলে প্রায় ৩০ হাজার বংসর আগে। 'হোমো সাপিয়েন্স' মান্ম তার চারপাশে যা দেখেছে তাই তার শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখার চেন্টা করে গেছে। যার দ্বারা তারা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পার্রছিল সেই শিকারের দৃশ্যই তাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অধ্কিত। বিস্ময়কর দক্ষতার সাথে প্রাচীন শিল্পী 'ম্যামথ' আঁকার সময় এমন কি শ্বভের নমনীয়তা পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলতে





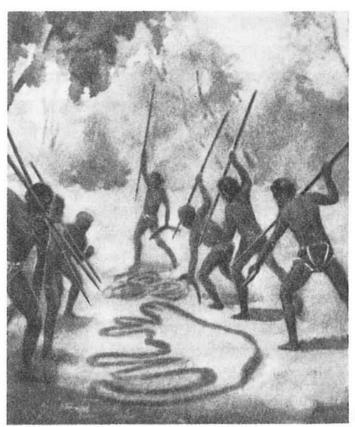

১. ক্ষতবিক্ষত ভল্ল্বন। (আদিম মান্ব কর্তৃক গ্রহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্র।) ২. ম্গচর্ম পরিহিত মান্ব হরিণের নকল করছে (গ্রহাচিত্র)। ৩. শিকারের প্রাক্কালে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী।

সক্ষম হয়েছে, এ'কেছে মাথার উপরে ডালপালার মতো বাঁকানো শিংওয়ালা হরিণ, আহত ও রক্তাক্ত ভল্ল্ক। শিকারীদের হাতে ক্ষতিবিক্ষত মরণোন্ম্খ বাইসন এবং তার শিংয়ে নিহত শিকারীর ছবিও অটুট অবস্থায় পাওয়া গেছে। কোনো গ্রহায় এমন চিত্র আছে যেখানে জীবজন্তুর আকারে অঞ্চনরত মান্যদের দেখা যাচছে। মাথার উপরে শিং এবং পিছনে লাঙ্গ্ল পরিহিত মান্যেরও ছবি আছে; কে জানে হয়তো এভাবে তখন মান্য হরিণের অঙ্গভঙ্গী অন্করণ করে নাচ করতো। পশ্বদের অন্করণ করে তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করার মধ্য দিয়ে শিকারজীবী প্রাচীন মান্য প্রথম নৃত্য আবিষ্কার করেছিল।

প্রাচীন প্থিবীর শিলপকলা প্রমাণ করে যে, 'হোমো সাপিয়েন্স' মান্য অত্যন্ত পর্যবেক্ষণশীল ছিল, জীবজন্তু সম্পর্কে চমংকার জ্ঞান রাখতো আর পাথরের উপরে কিংবা হাড়ের উপরে নিভূলি স্ফু রেখা অঙ্কনে তাদের হাত দক্ষ হয়ে উঠেছিল। (দ্র. রিঙন ছবি ৪)

২. প্রকৃতির সামনে মান্ধের অসহায়তা ও ভয়। প্রাচীন মান্য ঝড়, বন্যা বা শক্ত অস্থবিস্থে খ্ব অসহায় বোধ করতো। বৃষ্টি বা বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুন্গীরণ এবং প্রাকৃতিক দ্ববিপাকের কারণ তারা ব্রুতো না।

নিজের চতুৎপার্শ্বে ঘিরে থাকা প্রকৃতিকে 'হোমো সাপিয়েন্স' মান্ম্ব ঠিক সেই রকমই ভয় পেতো যেমন ভয় পেয়েছিল তারো বহু প্রে প্রিবীর আদিম মান্মেরা। প্রাচীন মান্মের জীবনযাত্রা অনুসরণ করে বে চে আছে এরকম আদিবাসী এখনো প্রিবীতে আছে; এধরনের এক স্থানের আদিবাসীরা তাদের জীবন নিয়ে গবেষণারত জনৈক বিজ্ঞানীকে বলেছিল: 'আমরা খারাপ আবহাওয়াকে খ্ব ভয় পাই, ফসল ফলাতে হলে তার সাথে যুদ্ধ করতে হয় আমাদের। ঠান্ডা কু ড়েঘরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও অয়ের অভাবকে আমরা ভয় পাই। যা নিজের চারপাশে প্রত্যহ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই রোগকে আমরা ভয় পাই। মৃত মান্ম ও শিকারে নিহত পশ্রে আজাকে আমরা ভয় পাই। যা-কিছু আমাদের অজানা সেই স্বকিছুতেই আমাদের ভয়।'

আদিম মান্বের সাথে 'হোমো সাপিয়েন্স' মান্বের তফাৎ ছিল এই যে, প্রকৃতির ক্ষমতা যে কতথানি তা এরা জানার চেণ্টা করেছিল। প্রাকৃতিক রহস্যের কার্যকারণ তারা ব্রক্তো না বলে প্রাকৃতিক ঘটনাকে তারা ব্যাখ্যা করতো এইভাবে যে, ঐ সবই ঘটছে তাদের অজ্ঞাত গ্রন্থ অলোকিক শক্তির ফলে। তখন তারা চেণ্টা করতে লাগলো কী করে এই অলোকিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে নিজেদের উপকারে কাজে লাগানো যায়।

৩. ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব। শিকারে বের্বার প্রের্ব প্রাচীন মান্য প্রথমে পশ্রর ছবি এ'কে আগে সেই ছবিকে 'হত্যা' করতো। এই পদ্ধতিতে তারা চাইতো পশ্রদের 'যাদ্ব করে' তাদের উপর সম্মোহনপ্রভাব বিস্তার করতে এবং মনে করতো যে, এর ফলেই তারা ভালো শিকার পাবে।

আমাদের মতো ঘ্রমের মধ্যে তারাও দ্বপ্ন দেখতো। দ্বপ্ন দেখতো হয়তো এমন সব লোকজন যারা তাদের কাছ থেকে দ্রের কোথাও থাকে, কিংবা এমন কি হয়তো বা মারাও গেছে। এর কারণ জানা না থাকায় দ্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিল তারা এইভাবে — দেহের ভিতরে আছে 'আত্মা', ঘ্রমের সময়ে দেহ থেকে সেই 'আত্মা' বেরিয়ে গিয়ে প্থিবীতে ঘ্রের বেড়ায়, অন্য লোকজনদের 'আত্মার' সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে। আর মৃত্যু হয় তখন, যখন এই 'আত্মা' দেহ ছেড়ে চলে যায়।

প্রাচীন মান্ব ভাবতো আত্মা আছে সকলেরই — মান্ব, জীবজন্তু-পশ্বপাথিরও যেমন, তেমনি গাছপালা-লতাপাতারও। সমস্ত প্রকৃতিতে 'আত্মা' নামক এক অলোকিক সত্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; সমস্ত কিছ্বরই 'আত্মা' বর্তমান। 'আত্মা' আবার দ্ব-প্রকার — ভালো এবং মন্দ। শিকারের সময় ওরাই হয় ভালো করে, নয় মন্দ করে, মান্বকে রোগে ফেলে ওরাই। অস্বখকে (অর্থাৎ অস্বথের আত্মাকে) ভয় দেখিয়ে অস্বস্থ রোগীর দেহ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাই তারা রোগীর চারদিক ঘিরে চিৎকার করতো, লাঠিসোঁটা ঘ্রারিয়ে তাকে ভয় দেখাতো, চারদিক ধোঁয়া দিয়ে একাকার করে ফেলতো।\*

'আত্মা' এবং অন্যান্য অলোকিক শক্তি যে সবকে তারা মনে করতো প্রকৃতি ও মন্যু জীবনের পরিচালক, সে সবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় ধর্মবিশ্বাস।

8. প্রাচীন মান্ষদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানলেন কী করে। আদিম মানব মৃত ব্যক্তির দেহ পশ্-পাখির খাদ্য হিসেবে সাধারণত উন্মৃত্ত স্থানে ফেলে রেখে দিতো। এর বহ্ন পরে তারা মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়া শ্রন্করে। সমাধিস্থ করার সময় মৃত দেহের সাথে খাদ্যবস্থু, শ্রম-হাতিয়ার এবং গয়নাগাঁটিও দিয়ে দিতো।

প্রত্নতত্ত্বিদদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন সমাধি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, লোকজনরা 'আত্মার' বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো, দেহ ছেড়ে চলে-যাওয়া 'আত্মা' আবার ফিরে আসতে পারে এবং যদি ফিরে আসে তাহলে জীবিত মান্বের যা-যা প্রয়োজন তা সেই 'আত্মার'ও দরকার পড়বে। আদি কালের ধর্মবিশ্বাসের চিহ্ন মান্বের ধ্যানধারণায় এমন কি বর্তমান কাল পর্যন্ত রয়ে গেছে: ধার্মিক লোকজন আজো গোরস্থানে সিদ্ধ ডিম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়ে রেখে আসে।\*\*

প্রাচীন মান্বের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় তাদের রচিত শিল্পনিদর্শনেও ধরা পড়ে: বল্লমবিদ্ধ ভল্লকের ম্তি, ব্বকে হাপ্রেনিবদ্ধ ষাঁড়ের ছবি এর নিদর্শন। বন্য আদিবাসীদের জীবনধারা জানার ফলে ঐসব চিত্রের উন্তব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে অনেক সাহায্য পাওয়া গেছে। একই ধরনের শিল্পনির্মাণ তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। যেমন, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা শিকারে যাবার প্রাক্কালে ক্যাঙ্গার্ একে বল্লম ছইড়ে ছইড়ে তাকে বেপ্রে (দ্র. ২৮ প্রতার ৩ নং ছবি)। প্রাকৃতিক রহস্যের কার্যকারণ অনুসন্ধানে মানুষ প্রবৃত্ত হতে পারে নি আদিম ধর্মবিশ্বাসের জন্যই।

১. প্রায় ৩০ হাজার বংসর প্রের্ব মান্বের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল? § ২ এবং § ৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদের বক্তব্যের ভিত্তিতে উত্তর দাও। ২. আদিম মান্বের উন্নতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কীভাবে জেনেছেন? ৩. ধর্মবিশ্বাস কি মান্বের মনে গোড়া থেকেই ছিল? আদিম মান্বদের মধ্যেই বা ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব প্রথম হলো কেন? ৪. কোন্ ধরনের অলৌকিক শক্তিতে আদিম মান্ব বিশ্বাস করতো? এই ধর্মবিশ্বাসে তাদের কী ক্ষতি হয়েছিল?

<sup>\*</sup> ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য এই একই পদ্ধতি আজকের আধ্বনিক বিশ্বেও বিভিন্ন দৈশে অনুস্ত হয়ে থাকে, বাংলা দেশে তো বটেই। — অনু.

<sup>\*\*</sup> ডিম রেখে আসার এই নিয়মটি রাশিয়াতে ব্বড়োব্বড়িদের ভিতরে এখনে। চাল্ব আছে। আমাদের দেশে পীরের দরগায় বা দেব-দেবীর থানে আহার্য দ্রব্য উৎসর্গ করার পিছনে ঐ একই আদিম বিশ্বাসের অনুস্তি চলে আসছে। — অনু.

#### ক্ষিজীবী ও পশ্বপালক আদিম সমাজ

#### § ৪. পশ্বপালন ও কৃষিকমের উদ্ভব

আদিম মান্বের গোত্রবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনে শ্রমের বণ্টন কীভাবে হয়েছিল, মনে রেখো (দ্র. § ২:৫)।

১. তুষার যুগের অবসান ও মানুষের বসতি সম্প্রসারণ। প্রায় ১৮ হাজার বংসর পর্বে পৃথিবী প্রনরায় উষ্ণতাপ্রাপ্ত হতে শ্রুর করলো। বরফ ধীরে ধীরে গলতে লাগলো এবং আরো উত্তরে সরে গেল। ভূপ্ত বরফ থেকে মৃক্ত হবার ফলে পৃথিবী বনজঙ্গলে ছেয়ে গেল। জীবজন্ত যারা ঠাওা আবহাওয়ায় অভ্যন্ত হয়ে পড়েছিল তারা চলে গেল উত্তরে। ম্যামথ তো সম্পূর্ণ নিশ্চিক্ট হয়ে গেল।

মান্ষদের একটা অংশ ঐসব পশ্দের অন্সরণ করতে করতে গেল। নদী ও হ্রদ আর তার সামনে অলঙ্ঘ্য বাধা হয়ে রইলো না। ততদিনে মান্ষ জলে ভাসার উপায় জেনে ফেলেছে; দ্-তিনটি কাঠের গ্রিড় বে'ধে সে এখন ভেলা তৈরি করে। আরো পরে তারা বিশাল গাছের মোটা গ্রিড় কেটে ডিঙি বানাতেও শিখে গেল।

ধীরে ধীরে মান্য বসতি স্থাপন করতে লাগলো ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে।

২. বন্য পশ্বকে পোষ মানানো। পশ্বশিকারী মান্বের জনবসতির আশেপাশে বন্য কুকুর বেড়াতো খাদ্যের উচ্ছিন্ট পাবার লোভে। বসতির ধারেকাছে কোনো হিংস্ত্র জীবজস্তুর আগমন ঘটলে কুকুরেরা চিংকার করে মান্বদের সতর্ক করে দিতো। শিকারী মান্ব প্রথমে এই কুকুরদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে তুললো। প্রথিবীতে কুকুরই প্রথম গৃহপালিত জীব — বাসগৃহের বিশ্বস্ত প্রহরী ও শিকারীদের সহায়ক বান্ধব। শিকারের সময় তারা পশ্বদের পিছ্বপিছ্ব ছ্বটে তাদের তাড়া করতো।

গাছের কোনো সরল ডাল বাঁকালে বা নোয়ালে তাতে অধিক শক্তি সঞ্চয় হয় এবং তাকে যে প্রয়োজনে লাগানো যায়, তা মান্য জেনে ফেলেছিল। ডালকে বাঁকিয়ে তার দ্'প্রান্তদেশে ছিলা পরিয়ে তারা ধন্ক বানালো। তীর মেরে শ'খানেক কি কয়েক শ' হাত দ্রের পশ্র উপর আঘাত হানতে পারতো।

তীর আর কুকুরের সাহায্যে এখন পূর্বাপেক্ষা সফলভাবে শিকার করা সম্ভব হতে লাগলো। সকলের খাবারের মতো যথেষ্ট মাংস পাওয়া গেলে শিকারীরা আর ধৃত শ্করছানা, কিংবা ছাগলছানা বা অন্য কোনো পশ্লাবকও মেরে ফেলতো না, কোনো একটা ঘেরা জায়গায় শক্ত খাটিতে সেগ্লোকে বেংধে রাখতো। শ্কর, ছাগল, ভেড়া ও গর্কে পোষ মানিয়ে মান্ষ পশ্পালন করতে শ্রু করলো। এইভাবে শিকারের মধ্য দিয়েই উদ্ভব হলো পশ্পালনের।

৩. কৃষিকাজে কোদাল ব্যবহার। মেয়েরা খাদ্যশস্য জোগাড় করতে করতে মস্ত বড়ো একটা আবিষ্কার করে ফেললো: তারা লক্ষ্য করলো, শস্যবীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায়। তখন তারা মাটিতে শস্যবীজ প্রততে আরম্ভ করলো। এভাবে ধীরে ধীরে সংগ্রহবৃত্তি থেকেই উদ্ভব হলো কৃষির। এটা ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় ৯ হাজার বছর প্রবে। (৪৪-৪৫ প্রতায় কালপঞ্জীর' মধ্যে লক্ষ্য করো।)

কৃষিকর্মের জন্য অপরিহার্যর পে দরকার হয়ে পড়েছিল কুড়, ল, কোদাল ও কাস্তে।

কাঠের লাঠির সাথে ধারালো প্রস্তরখন্ড বে'ধে তারা তৈরি করেছিল কুড়ল। সবচেয়ে প্রথমে গাছের ডাল দিয়ে কোদালের কাজ চালানো হতো, পরে প্রাচীন মানুষ কোদালের প্রান্তদেশ হাড় বা শিং দিয়ে তৈরি করতে শিখলো। আর পশ্র চোয়ালের সাথে ধারালো পাথরের টুকরো সংযুক্ত করে তৈরি হয়েছিল কাস্তে। সংগ্রহ-করা খাদ্যশস্য প্রচুর পরিশ্রম করে চ্বর্ণ করতে হতো পাথরের তৈরি উদ্খলে (দ্র. ৩৩, ৩৫ প্র্তার ছবি)। যেহেতু প্রাচীন কৃষিকাজে শ্রমের হাতিয়ার মুখ্যত ছিল কোদাল, তাই সে কৃষিকাজকে কোদালের কৃষিকাজ বলা যায়। কোদাল দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল যা পাওয়া যেত ত খ্বই কম। তা সত্ত্বেও সংগ্রহবৃত্তির চেয়ে এ অবস্থা অনেক ভালোভাবে গোত্রভুক্ত মানুষদের ফসলজাত খাদ্যের যোগান দিতে পারতো।

8. হস্তশিলেপর শ্রের। কৃষিকাজ ও পশ্পোলনের সাথে সাথে তখনকার মান্বদের মধ্যে আরো একটি জিনিস আবিভূতি হলো—হস্তশিলপ অর্থাৎ কারিগরি। শ্বধ্নমাত্র



১-৩. কৃষিকর্মে ব্যবহৃত প্রাচীন মান্ষদের তৈরি শ্রম-হাতিয়ার: কুড়্ল, কোদাল এবং কাস্তে।
৪. শস্য চ্র্ণ করার জন্য উদ্খল। ৫. বিশাল ব্লের মোটা গ্র্নিড় কু'দে কু'দে বানানো প্রাচীন মান্ষদের তৈরি ডিঙি; পাশে পাথ্রে যন্ত্রপাতি যা দিয়ে তারা এধরনের ডিঙি তৈরি করতে পেরেছিল।

নিজের দ্বটো হাতের ব্যবহারে কোনো বস্তু নির্মাণ করা সম্ভব হলে সেই বস্তুকে বলা চলে হাতের কাজ বা হস্তশিল্প।

হাতের কাজ করতো যে সব কারিগর বা হস্তশিল্পী তাদের বেশির ভাগই পাথর নিয়ে ব্যস্ত থাকতো: প্রায় ৭ হাজার বংসর পূর্বে পাথর ছিদ্র করা বা তাকে ঘষে-মেজে মস্ণ করা ইত্যাদি তারা শিখে নিয়েছিল।

কাঁচা মাটি পর্ড়লে শক্ত কঠিন হয়ে যায় দেখে তারা হাঁড়ি, থালা-বাটি ইত্যাদি মাটি দিয়ে তৈরি করে পোড়াতে লাগলো। মাটি ও পাথর থেকে তারা চুলোও তৈরি করলো।

গাছের ডাল ও ছাল দিয়ে তারা ঝুড়ি ব্নতে শিখলো। এতে অভ্যস্ত হবার ফলে জাল বোনা, স্কৃতো কাটা এবং পশ্বলোম ও শন দিয়ে কাপড় বানানো সহজতর হয়েছিল তাদের পক্ষে।











আদিম হস্তশিল্প: শ্রম-হাতিয়ার ও প্রস্তুত দ্রব্যাদি। ১. প্রস্তর ছিদ্র করার যন্ত্র। ২. পাথরের কুড়্ল, মিধ্যখানে হাতল লাগাবার ছিদ্র। কৃষিকর্ম ও পশ্পালনে অভ্যন্ত প্রাচীন মান্ষের কাছে পাথ্রে কুড়্লের অর্থ কী ছিল? ৩. প্রাচীন কালে কাপড় বোনার তাঁত। (প্রাপ্ত নম্না ও প্রাচীন বর্ণনার ভিত্তিতে এই চিন্নটি কল্পনা করা হয়েছে।) ৪. মাটির ঘড়া।

৫. গোর ও কৌম (tribe)। পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার দিয়ে মান্য একলা জমি চাষ ও ফসল ফলাতে পেরেছিল ভাবলে ভূল হবে। বনজঙ্গল-ঝোপঝাড়ের একটুখানি অংশও পরিষ্কার করা, সেখানকার জমি চষা, জমির ফসল ও গৃহপালিত পশ্বেক হিংস্ল বন্য প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গোরের সমস্ত লোক আপ্রাণ পরিশ্রম করতো। যৌথ জমিতে উৎপন্ন ফসল এবং গৃহপালিত সমস্ত পশ্ব সামগ্রিকভাবে সারা গোরের সম্পত্তি হতো। পাথর, মাটি, পশম বা শন দিয়ে চমৎকার জিনিসপর তৈরি করতে পারে এমন জ্ঞাতিরা সমস্ত গোরকেই ঐ সব জিনিস সরবরাহ করতো।

একই স্থানে বর্সাত স্থাপনকারী কয়েকটি গোত্র মিলে গঠিত হতো কৌম। সারা কৌম কথা বলতো একই ভাষায় এবং প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদিও ছিল এক।

কোমের কাজকর্ম সম্পন্ন করতো কোমভুক্ত সমস্ত গোর-দলপতিদের মিলিত

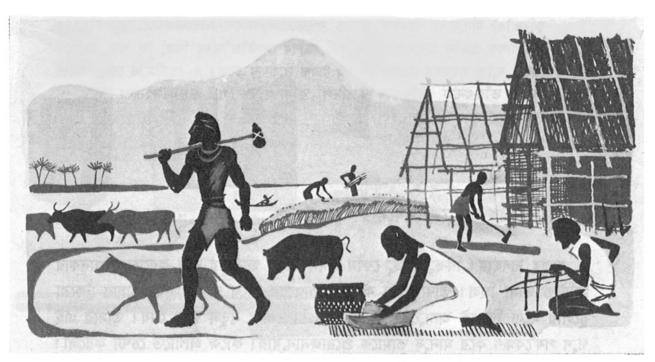

কৃষিকর্ম ও পশ্পালনে নিয়োজিত প্রাচীন মান্ষদের একটি জনবর্সাত। (এটি আমাদের সমসাময়িক কোনো আধ্ননিক শিল্পীরই আঁকা ছবি।) লক্ষ্য করে। ছবিটিতে কী কী শ্রম-হাতিয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং লোকজন তা দিয়ে কোন ধরনের কাজ করছে।

সভা: গোর-পণ্ডায়েত। শিকারের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্দেশ, গৃহপালিত পশ্বর চারণক্ষের ও কৃষিকর্মের জমি নির্বাচন এবং জ্ঞাতিদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদে মধ্যস্থতা করা ছিল এই পণ্ডায়েতের কাজ। সাধারণভাবে সকলের বিশ্বাস অর্জন করতো গোর-পতিগণ এবং পণ্ডায়েতের নির্দেশ বিনাবাক্যে নির্দ্বিধায় পালন করতে হতো কোমকে। বিশেষ গ্রের্পন্প কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে পণ্ডায়েতের সদস্যরা কোমের সভা ডাকতো।

চাষবাসের জমি কিংবা পশ্বচারণক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন কোমের মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধবিবাদ লেগে যেত। যুদ্ধের সময়ে সব প্রুরুষ মিলে তাদের সদার নির্বাচন করতো, এই সদারই যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করতো।

আদিম মান,ষের জীবনে কৃষিকর্ম ও পশ্পোলন ব্যবস্থা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। এতদিন পর্যন্ত প্থিবীতে মান,ষ শ্ধ্য প্রকৃতির দানই হাত পেতে নিচ্ছিল: ফল-ম,ল সংগ্রহ করেছে, শিকারে জীবজন্ত মেরেছে, মাছ ধরেছে। কৃষিজীবী ও পশ্পোলক মান,ষ গাছপালার আবাদ করেছে এবং পশ্র প্রতিপালন করেছে।

৯. মান্ষদের সবচেয়ে প্রনো কোন্ ধরনের কাজ থেকে পরবর্তাকালে কৃষিকর্ম ও
 পশ্পালনের উদ্ভব হলো? এবং কোন উপায়েই-বা উদ্ভব হয়েছিল? ২. আদিয়

কৃষিজীবী মান্মদের কাজকর্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে গলপ শোনাও দেখি। ৩. কৃষিজীবী ও পশ্পালক প্রাচীন মান্মদের মধ্যে তার আদিম গোষ্ঠীজীবনের কিছ্ কি আর অবশিষ্ট ছিল? যুক্তি সহকারে তোমার নিজের ধারণা স্থেমাণ করো। ৪. মোটাম্টি কোন্ সময়ে মান্ম তীর-ধন্ক আবিষ্কার করেছিল 'কালপঞ্জীর' (প্. ৪৪) সহায়তা নিয়ে তা দেখাও।

### § ৫. মানুষে মানুষে বৈষম্যের সূত্রপাত

১. **ধাতুর ব্যবহার।** কিছু কিছু কোম এমন কিছু জায়গায় বাস করতো যেখানকার মাটিতে তামা ছিল। তারা লক্ষ্য করলো, পাথরের সাথে রয়ে যাওয়া তামার টুকরো চুলোর মধ্যে দিলেই আগন্নের তাপে গলে যায় এবং নতুন রূপে নেয়। তামার এই গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ করে মানুষ তামাকে প্রয়োজনান্যায়ী কাজে লাগাতে চেন্টা করলো। মাটিতে কিংবা অপেক্ষাকৃত নরম পাথরে গর্ত করে তারা ছাঁচ তৈরি করলো এবং গলিত তরল তামা তার মধ্যে ঢেলে দিলে সেই তামা পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে ঐ ছাঁচের মাপে জিনিস তৈরি করা সম্ভব হলো। এই প্রক্রিয়ায় প্রাচীন মানুষ কুড়্ল, ছোরা, কাস্তে ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করলো। একই পদ্ধতিতে তারা সোনা ও রূপা দিয়ে বিভিন্ন অলঙ্কারও নির্মাণ করতে লাগলো।

যে সময়ে শ্রম-হাতিয়ার তৈরির প্রধান উপাদান ছিল পাথর সে সময়কে বলা হয় প্রস্তর যুগ। তামা যখন মানুষের হাতে এলো তার পর থেকে প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে গিয়ে তার স্থান অধিকার করলো তায়যুগ। এই যুগ শুরুর হয়েছিল প্রায় ৬ হাজার বছর প্রে (৪৫ প্র্চায় 'কালপঞ্জীর' মধ্যে লক্ষ্য করো)।

তামা ধাতু হিসেবে বেশ নরম; ফলে তাম্বানিমিত জিনিসপত্র অতি অল্পেই জীর্ণ হয়ে যেতো। কৃষিজীবীদের বেশির ভাগ তখনো প্রের্বর মতোই কাঠ ও হাড়ের কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি নিয়ে কৃষিকাজ করছে। তবে কাঠ ও হাড় কাটা, ঘষা-মাজা ইত্যাদি করে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির ব্যাপারে ধারালো পাথরের চেয়ে তামার হাতিয়ার ব্যবহার করা বেশি সহজ ছিল। কাঠের এবং হাড়ের তৈরি হাতিয়ারেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

২. লাঙ্গল আবিষ্কার। কৃষিজীবী মান্য প্র্বাপেক্ষা বড়ো আকারে কোদাল তৈরি করে এবার তাতে হাতল লাগালো। কয়েকজন মিলে এই কোদাল (হাতল ধরে) সামনে টানতে থাকতো আর একজন অন্য হাতল ধরে চেপে ধরে থাকতো যাতে কোদালের ফলা মাটির ভিতরে আরো বেশি গভীরে ঢুকে যায়। এভাবেই স্ট হয়েছিল লাঙ্গল ক্ষেত চষার জন্য। পরে যাঁড় জ্বতে দেওয়া হলো লাঙ্গলে। লাঙ্গল



১. তামার তৈরি কুড্বল এবং তা ঢালাইয়ের ছাঁচ। ২. তাম নিমিতি হাতিয়ার: স্চীম্থ বল্লম এবং ছোরা। ৩. সমাধি খননের ফলে আবিষ্কৃত সোনার গয়না। ৪. কাঠের লাঙ্গল। (প্রনঃকল্পিত।)

আবিষ্কারের ফলে চাষাবাসের জন্য জমিকে আরো দ্রুতভাবে ও আরো বেশি উপযোগী করে তোলা সম্ভব হলো। লাঙ্গল ঠেলে হাল চাষ করা, গর সামাল দেওয়া মেয়েদের পক্ষে কঠিন ছিল বলে এ কাজ মূলত প্রেষরাই করতো।

৩. গোর্রাভাত্তক গোষ্ঠী থেকে প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে উত্তরণ। জমি প্রের্বর মতোই সারা গোষ্ঠীরই সম্পত্তি ছিল। গোষ্ঠীর সমস্ত মান্বজনই সকলের ব্যবহার্য সার্বজনীন চারণভূমিতে পশ্ব চরাতে নিয়ে যেতো, শিকারও করতো সকলের ব্যবহার্য একই অরণ্যে।

লাঙ্গল দিয়ে ছোটো একটুকরো জমি চাষ করা এবং ফসল তোলার কাজ করতে একটা পরিবারের বেশি লোকজন দরকার পড়তো না। সারা গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ



গোর্নাভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে ধীরে ধীরে প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনে উত্তরণ। (নক্সায় কেবলমার তংকালীন জীবনধারার মূল ভিত্তি ও প্রধানতম বিষয়গুলোই শুধু এংকে দেখানো হয়েছে।) দ্বিটি নক্সার মধ্যে প্রতিত্বলনা করে দেখাও দ্বিতীয় নক্সায় লোকের জীবনযান্তা কোথায় পাল্টেছে আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে। কমপক্ষে চারটি পরিবর্তন খুঁজে বের করো।

মিলে একটুখানি জমির পিছনে খাটাখাটুনি করা আর অপরিহার্য ছিল না। এমতাবস্থায় গোষ্ঠীর দলপতি চাষবাসের জমিকে বহু, খণ্ডে বিভক্ত করে দিলো, একেকটি জমিখণ্ডকে বলা হলো — ক্ষেত; যে ক'টি পরিবার গোষ্ঠীতে আছে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো ক্ষেতগৃলো। প্রতি পরিবারের নিজস্ব ক্ষেত থাকলো এখন থেকে, আর থাকলো তার নিজ শ্রম-হাতিয়ার এবং কিছ্ন গৃহপালিত পশ্ন। ঐ নির্দিষ্ট ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের মালিকও হলো পরিবার। গোষ্ঠীজীবনে সার্বজনীন মালিকানা যে সব বৃহদাকার জিনিসপত্রে প্রযুক্ত হতো সে সবই এখন পৃথক পৃথক পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল।

গোষ্ঠীর গঠনও পালেট গেল। এর পর হতে গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল প্রতিবেশীও — যাদের সাথে মিলেমিশে বনজঙ্গল পরিষ্কারাদি করতে হতো তাদের। গোর্চাভিক্ত গোষ্ঠী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল প্রতিবেশীম্খী গোষ্ঠীজীবনে। প্রতিবেশীম্খী গোষ্ঠীজীবনে যারা অংশীদার তাদের বলা যেতে পারে — গোষ্ঠী-চাষী। জমির মালিকানা সকলে যৌথভাবে ভোগ করতো বটে, তবে এ ছাড়া অন্য সমস্ত সম্পত্তি আলাদা-আলাদাভাবে ছিল একেক জনের ব্যক্তিগত ধন।

8. গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের ভিতর থেকে তৈরি হয়ে গেল স্বতন্ত ব্যক্তি — সম্ভ্রান্ত প্রের্ম। গোত্রের সার্বজনীন বিষয়-সম্পত্তি বিভক্ত হয়ে আলাদা-আলাদা পরিবারের বিষয়-সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে প্রের্ব গোষ্ঠীভুক্ত সকলের মধ্যে যে সাম্য ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। দলপতি আর সদারেরা সবচেয়ে উর্বরা জমির বড়ো টুকরোগ্রলো নিজেরা নিয়ে নিল। যুদ্ধজয়ের ফলে অজিত ধনসম্পদের — পশ্র, তামা, সোনা — বেশির ভাগ তারাই গ্রাস করতে লাগলো। এভাবে দলপতি আর সদারেরা ক্রমশ ধনী হতে লাগলো এবং গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য সবাই গরিব হয়ে পড়তে লাগলো তাদের তুলনায়।

সর্দারের পদ প্রের্ব যেখানে ছিল সাময়িক, এখন তা হয়ে পড়লো প্রর্যান্ক্রমিকভাবে চিরন্তন। সর্দারের ছেলে হলো সর্দার, গোষ্ঠীপতির ছেলে হলো গোষ্ঠীপতি। যোগ্যতা ও গ্রুণের উপর আর মান্বের অবস্থা বা পরিচয় নির্ভার করলো না, নির্ভার করতে লাগলো কোন্ পরিবার থেকে সে এসেছে, তার উপরে। সর্দার বা গোষ্ঠীপতির পরিবারকে বলা হতে লাগলো সম্ভ্রান্ত পরিবার। যারা সম্ভ্রান্ত মান্ম তারাই সমস্ত কোমের উপর খবরদারি করতে শ্রুর্করলো।

মান্বে মান্বে বৈষম্য যে শ্রুর হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে প্রাচীন কালের সমাধি পর্যবেক্ষণ করে। খননকার্যরত প্রত্নতত্ত্বিদগণ আবিষ্কৃত কবরের মধ্যে কোনো কোনোটায় কখনো পেয়েছেন খাদ্যাদি রাখার মৃন্ময় পার, কোনোটায়-বা শ্রমের হাতিয়ার, আর অন্যগ্রলোয় — মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র ও দামী অলঙ্কার।

গোত্রের যৌথ মালিকানার অবসান ও মান্ত্র্যের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হওয়ায় আদিম মান্ত্র্যের গোষ্ঠীজীবন ধরংস হয়ে গেল।





১. রেড ইণ্ডিয়ানদের কার্চ্চানির্মিত দেবমর্ন্ত্। ২. দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ ও পশ্ব বলিদান। (প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোনো দ্বীপে দেখা চাক্ষ্ম অভিজ্ঞতা থেকে এই চিন্রটি জনৈক ইউরোপীয় শিলপী এণকছেন।) বলির জন্য ধরে আনা মানুষটি বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। দুর্টি লোক সজোরে মাদল বাজাচ্ছে যাতে হতভাগ্যের চিংকার তাতে চাপা পড়ে যায়। সামান্য পিছনে মানুষের অসংখ্য করোটি দেখা যাচ্ছে — ইতিপ্রের্ব একইভাবে যাদের বলি দেয়া হয়েছে এগ্রলো তাদেরই মাথার খর্লি। বধ্যভূমিতে আরো দেখা যাচ্ছে — বলির জন্য নিয়ে আসা পশ্ব।

৫. কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীজীবনে ধর্মবিশ্বাস। মান্বের জীবন্যাত্রার পদ্ধতি পাল্টে গোল। পরিবর্তিত হয়ে গোল তার ধর্মবিশ্বাসও।

প্রকৃতির যে সব জিনিসের উপর তাদের জীবন নির্ভরশীল ছিল সৈগ্লোর 'আত্মা' তাদের কাছে অত্যন্ত প্রধান হয়ে দেখা দিলো: যেমন, স্থের (যার তাপে ফসল পাকে), মেঘের (যার বারিধারায় জিম আর্দ্র হয়), শস্যবীজের (যা মাটির ব্রক থেকে ফসল ফলিয়ে তোলে) 'আত্মা'।

তারা মনে করতো, এই সব 'আত্মা' নিশ্চয়ই বিভিন্ন শক্তিশালী দেবতাদের দান, যাদের ইচ্ছায় প্থিবীতে বসস্ত আসে, বৃণ্টি পড়ে, ফসল ফলে।

তারা আরো ভাবতো যে, এই দেবতারা মান্য বা পশ্র র্প ধারণ করে থাকে। কাঠ বা পাথর দিয়ে তারা মৃতি বানালো তাদের কল্পিত দেবতাদের আদলে। এগ্লোকে বলা হলো দেবমৃতি। দেবতাদের কর্ণা পাবার জন্য তারা দেবমৃতি দের সামনে বশ্যতাস্বীকারের পরিচয় স্বর্প ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণত হতে লাগলো এবং দেবতাদের কাছে আনতে লাগলো তাদের উপহার, অর্থাৎ বলি: কখনো গ্রপালিত জীবজন্ত, কখনো-বা এমন কি মান্য পর্যন্ত হত্যা করে

দেবতাদের উৎসর্গ করা হলো। দেবম্তির ওষ্ঠ বলির রক্তে রঞ্জিত করে দেওয়া হলো।

১. গোর্রাভিত্তিক গোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীব্যবস্থার মধ্যে কী কী সাদ্শ্য এবং বৈসাদ্শ্য ছিল? ২. আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থা জীবনের কোন্ লক্ষণাদি প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীজীবনেও টিকে থাকলো এবং বিলাপ্ত হয়ে গেল কোন্গালো? ৩. 'সম্ভান্ত' বলা হতো কাদের? গোষ্ঠীর অন্য সকলের অবস্থার চেয়ে এই সম্ভান্ত লোকদের অবস্থা অন্যরকম ছিল কোন্ দিক থেকে? ৪. শিকারী প্রাচীন মান্মদের ধর্মবিশ্বাস ও ক্ষিজীবী মান্মদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই উভয় ধরনের ধর্মবিশ্বাসেরই উত্তব কী থেকে? ধর্মবিশ্বাসের অপকার সম্বন্ধে ওম পরিচ্ছেদে নতুন কী তথ্য তমি জানতে পারলে?

### মানুষের আদি ইতিহাস মনে আছে কি না দেখে নাও

| সময়                                                        | শ্রমের হাতিয়ার                                           | অন্যান্য দ্রব্য নিম্পি                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| অজ্ঞানা আদিম কাল<br>থেকে ২ লক্ষ বছর<br>পূর্ব পর্যস্ত সময়ের | হাতে তৈরি ধারালো পাথ্রে অস্ত, কাঠের শাবল ও লাঠি           |                                                          |
| এখন থেকে<br>৩০-২০ হাজার<br>বছর আগে                          | बह्मम, श्राभून, ज्ञामा                                    | পশ্চম' থেকে পরিচ্ছদ তৈরি                                 |
| এখন থেকে ১৩-৭<br>হাঞ্জার বছর আগে                            | তার-ধন্ক, কুড্লে, কোদাল, কান্তে, ডিঙি এবং কাপড় বোনার তাত | কাপড়ের পোষাক ও মাটির পাত্র                              |
| এখন থেকে ৬-৫<br>হাজার বছর আগে                               | কাঠের লাঙল, তামার কৃত্ত্ল, তামার কান্তে                   | তাম্মনিমি'ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সোনা<br>ও রুপোর তৈরি অলৎকার |

আধ্যনিক মান্যদের তুলনায় প্রথিবীর আদিম মান্যেরা ছিল একেবারে অন্য রকম।

শ্রম-হাতিয়ারের বদৌলতে মান্য উল্লেডর হতে লাগলো

শ্রম-হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধন করলো তারা,

চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জর্বী পর্যবেক্ষণও তারা করেছিল। প্থিবীতে আদিম মানবের উদ্ভব কখন? পশ্রর সাথে তাদের পার্থক্য কী ছিল? আধ্রনিক মান্র্যের সাথেই-বা তাদের তফাং কোথায়?

মান্বের বিকাশ হলো কীভাবে? 'হোমো সাপিয়েন্স' মান্বের উদ্ভব কবে? এই বইয়ের কোন্ কোন্ চিত্র 'হোমো সাপিয়েন্সদের' উদ্ভব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে?

আদিম মান্বদের শ্রম-হাতিয়ার ক্রমশ কীভাবে উন্নততর হতে লাগলো, তার পরিচয় দাও। উপরের নক্সা দেখে মিলিয়ে নাও — তুমি কোনো তথ্য বাদ দিয়ে যাচ্ছ না তো!

প্রকৃতি সম্বন্ধে আদিম মান্মদের সবচেয়ে গ্রন্থপূর্ণ পর্যবেক্ষণগর্লো কী ছিল? এই পর্যবেক্ষণকে তারা কাজে লাগিয়েছিল কীভাবে?

| জীবিকানির্বাহের প্রধান মাধ্যম                                              | অাদি কালের মান্ত্র্য                                                                                     | ধমবিশ্বাস ও শিল্পকলা                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সংগ্রহবৃত্তি এবং একটি-দৃর্টি করে<br>বিচ্ছিইনভাবে পশ্ব <sup>্</sup> শিকার   | য্থবদ্ধ আদিম মানুষের দল                                                                                  | তখনো জন্মায় নি                                                                                                  |
| পশ্ন শিকার, মাছ ধরা, সংগ্রহব্তি                                            | 'হোমো সাপিয়েন্স' মান্ধের আবিভাব।<br>গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভব                                          | ষাদ্বিশ্বাস, এবং মান্য ও প্রকৃতির সমস্ত<br>কিছ্র 'আআ'য় বিশ্বাস করা শ্রে।<br>গ্রোচিত, মান্য ও পশ্র ম্তি<br>নিমাণ |
| শিকার, সংগ্রহব্তি, পশ্বকে পোষ মানানো,<br>কৃষিতে কোদালের ব্যবহার, হস্তশিল্প | গোর্বাভব্তিক গোষ্ঠী ও কুল                                                                                | কৃষিকমের সাথে সম্পকিত প্রাকৃতিক<br>শক্তির কাছে নতি স্বীকার।<br>দেবম্তি, দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান                  |
| কৃষিকর্ম', পশ্পোলন, হন্তশিশ্প                                              | গোর্রার্ভান্তক গোষ্ঠীর অবসান এবং<br>প্রতিবেশীমুখী গোষ্ঠীতে তার সম্প্রসারণ।<br>কুলপতি ও সদারদের শক্তিব্দি |                                                                                                                  |

লোকজনদের দৈনণ্দিন কাজকর্মের পদ্ধতি আরো উন্নত হলো এবং তাদের নিত্য কর্মাদি আরো অনেক বেড়ে গেল। আদিম মান্বের দৈনন্দিন কাজকর্মের পরিচয় ধারাবাহিকভাবে দাও। তাদের বিভিন্ন কর্মধারা কোন্কোন্ শ্রম-হাতিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত ছিল?

আদিম মান্ধের কাছে প্রকৃতির বহু, কিছুই ছিল অজ্ঞেয়, বহু, কিছুতেই তারা ভয় পেত। প্রকৃতির সামনে এই অসহায়ত্ব ও ভয় আদিম মান্বকে শেষ পর্যন্ত কোথায় টেনে নিয়ে গেল? আদিম মান্বদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব সম্বন্ধে এই বইয়ে কোন্চিত্র দেখতে পাচ্ছ?

দশ লক্ষ বছরেরও বেশি মান্য আদিম গোষ্ঠীজীবন যাপন করেছিল। আদিম গোষ্ঠীসমাজের প্রধান লক্ষণ ছিল কি? কেন আদিম মান্ব শ্বেন্মার য্থবদ্ধভাবে একরে বাস করতে ও কাজ করতে বাধ্য হতো? প্রাচীন মান্বদের এরকম দল কোন্ কোন্ ধরনের ছিল? করেক হাজার বংসর প্রের্ব মানুষে মানুষে বৈষম্যের প্রথম স্ত্রপাত হয়েছিল।

মান্বের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হলো কীভাবে? কোন্ ব্যাপারে এই বৈষম্য ধরা পড়তো?

### ইতিহাসের যুগবিভাগ

১. প্রোকালে কীভাবে সময় গণনা করা হতো। কৃষিজীবী প্রাচীন মান্বেরা জানতো যে নির্দিন্ট সময়ব্যবধানে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ ফসল তোলার সময় আসে। একটা ফসল কাটার সময় থেকে আরেকটা ফসল কাটার সময়ের মধ্যে যে কালগত ব্যবধান তাকে তারা একটা নির্দিন্ট সময়পরিমাণ হিসেবে ব্রুবতে পেরেছিল। বংসর সম্বন্ধে ধারণার উৎপত্তি এভাবেই প্রথম ঘটে।

বিশেষভাবে মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা যদি কোনো বংসরে ঘটতো তা হলে সেই বংসরকে প্রথম বংসর ধরে নিয়ে বংসর গণনা চলতো। যেমন, কোনো জায়গায় ভয়ানক প্লাবন হলে সে স্থানের লোকজন বংসর গণনা শ্রুর করতো সেই বছর থেকে, আবার কোনো স্থানে হয়তো নগর পত্তনের সময় থেকে শ্রুর হতো বংসর গণনা — যেমনটা হয়েছে রোমের ক্ষেত্রে। স্মরণযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হবার বংসর হতো প্রথম বংসর, পরবর্তী বছর হতো দ্বিতীয় বংসর, তার পরেরটা হতো তৃতীয় — এইরকম। ফলে বিভিন্ন জায়গায় বংসরের হিসাবে কোনো মিল ছিল না, একেক স্থানে তা ছিল একেক রকম। খ্রুবই অস্ক্রিধার ব্যাপার, সন্দেহ নেই।



২. খ্রীষ্টাব্দ। এখন থেকে প্রায় দ্'হাজার বংসর প্রের্বর ঘটনা। প্থিবীতে রটে গেল যে, যিশ্র খ্রীষ্টের দেহ ধারণ করে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নেমে এসেছেন মাটির প্থিবীতে। এই কাহিনী কল্পনাপ্রস্ত হলেও বহু লোক তা বিশ্বাস করেছিল। (যিশ্র খ্রীষ্টের কাহিনীর উদ্ভব কীসে এবং লোকে কেনই-বা তা বিশ্বাস করেছিল সে সম্বন্ধে তোমরা এ বইতেই আরো পরে ৫৮ম সংখ্যক পরিচ্ছেদে পড়বে।)

৫০০-৬০০ বংসরের মধ্যে প্থিবীর বহু দেশেই এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো। তখন চিন্তাভাবনা করে দেখা হলো রোম শহর পত্তনের কত পরে তথাকথিত যিশ্র জন্ম নিয়েছিলেন এবং তার পর যিশ্র জন্মবংসর থেকে বংসর গণনা করা হতে লাগলো। বর্তমানে এ নিয়মেই আমরা বংসর গণনা করে থাকি, প্থিবীর প্রায় সর্বত্রই এ নিয়ম ছড়িয়ে পড়েছে। যদি আমরা লিখি ১৮৭০ কিংবা ১৯১৭, তা হলে আমেরিকা বা জাপানেই হোক, কিংবা পোল্যান্ডেই হোক — সর্বত্রই সকলে ব্রুবে কোন্সময়ের ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। যিশ্র খ্রীন্টোর জন্মের প্রথম বংসর থেকে বর্তমান কাল অবধি সময়কে আমরা নাম দিয়েছি খ্রীন্টান্দ, সংক্ষেপে কখনো বা লিখি খ্রী.।

এক শ' বংসরকে একসাথে হিসাবে ধরে আমরা বলি শতাবদী কিংবা শতক।
দশ শতাবদীকে একসাথে হিসাবে ধরে আমরা বলি সহস্রাবদ। খ্রীষ্টাবদ শ্রের
থেকে অদ্যাবধি প্রায় দ্'হাজার বছর হতে চললো।

### কালপঞ্জী



খ্ৰীষ্টপূৰ্বাবদ

৩. খ্রীন্টান্দের পূর্ব পর্যন্ত বংসর গণনা। খ্রীন্টান্দ শ্রের হবার পূর্বে প্থিবীতে অনেক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সে সব উল্লেখের সময় আমরা বলি তা ঘটেছে খ্রীন্টপূর্বান্দে, লেখার সময়ে সংক্ষেপ করে হয়তো লিখি খ্রী. প্র.।

৪৪-৪৫ প্রতায় 'কালপঞ্জী' ভালো করে দেখা যাক। ভানদিকের চোকো ঘরদ্টোর অর্থ দ্'হাজার বর্ষব্যাপী খ্রীষ্টাব্দ। এ দ্টো ঘরের বাঁদিকের সব ক'টা ঘর খ্রীষ্টপ্রবান্দ বোঝাচ্ছে। 'কালপঞ্জীর' ভিতরে কৃষিকর্মের উদ্ভব কবে হয়েছে লক্ষ্য করো। খ্রীষ্টাব্দ শ্রের হবার প্রায় ৭ হাজার বংসর প্রবে তার উদ্ভব। তার পর থেকে আজ পর্যস্ত তা হলে কত হাজার বছর কাটলো বলো তো?

খ্রীষ্টাব্দের প্রের্ব কেটেছে ৭ হাজার বছর +খ্রীষ্টাব্দ প্রায় ২ হাজার বছর মিলে সবস্থা তা হলে দাঁড়াচ্ছে: প্রায় ৯ হাজার বছর।

খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৪ সহস্রাব্দ প্রের্ব তাম্প্রনিমিতি শ্রম-হাতিয়ারের উদ্ভব। তার মানে, ৪ + ২ = প্রায় ৬ হাজার বংসর প্রের্বের ঘটনা।

গণনার নিয়মটা শেখো: কত বংসর আগে ঘটনাটা ঘটেছে যদি জানি, খ্রীষ্টাব্দের কত হাজার বংসর প্রের্ব ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, কীভাবে বের করবে বলো। 'কালপঞ্জীতে' উপরের যে কালো মোটা রেখা আছে, সেটা দেখে তোমার হিসাব মিলিয়ে নাও।

লিপির উদ্ভবকাল প্রায় ৫ হাজার বছর প্রের্ব। তা হলে কত খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাপারটা ঘটেছিল? ৫ হাজার বছর থেকে আমাদের খ্রীষ্টাব্দের ২ হাজার বছর তো বাদ পড়লো (৫-২=৩), মানে থাকলো ৩ হাজার বছর, অর্থাৎ ৩ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

গণনার এ নিয়মটাও শেখো: যদি জানি কত সহস্র বংসর প্রের্ব ঘটনাটি ঘটেছে, তা হলে তা কত খ্রীষ্টপ্রবাব্দের ঘটনা কীভাবে হিসাব করবো বলো। অনুশীলনী:

খ্রীষ্টপূর্ব ৮ হাজার বছর আগে তীর-ধন্ক আবিষ্কার করেছে মান্ষ। এখন থেকে প্রায় কর্তাদন পূর্বের ঘটনা এটা? ('কালপঞ্জীর' সাহায্য নাও।)

লিপির উদ্ভব প্রায় ৫ হাজার বছর আগে আর তামার ব্যবহার শ্রের হয়েছিল খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৪ হাজার বছর প্রের্ব। তা হলে সময়ের দিক থেকে কোন্টি আগের ঘটনা এবং উভয় ঘটনার মধ্যে কালব্যবধান কতখানি?

### \* 'আদিম মানবের জীবনযাত্রা' পর্বের সম্পরেক প্রশ্নাবলী:

- \* ধরা যাক, কোনো একটা কোমে পশ্রচর্ম, বেড়া, হাঁড়ি, ঘরের চাল, বল্লম, দাঁড়, কু'ড়ে, বপন করা, গলানো অর্থজ্ঞাপক শব্দ সেখানকার লোকজন বলছে। তা হলে ঐ কোমে জীবনযাত্রার পদ্ধতি কীরকম ছিল বলে তোমার মনে হয়?
- \* দ্ব'পর্র্য বা য্লের মধ্যে গড়পড়তা ২০ বছরের ব্যবধান ধরে নিয়ে হিসাব করে বলো দেখি — ১০ লক্ষ বংসরে আদিম মান্ব্যেরা কত প্রুয় ধরে নিজেরা পরিবর্তিত হয়েছে?
- আদিম মান্বদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎস কী?

# युथाहिं व

### প্রাচীন মিশর

প্থিবীতে আদি কালে সমস্ত মান্য আদিম গোষ্ঠীজীবন যাপন করতো, তাদের মলে কাজ ছিল খাদ্যসংগ্রহ ও শিকার। ধীরে ধীরে তারা কৃষিকাজে ও পশ্পালনে অভ্যন্ত হলো। যেখানে নরম উর্বরা মাটি মিলতো, যে জায়গা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়াসম্পন্ন ছিল, সে সব স্থানে কৃষিকাজ দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। প্থিবীর যে সব দেশে কৃষিকর্মের এরকম অন্কূল অবস্থা ছিল না, সেখানে কৃষির উদ্ভব ঘটেছে আরো কয়েক সহস্র বৎসর পরে। এখনো প্থিবীতে কিছ্ম কিছ্ম অধিবাসী রয়ে গেছে যারা আজ পর্যন্ত কৃষিকর্ম কাকে বলে জানেই না।

একটি দেশ আছে যেখানে বহ<sub>ন</sub> প্রে সর্বপ্রথম কৃষিকাজ ও পশ্পালন ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। দেশটি উত্তর-পর্বে আফ্রিকায় অবস্থিত, নাম — প্রাচীন মিশর।

## § ৬. প্রাচীন মিশরের নিসগ ও তার অধিবাসী

১. প্রাচীন মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান। আফ্রিকার উত্তর-পর্বে অণ্ডলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বিরল এবং বংসরের অধিকাংশ সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। এখানে হাজার হাজার মাইল জায়গা জ্বড়ে বালি-কাঁকরময় মর্ভূমি।

মর্ভূমির উপর দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে প্থিবীর অন্যতম প্রধান একটি নদী — নীল নদ। আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত বড়ো বহর

4 - 419





নীল নদের উপত্যকা। (আলোকচিত্র।)

শাদ্ফ্। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) প্রাচীন মিশরীয়দের অর্থনীতির ক্ষেত্রে শাদ্কের গ্রেড্র কীরকম ছিল?

প্রদের জল নীল নদ দিয়ে বয়ে চলে। (১ নং মানচিত্রে হ্রদ ও নীল নদ খাঁজে বের করো।) নদীপ্রবাহকে আবার বহুদ্খানে ব্যাহত করেছে জলপ্রপাত। এই সব বাধা অতিক্রম করে নীল নদ প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে পড়েছে উপত্যকার ব্বকে। ঢাল্ব নিন্নভূমির উপর দিয়ে গিয়ে অবশেষে নীল নদ মিলিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে। এখানে নীল নদ থেকে বহু শাখানদী বেরিয়ে যাওয়ায় স্থি হয়েছে ব-দ্বীপ। (২ নং মানচিত্রে নীল নদের উপরে জলপ্রপাত, উপত্যকাভূমি এবং ব-দ্বীপ অণ্ডল খাঁজে দেখ।)

জলপ্রপাতের অণ্ডল থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যস্ত এলাকার উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অপ্তলেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন মিশর।

২. নীল নদের বন্যা। গ্রীষ্মকাল শ্রেত্তে আফ্রিকার মধ্য অণ্ডলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। যাদের জল নীল নদ দিয়ে প্রবাহিত হয় সেই হ্রদগ্রেলা তখন অত্যাধিক বারিপাতের ফলে প্লাবিত হয়ে যায়। পাহাড়ী এলাকায় যেখানে নীল নদের উপনদীগ্রনির উৎস, সেখানে বরফ গলে; পাহাড়ী মাটি ক্ষয় করে খয়প্রোতা জলপ্রবাহ গিয়ে মেশে নদীতে। নীলের জল অতি দ্রত এত বেড়ে যায় যে দ্ব'কূল ছাপিয়ে যায় তার জলধারা এবং তখন ভয়ানক বন্যা দেখা দেয়।

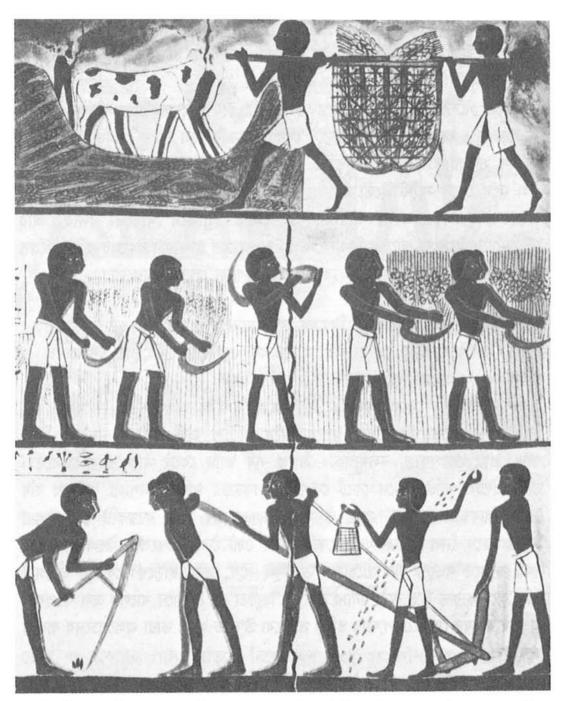

প্রাচীন মিশরে কৃষিব্যবস্থা। (সমাধিগাত্রে প্রাপ্ত দেয়ালচিত্র; কিণ্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত।) বর্তমান গ্রন্থে পঠিত বক্তব্যের ডিত্তিতে বোঝাও এই ছবিগ্যলোয় লোকজনেরা কী করছে। ছবি তিনটি বিশ্লেষণ করে লোকগ্যলোর কর্মের ধারাবাহিকতার বিবরণ দাও।

দ্ব'কূল প্লাবিত নীল নদের জলে ভেসে আসে অজস্ত্র জলজ উদ্ভিদ। তার পরিমাণ এত বেশি যে নীলের জল একেবারে টলটল হালকা সব্বজ বর্ণ ধারণ করে। অন্যাদিকে, পাহাড়ী এলাকার লাল পাথ্বরেমাটি ভাসিয়ে নিয়ে খরস্ত্রোতা জলপ্রবাহ এসে নদীতে মেশার ফলে জলের রং হয়ে যায় রক্তের মতো লাল। গাছগাছড়া পচে গিয়ে এবং তার সাথে জলধারা বাহিত লাল পাথ্বরেমাটি মিশে যে পিল স্থিত হয় তা বন্যাপ্লাবিত নদীতীরের উপর থিতিয়ে বসে। নভেম্বর মাসে বন্যার জল নেমে গিয়ে নদী তার প্রের্বর আকার ধারণ করে। বন্যার পরে উপত্যকা অণ্ডলের মাটি শ্ব্ধ্ব যে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় তাই নয়, অত্যন্ত উর্বরা কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটির স্তরে তা ঢেকে যায়।

নীল নদের জল অবশ্য সমগ্র উপত্যকায় সমভাবে সর্ব ত্ব জলসিঞ্চন করতে পারতো না। আপেক্ষাকৃত উচ্চু স্থানে যেখানে বন্যার জল গিয়ে পেণছাতে পারতো না, সে সব স্থান অনুর্বর মর্ভুমিই থেকে যেত। আর অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় জল জমে থেকে স্টি হতো জলাশ্য়, গজিয়ে উঠতো নলখাগড়ার বন, ঝোপঝাড়। এইরকম ঝোপঝাড়-জংলা জায়গায় ওৎ পেতে ল্বকিয়ে থাকতো সিংহ, আর জলাভূমিতে অসংখ্য জাতের বিষাক্ত সাপ। জলাশয়ের হাজারটা রকমের কীটপতঙ্গের দ্বিত প্রভাবে নানান ধরনের জন্বজনালা এ অঞ্চলে লেগেই থাকতো।

৩. বাল্কারাশি ও জলাশয়ের বিরুদ্ধে লোকজনের সংগ্রাম। নীল নদের উপত্যকায় ফসল ফলাবার জন্য সেখানকার মান্ষকে একাধারে মর্ভূমি, জলাশয় ও ঝোপঝাড় আগাছার সাথে লড়াই করতে হয়েছে।

নিচু জলাভূমি থেকে মিশরীরা — অর্থাৎ মিশরের অধিবাসীরা — খাল কেটে নিয়ে যেত যাতে জলাশরের অপ্রয়োজনীয় বাড়তি জল বেরিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে, এবং ঝোপঝাড়, নলখাগড়ার জঙ্গল সব তারা কেটে সাফ করে ফেলতো। তারা এটেল মাটির সাথে কেটে ফেলা ঝোপঝাড়ের পাতা-ডালপালা মিশিয়ে বাঁধ তৈরির ব্যবস্থা করেছিল; সমগ্র উপত্যকা অণ্ডল বাঁধ দিয়ে কয়েকটি ভাগে তারা বিভক্ত করে নিল। তার পর প্রত্যেক বাঁধে গেট তৈরি করলো। উদ্দেশ্য, বন্যার সময় জমিতে যতটুক জল প্রয়োজন ততটুকুই শ্বেদ্ব তারা ছাড়বে। যে সব জায়গার জমি অপেক্ষাকৃত উর্চু বলে বন্যার জল পেশছাতো না, সেখানে খালের জল কপিকল বা শাদ্বফ-য়ের (দ্র. ৫০ প্রত্যার ছবি) সাহাযেয় উর্চুতে তুলে তারা জলসেচনের ব্যবস্থা করেছিল।

হাওয়ায় মর্ভূমি থেকে সব সময়েই বালি উড়ে এসে পড়তো খালে, খাল ভরাট হয়ে গভীরতা কমে যেত, ফলে প্রত্যেক বংসর লোকজনকে খাল পরিষ্কার করতে হতো। বন্যায় বাঁধও ভেঙে যেত, সেই বাঁধ আবার নতুন করে দিতে হতো তাদের।\* মান্ষের বিপ্ল শ্রমের সামনে শেষ পর্যন্ত বাল্কারাশি আর জলাশয়কে পিছ্র হটতে হয়েছিল।

8. মিশরীদের প্রধান জীবিকা ছিল — কৃষিকাজ। বন্যার পরে নরম সিক্ত মাটিতে কোদাল চালানো সহজ হতো, কাঠের তৈরি হালকা লাঙ্গল দিয়ে হালচাষ করা অলপ পরিশ্রমে সম্ভব হতো। কর্ষিত ভূমিতে বীজ ছড়িয়ে মিশরীরা তার উপরে ছাগল,

<sup>\*</sup> বর্তমানে আসোয়ান শহরের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় নীল নদের উপরে বিশাল বাঁধ বে'ধে নীল নদের বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

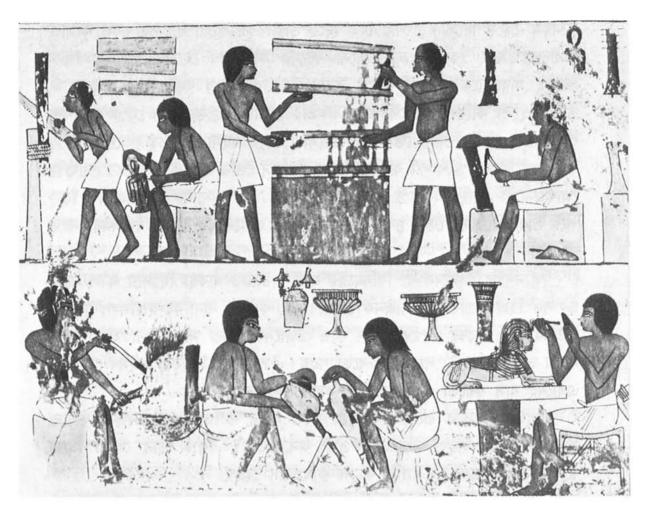

মিশরীয় হস্তাশিলপ তৈরি করা হচ্ছে। (সমাধিগাতে প্রাপ্ত দেয়ালচিত্র।) হস্তাশিলপ প্রস্তুত করাই যাদের কাজ তারাই হস্তাশিলপী বা কারিগর। হস্তাশিলপীরা কোন্ কোন্ ধরনের কাজ করছে এবং সে কাজে কী কী বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বলো। এমন কিছু যন্ত্রপাতি কি লক্ষ্য করছো যা বর্তমান কালেও আমরা ব্যবহার করে থাকি?

ভেড়া ও শ্করের পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেত: এই সব পশ্বদের পায়ের চাপে ছড়ানো শস্যবীজ ভালোভাবে জিমতে গে'থে বসতো। শস্যমঞ্জরী থেকে ফসল ঝাড়তো তারা মাটিতে ফসলের আঁটি আছাড় মেরে মেরে এবং কাটা ফসলের উপরে গৃহপালিত পশ্ব ছেড়ে দিয়ে।

মিশরীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ। নীল নদের উপত্যকা ও ব-দ্বীপাঞ্চলে যব ও গমের মঞ্জরীতে ভরে থাকতো মাঠ, শণের চাষ হতো; ঘরের পাশের জমিতে ফলতো শাকসক্ষী হরেক রকমের আর বাগানে — ফলের সম্ভার।

৫. প্রাচীন মিশরে হন্তশিলপ ও পণ্যের বিনিময় প্রথা। চাষীরা মাটির সাথে 
ডালপালা নলখাগড়া মিশিয়ে ঘর তৈরি করতো, পর্রু মোটা কাপড় ব্রনতো, 
লাঙ্গল-কোদাল ইত্যাদি বানাতো, তৈরি করতো মাটির বাসনকোসন। যারা এসব 
কর্ম অন্যদের চেয়ে দ্রুত ও উৎকৃষ্টভাবে করতে পারতো তারা ধীরে ধীরে

কৃষিকর্ম ছেড়ে দিলো। পেশার দিক দিয়ে তারা কেউ হলো ছুতোর, কেউ কুমোর, কেউ-বা তাঁতী, কিংবা অন্য কোনো ধরনের কারিগর। ছেলেপিলেরা বাল্যকাল থেকেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে করতে নিজেরাও রপ্ত করে নিল সেই কাজ, তারাও হলো কারিগর। বিশেষভাবে দক্ষতার প্রয়োজন হতো তামা থেকে অস্ক্রশস্ত্র বা অন্যান্য শ্রম-হাতিয়ার তৈরি কিংবা সোনা দিয়ে গহনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে।

প্রথম দিকে হস্তাশিল্পী বা কারিগরেরা জিনিস তৈরি করতো নিজেদের গোষ্ঠীর লোকজনদের জন্য, বিনিময়ে গ্রহণ করতো রুটি বা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু পরে তারা নিজেদের তৈরি দ্রব্যাদি ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের কাছেও বিনিময় করতে লাগলো।

জিনিসপত্র লেনদেন বা বিনিময়ের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে নীল নদের জলপথ ছিল অত্যন্ত স্ক্রিধাজনক উপায়। গম, কাঠ ও নানাবিধ হস্তাশিলপ বোঝাই নোকো নীল নদের উপরে ভেসে যেত উজানে-ভাটিতে সারা বছর ধরে। নীল নদের তীরে গড়ে উঠলো ছোটো-বড়ো শহর। ঐসব শহরেই হতো এইসব লেনদেন, এখানেই বাস করতো এবং কাজকর্ম করতো কারিগরের দল।

মানুষের বিপলে শ্রমের বিনিময়ে নীল নদের উপত্যকার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছিল। মনুষ্য বসবাসের প্রায় অনুপযোগী একটি স্থান থেকে মিশর রুপান্তরিত হচ্ছিল ঘন বসতি বহুল কৃষিপ্রধান দেশে।

১. তোমার দেশের প্রকৃতি ও প্রাচীন মিশরের প্রকৃতির মধ্যে কী তফাং? ২. নীল নদে র্যাদ বন্যা না হতো, তা হলে নীল উপত্যকার অবস্থা কী হতো? ৩. প্রকৃতির কোন্ বিশেষ অবস্থার জন্য মিশরী কৃষকদের কৃষিকাজে স্কৃবিধা ও অস্কৃবিধা হতো? ৪. জীবন্যায়া ও চাষ্ট্রাসের জন্য নীল উপত্যকাকে কীভাবে জনগণ নিজেদের উপযোগী করে নির্মেছিল?

### § ৭. প্রাচীন মিশরীয় সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব

মনে করতে চেণ্টা করো — কৃষিকর্ম', পশ্পোলন ও হস্তুশিশ্পের বিকাশের ফলে দলপতি ও সর্দারদের অবস্থার কীরকম পরিবর্তন ঘটেছিল, এবং সম্ভ্রান্ত মান্ধ-বা বলা হতে লাগলো কাদের (§ ৫:8)।

১. লোকজনকে শোষণ করা কেন সম্ভব হয়ে উঠলো। আদিম শিকারীজীবনে একজন মান্বের পক্ষে শ্র্মার নিজের খাদ্যসংস্থান করাই সম্ভব ছিল; অবস্থা এমন ছিল য়ে, এমন কি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করতে বাধ্য হতো। নিজের জন্য অন্য লোকজনকে খাটিয়ে নেবার কোনো স্বযোগই ছিল না তখন। নিজের পরিশ্রম ও চেন্টায় একজন যা সংগ্রহ করতে পারতো সেটুকুই সে ভোগ করতে পারতো।

মিশরের কৃষিজীবী মান্য নিজেদের শ্রমে যে খাদ্যসামগ্রী ফলাতে পেরোছল শিকারী মান্য সে পরিমাণ খাদ্যবস্থু কখনো সংগ্রহ করতে পারে নি। নীল উপত্যকার উর্বরা জমিতে ফসল ফলতো প্রচুর, বিশেষত লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষের ফলে। যতটুকু তাদের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল ফলাতো তারা এবং গৃহপালিত পশ্রে সংখ্যাও ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত। ক্ষেতে কাজ করে ফসল যারা ফলাতো তাদের অল্লসংস্থান সে ফসল থেকে হতো তো বটেই, উপরস্থু বেচও যেত। এরকম অবস্থায় লোককে আরো বেশি কাজ করিয়ে আরো বেশি বাড়তি ফসল পাবার চিন্তা মাথায় এলো। উদ্দেশ্য, সংগৃহীত খাদ্যশস্য ও পশ্রে বিনিময়ে তামা, সোনা, রুপো এবং কারিগরদের তৈরি নানান হস্তশিলপদ্র্য পাওয়া যেতে পারে।

মিশরে কৃষিব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকজনকে শোষণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। লোকজনকে শোষণ করা — এর অর্থ, অন্যের মেহন্তের ফল তাকে ভোগ করতে না দিয়ে নিজে ভোগ করা। শোষণ মানে অন্যের শ্রমে উপাজিত জিনিস নিজে ভোগ করা।

২. দাস প্রথার উদ্ভব ও দাসমালিক কর্তৃক তাদের শোষণ। বিভিন্ন কোমের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের পরে বিজয়ী কোমের হাতে পরাজিত কোমের যে সব লোকজন বন্দী হতো, প্রথমদিকে তাদের মেরে ফেলা হতো। বন্দীকে সেজন্য মিশরীরা বলতো 'নিহত'। যখন দেখা গেল যে, বেশি পরিশ্রমের ফলে বাড়তি উপার্জন সম্ভব, তখন বন্দীদের আর মেরে না ফেলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নিয়ে নিলো এবং তাদের দাস বানালো। এই দাসদের বলা হলো 'জীবন্ত নিহত'।

ভোরবেলা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত দাসদের খাটানো হতো: তারা কপিকলে (শাদ্বফ্) করে জল তুলে জমিতে দিতো, খাল খনন করতো, বাঁধ বাঁধতো, নির্মাণের জন্য পাথর ভাঙতো। নিজের বলতে কিছু ছিল না তাদের। তারা ছিল তাদের মালিকের সম্পত্তি। তাদের শ্রমের ফলে প্রাপ্ত সমস্ত কিছুই হতো তাদের মালিকদের সম্পত্তি। এমন কি তাদের খেতে দেওয়া হতো শ্বের ততোটুকুই যেটুকু না দিলেই নয়, যতটুকু খেলে তারা না মরে গিয়ে টিকে থাকবে এবং কাজ করতে পারবে। তাদের প্রহার করা, অন্য লোকের কাছে বিক্রী করে দেওয়া, এমন কি মেরে ফেলারও অধিকার ছিল মালিকদের।

গোষ্ঠী-চাষীদের তুলনায় মিশরে দাসের সংখ্যা কম ছিল। তব্ জমিতে জলসেচ ও জলনিষ্কাশন প্রভৃতি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও কঠিন কর্ম তাদের দিয়েই করানো হতো। দ্যাসদের যারা মালিক ছিল সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই কাজের পরিচালনাভার এবং জমিতে জল বন্টনের ব্যবস্থা নিজেদের দখলে রাখতো।

৩. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দারা কৃষকশোষণ। মিশরে কৃষিযোগ্য জমির বেশির ভাগই চাষবাস করতো গোষ্ঠী-চাষীরা। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিখণ্ডে নিজম্ব





১. 'জীবন্ত নিহতের দল'। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) **এই লোকগ্রলোর ভাগ্যে কী আছে বলতে** পারো? ২. নুবিয়া অণ্ডল থেকে ধরে আনা 'লুঠের মাল'। (মিশরীয় চিত্র।) **এদের যে বিভিন্ন** দেশ থেকে ধরে আনা হতো তা ১ম ও ২য় চিত্রে শিল্পী কীভাবে ব্রিয়েছেন? প্রাচীন এইসব চিত্রের ভিত্তিতে এমন কি প্রমাণ করা সম্ভব যে, ক্রীতদাসেরা তাদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো কখনো?

শ্রম-হাতিয়ার দিয়ে কৃষিকাজ করতো। উপরস্তু দাসদের সাথে মিলে ক্ষেতখামারকে আগাছামুক্ত করা, খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা ইত্যাদি কাজও করতো।

জমিতে জলসেচ ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ফলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আরো বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে গেল এবং চাষীদের উপরেও কর্তৃত্ব করার স্ব্যোগ হাতে পেল। পরিষ্কৃত জমির মধ্যে সবচেয়ে সরেস যে জমিগ্বলো তা চলে গেল তাদের দখলে। চাষীদের কাছ থেকে তারা আরো দাবী করলো যে, চাষীদের জমিতে উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ এবং গ্হপালিত পশ্বর যে সব বাচ্ছা হবে তারও একাংশ তাদের দিতে হবে। এই দাবী মেটানোর ফলে চাষীদের নিজেদের জন্য যা অবশিষ্ট পড়ে থাকলো তাতে অতি কটেট তাদের সংসার চলতো।

8. মিশরে শ্রেণীর উদ্ভব। খ্রীষ্টপ্রব ৪র্থ-৩য় সহস্রাব্দে মিশরের অধিবাসীরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল: শোষক শ্রেণী এবং শোষত শ্রেণী।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল দাস শ্রেণীর।

দাস ব্যতিরেকে আর যারা শোষিত হতে লাগলো তারা হলো কৃষক শ্রেণী।

শোষক-দাসমালিকদের যে শ্রেণী তাতে ছিল শৃথ্য সম্প্রান্ত মান্য্যেরাই। দাসমালিকেরা কোনো কাজ করতো না, তারা দাস এবং কৃষকদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করতো। এমন কি বাহ্যিক পোষাকআশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মিশরের বাকী অধিবাসীদের থেকে এরা দেখতে ছিল স্বতন্ত্র। দাসমালিকদের কাপড়চোপড় ছিল হালকা মিহি বন্দ্রে তৈরি; কোমরবন্ধে ঝুলতো তামার ছোরা, যার বাঁটে আবার সোনার নক্সা কাটা থাকতো। হাতে তারা সোনার বালা পরতো, বৃকে ঝোলাতো সোনার হার। গাছগাছালি ভরা ছায়াছেন্ন বাগানের মধ্যে নিমিত বিশাল ধনাঢ়

### প্রাচীন মিশরে শ্রেণীসমূহ

| সামাজিক ≀ | ભ્ર <b>ા</b> ની વિન્હાન | তাদের কী ছিল                                                                                                                      | শোষক ছিল কিংৰা<br>নিজেৱা শোষিত হতো                                 |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| দাসমালিক  |                         | জমিজমা, দাসদাসী, পশ্সেশ্পদ,<br>শ্রমের হাতিয়ার, সোনা                                                                              | দাস এবং কৃষকদের মেহনতের<br>ফসল ভোগ করতো                            |
| কৃষক      |                         | দ্ব-এক টুকরো ভূমিখণ্ড, নিজেদের<br>কাজকর্ম করার সামান্য<br>দ্ব-চারটে যন্ত্রপাতি<br>(অর্থাৎ তাদের শ্রম-হাতিয়ার),<br>অলপসংখ্যক পশ্ব | নিজেদের মেহনতে প্রাপ্ত ফসলের<br>অংশ তুলে দিতে হতো<br>মোড়লদের হাতে |
| দাস       |                         | কোনো কিছ্কতেই অধিকার ছিল না;<br>নিজেরাও পর্যস্ত ছিল<br>দাসমালিকদের সম্পত্তি                                                       | তাদের মেহনতে প্রাপ্ত সর্বাকছ্ত্র<br>ছিল দাসমালিকদের সম্পত্তি       |

গ্রে বাস করতো দাসমালিকেরা। কোমপ্রধানরাই দাসমালিকদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হতো।

দাসমালিকভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল মিশরে। এই ব্যবস্থায় একটি শ্রেণীই — দাসমালিক দাসদের অধিকারী ছিল, শোষণ করতো তাদের এবং তাদের শ্রম ও জীবনের মুল্যে তাদের অজিতি সমস্ত কিছুই ভোগ করতো নিজেরা।

১. শোষণ অথে তুমি কী বোঝো ব্যাখ্যা করো। কিছু লোক কর্তৃক কিছু লোকের শোষণ কেন সম্ভব হয়েছিল? ২. মিশরে প্রথমদিকে বন্দীদের কেন মেরে ফেলতো, আর কেনই-বা পরে খারী. পার্ ৪থ-৩য় সহস্রাব্দে তাদের আর না মেরে বাঁচিয়ে রাখা হতো? ৩. কৃষক ও দাসের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? তাদের মধ্যে কী মিল ছিল? কাদের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল? উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করে দেখাও যে তোমার উত্তর সঠিক। ৪. গ্রন্থভুক্ত পঠিত বিষয়, তালিকা বা ছক এবং ছবির সাহায্য নিয়ে প্রাচীন মিশরে কি) দাস, (খ) কৃষক ও (গ) দাসমালিকদের অবস্থা কেমন ছিল বলো। ৫. আদিম গোষ্ঠী সমাজের এবং দাসমালিকদের সমাজ — এই দ্রের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সম্বর্দ্ধে যা জান, বলো।

### § ৮. প্রাচীন মিশরে রাজ্টের উদ্ভব

মনে করতে চেণ্টা করো — গোত্রবদ্ধ গোষ্ঠীজীবন ধরংস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোঁমের মধ্যে কী কী পরিবর্তন এর্সোছল (§৫: ৪)।

১. মিশরে প্রথম রাজের উদ্ভব। শোষক ও শোষিত শ্রেণী উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শ্বর্ব হয়ে য়য়। সম্প্রান্ত ব্যক্তিরা যে তাদের জমি ছিনিয়ে নিত, তার বির্দ্ধে চাষীরা র্থে দাঁড়াতো; নিজেদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে যা উপার্জিত হতো, তা তারা দিতে চাইতো না। যারা দাস ছিল তারা কী করে স্বাধীন হবে সেজন্য চেণ্টা করতো, দাসমালিকদের অধীনে তারা কাজ করতে চাইতো না। একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই শ্বর্ধ্ব সম্ভব হতো কৃষক ও দাসদের এই বির্দ্ধতা দমন করা এবং দোষী হিসেবে তাদের অভিযুক্ত করা।

কৌমপ্রধানদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার চেণ্টা করতো দাসমালিকরা। প্রচুর ধনসম্পত্তি সপ্তয়ের ফলে সর্দারদের পক্ষে সম্ভব ছিল প্রচুর প্রহরী এবং প্রেরা একটা সেনাদল জোগাড় করা। প্রহরী এবং সৈন্যদের কাজ ছিল পলাতক দাসদের পাকড়াও করে ধরে আনা, দাসমালিকদের ক্ষেতখামার, পশ্পাল ও ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়া। বিদ্রোহী দাস ও কৃষকদের বেত মারা হতো, কয়েদে প্রের অত্যাচার করা হতো এবং হত্যা করা হতো।

প্রহরী ও সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্দারদের ক্ষমতাও বেড়ে যেত।
তখন তারা কোমের মধ্যে দোর্দ'শ্ডপ্রতাপশালী সর্বেসর্বা ব্যক্তি হয়ে যেত এবং
কোমের যাবতীয় কর্ম নিজেই পালন করতো। এই সর্দাররাই পরে রাজা হিসেবে
দেখা দিলো।

খ্রীণ্টপূর্ব ৪র্থ সহস্রান্দে মিশরে রাজ্মের উদ্ভব হলো: সৈন্যদল, প্রহরী, জল্লাদ আর কয়েদখানা ইত্যাদি ব্যবস্থা পত্তন করে রাজাদের শাসন চালা, হলো। রাজ্মের ক্ষমতা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে তার সহায়তায় দাসমালিকরা তাদের শোষিত কৃষক ও দাস শ্রেণীর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে পারলো।

২. ফারাওনদের অধীনে মিশরের ঐক্য ও সংহতি লাভ। প্রথমদিকে মিশরে প্রায় চিল্লিশটি ছোটো ছোটো রাণ্ট্র ছিল। এই সব রাজ্যের রাজারা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো। যুদ্ধে জয়ী রাজা পর্যাজিত রাজার রাজ্য দখল করে তা নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতো। এধরনের রাজাদেরই একজন মিশরের সমগ্র উত্তরাণ্ডল — নীল নদের ব-দ্বীপ অণ্ডল এবং অন্য একজন রাজা সমগ্র দক্ষিণাণ্ডল — নীল নদের বিস্তরীণ উপত্যকা ধীরে ধীরে জয় করে নিলো।

খ**্রীণ্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ অব্দে** দক্ষিণ মিশরের রাজা যুদ্ধ করে উত্তরাণ্ডলীয় রাজার রাজ্য জয় করে নিলো। এসব যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদাই করে লিখে রাখা হয়েছে। (দ্র. ৫৯ পূষ্ঠায় ছবি এবং ১০৮ পূষ্ঠায় সারণী।) এভাবে



এই প্রাচীন মিশরীয় চিত্রটিতে কী বলা হচ্ছে? (খ্রী. প. প্রায় ৩ হাজার বছর আগে পাথরখন্ড খোদাই করে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।) প্রস্তরখন্ডের মাধ্যখানে— একজন যোদ্ধা বিজিতকে দমন করছে: যোদ্ধার মাথার পরিহিত দক্ষিণ মিশরীয় সামাজ্যের বোতলাকৃতি রাজমুকুট দেখে মনে হচ্ছে ব্যক্তিটি সম্লাট। ঈগলপাখির রূপ নিয়ে দেবতা গোর\* একটা দড়ি ধরে আছে, দড়ির সাথে वाँधा একটা মৃত্তু (মাথাটা কোনো বন্দী দাসের); মিশরে দাসদের পশুর পাল মনে করা হতো বলে মাথা হিসাব করে তাদের গণনা করা হতো। যার উপরে ঈগল বসে আছে সেই শস্যগ্রচ্ছের প্রত্যেকটি এক সহস্র বন্দী দাসের প্রতীক। নিচে — শত্রুরা পালিয়ে যাচ্ছে। বার্মাদকে — পাদ্মকা বহনকারী ভূত্য। উপরে — গরুর শিং মাথায় দুই দেবীমূর্তির ছবি। **দোদ<sup>্</sup>ন্ডপ্রতাপ** সমাটের মহাবিক্রম কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী? (সম্লাটের মূর্তির বিরাটাকার দেহের তুলনায় অন্য लाकरमत ছোটোখাটো দেহের ক্ষুদ্রত চিন্তা করে দেখ।) মিশরে একটি একক বৃহৎ
রাজ্যের পত্তন হলো, নীল নদের
প্রপাত-এলাকা থেকে তা
বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো
ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। এই রাজ্যের
রাজধানী হলো মেশ্ফিস্।

মিশরী সমাটদের বলা হতো ফারাওন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল তারা, সমগ্র মিশরের জল-স্থল এবং অধিবাসীদের অধীশ্বর। ফারাওনের মৃত্যুর পর সামাজ্য পেত তার সস্তান কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়পরিজন।

৩. পররাজ্যগ্রাসী মিশরী
সৈন্যের যুদ্ধাভিষান।
খ্রীষ্টপর্ব প্রায় ২৮০০ অব্দে
ফারাওন জোসের-য়ের সময়ে
মিশর সামাজ্য সবচেয়ে
শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নীল নদের প্রপাতের দক্ষিণে বিস্তৃত নুবিয়া এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের পূর্বে সিনাই উপদ্বীপে মিশরী সৈন্য অভিযান চালায়। মিশরী সেনাপতির মুখ দিয়ে এরকম পররাজ্যপ্রাসী অভিযানের কথা বলা হয়েছে এভাবে:

ইংরেজিতে এই মিশরীয় দেবতাকে লেখা হয় Horus; এটি আকাশের দেবতা। — অন্..

বিজয়ীর বেশে ফিরলো বাহিনী:
প্রতিবেশী দেশ ছিন্নভিন্ন —
আঙ্বরের ক্ষেত ফুলের বাগান কেটে খানখান,
বাড়িঘর পাড়া জবলে দাউদাউ,
লক্ষ লোকের ঝরিয়েছে খ্বন,
বন্দী এনেছে শ'য়ে শ'য়ে লাখ।
করে প্রশংসা সম্লাট মোরে শ্বনে সে কাহিনী।

(यम्काভিযানে কী কী লাভ করা হয়েছে তার বর্ণনা ভালো করে লক্ষ্য করো।)

8. পিরামিড নির্মাণ। ফারাওন জোসের এবং তৎপরবর্তী ফারাওনরা পিরামিড নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি বিশালাকার সমাধিমন্দির। এখানে ফারাওনদের মৃতদেহ কবরস্থ করে রাখা হতো।

সর্বাধিক বিশালাকার পিরামিডটি তৈরি করা হর্মেছিল ফারাওন খেওপ্স্-য়ের\*
জন্য খ্রীষ্টপর্বে প্রায় ২৬০০ অব্দে। তার উচ্চতা প্রায় ১৫০ মিটার। (কলপনা
করতে চেন্টা করো, ক'তলা বাড়ির সমান উ'চু এই পিরামিড হতে পারে।)
পিরামিডের পরিধি এত বড়ো যে এক চক্কর দিয়ে ঘ্ররে এলে প্রায় এক কিলোমিটার
হাঁটা হয়ে যায়। তৈরি করতে লেগেছিল ২৩ লক্ষ বড়ো বড়ো পাথরের ব্লক বা
চাঙড়। এই ব্লকগ্রলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ভারি যেগ্রলো ছিল তাদের প্রত্যেকটার
ওজন আড়াই টন করে। পিরামিডের ভিতরে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ, সেই সংকীর্ণ
পথ চলে গেছে পিরামিডের একেবারে গভীরে যেখানে ছোট্টো একটা কক্ষে ফারাওনের
মৃতদেহ রক্ষিত আছে।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতোস্\*\* পিরামিড নির্মাণের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সারা মিশরা খংজে প্রহরীরা পিরামিড তৈরির জন্য চাষী ও দাস ধরে নিয়ে আসতো। একসঙ্গে ১ লক্ষ লোক পিরামিড তৈরিতে কাজ করেছে। এক দল হয়তো পাহাড় থেকে পাথরের চাঁই ভেঙেছে, আরেক দল হয়তো তা টেনে টেনে নিয়ে গেছে নির্মাণক্ষেরে। তৃতীয় দল আবার সেই সব বিশাল প্রস্তরখণ্ড কেটেঘ্যে-মেজে নির্দিত্ট আকার দিয়েছে, নির্দিত্ট স্থানে সেগ্রলো পরপর সাজিয়ে রেখেছে। তত্ত্বাবধায়করা বেত এবং লাঠি হাতে মারধোর করে দাবড়ে নিয়ে বেড়াতো মানুষদের। (দ্র. রঙিন ছবি ৭)

<sup>\*</sup> বৃহত্তম খেওপ্স্ (Cheops) পিরামিডের আরেকটি নামও খ্ব প্রচলিত। একে কুফু পিরামিডও (অর্থাৎ ফারাওন কুফু নির্মিত পিরামিড) বলা হয়। — অন্ব.

<sup>\*\*</sup> পিরামিড নির্মাণের সময়ে হেরোদোতোস্ (ইংরেজিতে Herodotus লেখা হয়) অবশ্য ছিলেন না; ইনি জন্মেছেন অনেক পরে (আনুমানিক খন্নী. প্ন. ৪৮৫-৪২৫)। রোমক বাংমী ও দার্শনিক এ'কে 'ইতিহাসের জনক' বলে অভিহিত করেছেন। — অনু.





১. মিশরীয় রাজাদের পিরামিড। (বিমান থেকে তোলা আলোকচিত্র।) দ্রের পিরামিডটি বৃহত্তম — ফারাওন খেওপ্স্ নির্মিত পিরামিড। প্রাচীন কালে এই পিরামিডগর্লো 'প্থিবীর সপ্তম আশ্চর্যের' একটি বলে গণ্য হতো। রাজপরিবারের আত্মীয়স্বজনদের সমাধিও পাশে দেখা যাছে। ২. স্ফিংক্সের মর্তি। (আলোকচিত্র।) স্ফিংক্সের নিচে দণ্ডায়মান লোকটির শারীরিক ক্ষর্দ্রত্ব দেখে অন্তত ম্তিটোর উচ্চতা ও বিশালত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবে।

পিরামিড নির্মাণ এবং পাথর-খাদ থেকে পিরামিড পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ চলেছিল ৩০ বংসর ধরে। চাষীরা যতদিন ধরে পিরামিড তৈরি করতো ততদিনে তাদের চাষবাসের অলপ জামটুকু ঢেকে যেত লম্বা লম্বা আগাছার জঙ্গলে, যে খাল থেকে জামতে জল দিতো সেই খাল ততদিনে মর্ভূমির বালি পড়ে পড়ে প্রায় ভরাট হয়ে যেত। পিরামিড নির্মাণে নিয়োজিত মান্বদের যদিও তিন মাস অন্তর অন্তর বদল করা হতো, তব্ব তারই মধ্যে হাড়ভাঙা খাটুনি ও মারধার-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যেত হাজার হাজার মান্বয়।

পিরামিডের অনতিদ্রেই সম্পূর্ণ একটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল স্ফিংক্স। বিশালাকার এই স্ফিংক্সের দেহ সিংহের এবং মাথা মান্বের। ফারাওনদেরই কোনো একজনকে স্ফিংক্সর্পে কল্পনা করে এই ম্তিটি গড়া হয়েছিল। স্ফিংক্সের





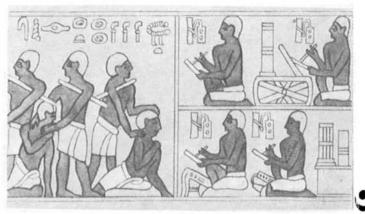

১. প্রাচীন মিশরীয় ফারাওন মর্তি। মাথায় শিরস্ত্রাণ। ২. বেত্রাঘাতে শাস্তিদান। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) ৩. কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হচ্ছে। (প্রাচীন মিশরীয় চিত্র।) এই ছবিটির ব্যাখ্যা বইয়ের মধ্যে খ'লে দেখ।

উচ্চতা ২০ মিটারেরও বেশি। দানবাকার এই প্রস্তরমূতি দেখতে এত ভীষণ দর্শন যে মিশরের লোকেরা একে বলতো 'আতভেকর জনক'।

চতুর্দিকে মর্ভূমির মাঝখানে আজও পিরামিডগ্রলো ফারাওনদের সীমাহীন নিষ্ঠুর শক্তির নীরব সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

১. আদিম গোষ্ঠীসমাজে রাজ্বের উদ্ভব হয়েছিল নাকি? প্রাচীন মিশরেই-বা কেন তার উদ্ভব হলো? ২. দেশ ও রাজ্বের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কিনা ভেবে দেখ। থাকলে, তা কী? রাজ্বের লক্ষণ কী কী? ৩. ফারাওনদের যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল? ৪. এখন থেকে কত হাজার বছর আগে মিশরে সাম্লাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল? খেওপ্স্-এর পিরামিড কত শতাব্দী প্রের্ব নিমিত হয়েছিল? ১০৮ প্র্চায় মর্নিত সারণীতে খেওপ্স্-পিরামিড নির্মাণের সময় খর্জে দেখ। ৫. এই পরিচ্ছেদে (৪ ৮) বর্ণিত ঘটনাপঞ্জীর সন-তারিখগরলোর মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য করো — কোন্ ঘটনা আগে ঘটেছে, কোন্টা তার পরে এবং কতখানি পরে?

### § ৯. মিশরে রাজ্রের পরিচালনাব্যবস্থা ও শ্রেণীসংগ্রাম

১. 'বিদ্রোহীদের খতম করো', 'জোরদার করো তোমার উচ্চপদস্থদের'। দেশ শাসন করা যাতে সহজতর হয় সেজন্য মিশরকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে ফারাওন সম্ভ্রান্ত মান্যদের মধ্য থেকে প্রদেশগ্রেলার প্রশাসক নিয়ন্ত করে দিলেন। এই প্রশাসকদের অধীনে থাকতো বহুসংখ্যক আমলা, প্রহরী এবং সৈন্য।

আমলাদের কাজ ছিল বিচার করা: যারা দাসমালিকদের প্রাণ নাশ করতে কিংবা তাদের ধনসম্পত্তির উপর হামলা চালাতে চেণ্টা করতো এবং ফারাওনের নির্দেশ অমান্য করতো, তাদের বিচার। নিষ্ঠুর, কড়া হ্কুম ছিল ফারাওনের: 'বিদ্রোহীদের একেবারে খতম করো, হত্যা করো ওদের, শেষ করো ওদের ঘনিষ্ঠ লোকজনদেরও, অন্যদের স্মৃতি থেকে পর্যন্ত ওদের মৃছে দাও'; 'সবচেয়ে বিপজ্জনক শার্ম হলো — গারিবের দল'। নিজেদের নিষ্ঠুরতা নিয়ে বড়ো অহঙ্কার ছিল আমলাদের: 'লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আমি সঞ্চার করি ব্রাস। কয়েদীদের ভেঙে চুরমার করে দিই, বিদ্রোহীদের বাধ্য করি তাদের ভুল স্বীকার করতে', তার মানে ভয়াবহ যন্ত্রণা দিয়ে সে দোষ কবৃল করাতো অন্যদের।

রাজ্যশাসনে সহায়তাদানের জন্য ফারাওন সম্প্রান্ত মান্ত্র ও আমলাদের দান করতো জমিজমা, সোনা, পশ্লসম্পদ এবং প্রচুর দাস। প্রকে উপদেশ দিয়ে লেখা চিঠি আছে ফারাওনের: 'জোরদার করো তোমার উচ্চপদস্থদের, এগিয়ে নিয়ে যাও তোমার সেনাদের, তাদের দান করো ভূ-সম্পত্তি, দান করো পশ্লর পাল।'

২. খাজনা আদায়; বাধ্যতাম্লক কাজকর্মে কৃষকদের নিয়োগ। প্রত্যেক চাষীর কি পরিমাণ জমিজমা ও পশ্ব আছে, কত ফলের গাছ আছে আমলারা লিখিতভাবে তার হিসাব রাখতো। এই সমস্ত কিছুর জন্য চাষীকে খাজনা দিতে বাধ্য করা হতো; খাজনা বা কর দিতে হতো শস্যে কিংবা অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। কৃষকদের নিকট হতে সংগৃহীত শস্যে রাজার গোলা বা শস্যভাশ্ডার পূর্ণ থাকতো; এরকম গোলা সমগ্র মিশরময় ছড়িয়ে ছিল। ফলম্ল ও খাদ্যদ্রব্য যা সংগৃহীত হতো তা উচ্চপদস্থদের দেয়া হতো পারিতোষিক হিসেবে, এবং আমলা, প্রহরী ও সৈন্যদের ভরণপোষণের জন্য।

কোনো সময় যদি ফসল কম হতো এবং খাজনা দেবার মতো শস্য যদি না থাকতো, তা হলে চাষীরা সর্বাধিক দ্বর্ভোগ পোহাতো। আমলাদের কথাতে পর্যন্ত তার পরিচয় মেলে: 'বেচারা চাষীদের কী কণ্ট! মাঠে খাজনা আদায়ের জন্য গোমস্তা এসে হাজির। সে ফসল মাপছে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। তাদের হাতে লাঠিসোঁটা আর খেজরে গাছের ডাল। তারা বলছে: 'ফসল দে।' কিন্তু ফসল তো নেই; তারা চাষীদের মারধোর করছে। তাকে বেংধছে ওরা, বেংধছে ওর বৌ আর ছেলেমেয়েগ্রলোকেও।' 'সিংহের মুখোমুখি হলে লোকে

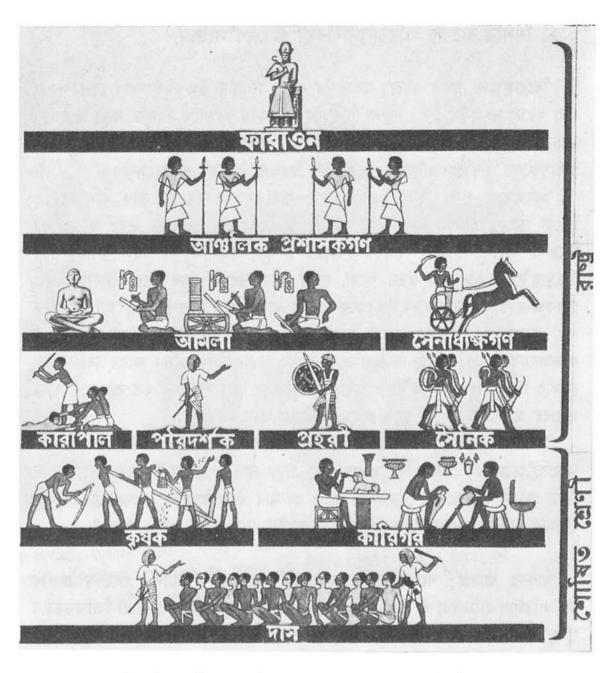

মিশরীয় রাষ্ট্র — দাসমালিকদের শাসনের প্রধান সমর্থকশক্তি।

মিশরীয় রাষ্ট্র যাদের বিন্দৃতম প্রতিবাদও দমন করেছে সেই শোষিতের দল।

যেমন ভয়ে আড়ণ্ট, স্থির হয়ে যায়, চাষীরাও তেমনি স্থির, নির্বাক হয়ে যায়।'
(দ্র. রঙিন ছবি ৬)

খাজনা দেওয়া ছাড়াও কৃষকদের দিয়ে বাধ্যতাম্লক কাজ\* করিয়ে নেওয়া হতো। বাধ্যতাম্লক কমেরি অন্তর্গত ছিল: ভেঙে যাওয়া বাঁধ প্নেনির্মাণ, খাল খনন, ফারাওন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাসাদ ও সমাধিমন্দিরের জন্য পাথর সংগ্রহ করা।

<sup>\*</sup> বাধ্যতামূলক কাজ হলো তাই যে কাজে কেউ অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

০. কারিগরদের অবস্থা। ফারাওন এবং অন্যান্য ধনাঢ্য দাসমালিকদের মালিকানাধীনে যে সব কর্মশালা ছিল সেখানেই অধিকসংখ্যক কারিগর কাজ করতো। খবরদারির জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকতো খ্রতখ্তৈ ও কড়া স্বভাবের পরিদর্শকেরা। কারিগর বা হস্তাশিলপীদের জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন জনৈক মিশরী বর্ণনা এরকম: 'তাঁতীকে সারাটা দিন তার তাঁতের সামনে কী কট করেই না বসে থেকে কাজ করতে হতো, নিঃশ্বাস নিতে হতো শণের আঁশ মেশানো ধ্বলোবালিতেই, নিজের ক্ষ্বার অন্ন দিয়ে দিতো পরিদর্শককে যাতে সে কিছ্ক্লেণের জন্য অন্তত তাকে বাইরে গিয়ে উন্সব্তু আলো-হাওয়ায় গিয়ে একটু দাঁড়াবার অনুমতি দেয়। সারা দিনে যতটুকু কাজ হওয়ার কথা তার কম হলেই তাকে নির্মামভাবে প্রহার করতো; চাষীদের চেয়েও বেশি পরিশ্রম হতো ছ্বতোরদের। মান্ব্যের হাতের পক্ষে যতখানি পরিশ্রম সম্ভব তার চেয়েও বেশি না থেটে তার উপায় ছিল না। এমন কি রাত্রেও ছ্বতোরকে কাজ করতে হতো। রাজমিস্ত্রী যারা বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ্ডিত থাকতো তাদের কপালে একটুক্রো রুটি পর্যস্ত জ্বটতো না, আর তাদের পোষাক — জীর্ণ শতচ্ছিন্ন একটুকু বন্দ্রখন্ড। তাদের মারধাের করা হতো, রেহাই পেত না তাদের ছেলেপিলেরাও।' 'মার কাকে বলে সে আমি দেখেছি

8. দরিদ্র ও দাসদের অভ্যুত্থান। প্রাচীন মিশরের কৃষক, কারিগর ও দাসরা কি ফারাওন ও দাসমালিকদের এই অসহ অত্যাচারের জায়াল চিরটাকাল মুখ বুজে সহ্য করে গেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মিশরে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। ঘটনাটি খ্রীন্টপ্র ১৭৫০ অন্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল। (নিন্দোদ্ধত দলিলটি — 'দেশের মহাদ্বিপাক বর্ণন' থেকে — মন দিয়ে পড়ো এবং সে সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর জবাব দাও।)

বটে, মার আমি দেখেছি বটে' — এই মর্মস্তুদ সত্যভাষণ থাকতো ঐ প্রাচীন মিশরী

প্রাপ্ত নথিতে কোথাও বলা হয় নি কী পরিণতি ঘটেছিল দাস ও দরিদ্র-অভ্যুত্থানের; তবে বোঝা যায় যে রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে দাসমালিকেরা অভ্যুত্থান দমন ক'রে ফারাওনদের ক্ষমতা প্রনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল।

#### 'দেশের মহাদুর্বিপাক বর্ণনা থেকে:

বর্ণনার মধ্যে।

'বর্ণ'নের' মধ্যে এ প্রশ্নগর্লোর উত্তর খোঁজো: কারা কাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল মিশরে? কোন্ লক্ষ্যে পেণছ্বতে চেয়েছিল বিদ্রোহীরা? 'মহাদ্ববিপাক বর্ণন'-লেখকের সহান্ত্রিত কাদের দিকে? দলিলে ব্যবহৃত বাক্যাদি ব্যবহার করে তোমার উত্তর সপ্রমাণ করো।

ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত রাজার শাসনের বিরুদ্ধে লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল। রাজধানী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এক ঘণ্টায়। গরিবের দল ছিনিয়ে নিল রাজাকে। প্রশাসকেরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আমলারা প্রাণে মারা পড়লো। হিসাবের খাতা যা দেখে খাজনা আদায় করা হতো সে সব ধরংস করে ফেলা হলো।

श्रीतरवत मन विभान अव आजामग्रात्नाम पूरक अप्रता।

যারা পাংলা হালকা কাপড়ে স্ববেশিত ছিল তাদের লাঠি দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। জমকাল পোষাকে অভ্যস্ত দাসমালিকরা শতচ্ছিত্র কাপড়চোপড় পরে আছে। ধনসম্পদের অধিকারী যারা ছিল তারা নিঃম্ব হয়ে গেল।

যাদের এক জোড়া বলদ পর্যন্ত ছিল না, তারা হয়ে গেল এক পাল পশ্বর মালিক। যারা শস্য আদায় করেছিল এককালে, তারা এখন তা নিজে থেকেই দিয়ে দিতে লাগলো। দাসেরা নিজেরাই আবার অন্যান্য দাসদের মালিক হয়ে দাঁড়ালো।

आभात প্রাণে এজন্য শান্তি নেই। হায়, হায়, এ মহাদুদিনে আমার এ যে কী দুঃখ!

১. মিশরীয় রাজ্রে আমলাদের কাজ কী ছিল? ২. রাজা কেন গরিবদেরই সবচেয়ে বড়ো শত্র মনে করতো? ৩. প্রাচীন মিশরে চাষী ও কারিগরদের অবস্থা বর্ণনা করে। ৪. প্রদত্ত দলিলের ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দের অভ্যুত্থানে কী কী ঘটেছিল বলো। ৫. কোন্ শতকে মিশরে অভ্যুত্থান হয়েছিল? উত্তর দিতে কণ্ট হলে এসো বরং একসঙ্গে মিলে হিসাব করে দেখা যাক। অভ্যুত্থানের সময় থেকে খ্রীষ্টান্দ চাল্ল, হওয়া পর্যন্ত মোট ১৭টি শতাবদী এবং ১৮শ শতকের অর্ধাংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এটা ঘটেছিল। মোটামর্টি ক' শতাব্দী পর্বে অভ্যুত্থান হয়েছিল? কোন্টা আগে হয়েছিল — অভ্যুত্থান না খেওপ্স্-পিরামিড তৈরি? এবং কত বছর আগে? ৬. ফারাওনের কাছে সংবাদ পে'ছিছিল য়ে, মিশরের দ্রবর্তা অঞ্চলে কৃষক ও দাসরা বিদ্রোহ করেছে। তার পরে কী ঘটেছিল?

### § ১০. মিশরীয় রাজ্যের অমিতবিক্রম ও পতন

(দ্ৰ. মানচিত্ৰ ২ এবং ৬৮ প্ৰতার মানচিত্ৰ)

মনে করতে চেণ্টা করো — মিশরে দাসমালিকদের শাসনামলে সমাজে কোন কোন শ্রেণী ছিল (§ 9:8)।

১. খানিউপ্রে ২য় সহস্রাব্দে মিশরের অর্থনৈতিক বিকাশ। খানিউপ্রে দিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মিশরীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করেছিল। মিশরে শ্রেণীর উদ্ভব ও রাজ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে জমিতে জলসেচ ও জলনিজ্কাশন সম্প্ত নানান ধরনের ব্যাপক কাজকর্মে তারা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রতি বৎসর আমলারা হাজার হাজার দাস ও কৃষকদের ধরে এনে এ কাজে লাগিয়ে দিত। 'উ'চু জায়গার জমিজমায়' দ্রের নদী থেকে জল নিয়ে যাবার জন্য দাস ও কৃষকরা খাল খনন করতা। নীল উপত্যকায় আবাদী জমির পরিমাণ রীতিমতো বেড়ে গিয়েছিল।

এশিয়া থেকে নিয়ে যাওয়া ঘোড়া এবং উটের প্রচলন ও লালনপালন শ্রের হলো মিশরে। টিন গালিয়ে তামার সাথে মেশানোর কায়দা জেনে গেল কারিগরেরা। এই মিশ্র ধাতুর নাম দেয়া হলো রোঞ্জ। তামা অপেক্ষা তা বেশি কঠিন ও টেকসই।

মিশরীয় রাজ্রের নতুন রাজধানী **থিব্স্**\* বিশাল ও স্কুন্দর শহরর্পে আত্মপ্রকাশ করলো।

২. মিশরীয় সৈন্যদলের শক্তিবৃদ্ধি। মিশরে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ফারাওন সৈন্যবাহিনীর আয়তন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করার স্বযোগ পেয়েছিল।

ফারাওদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ ছিল পদাতিক বাহিনী, কৃষকদের নিয়্বে এটি গঠিত। বল্লম, কুঠার, তরবারি এবং বিশালাকার ধন্বাণে স্সাজ্জিত থাকতো তারা (দ্র. ৬৯ প্রতার ছবি)। খ্রীষ্টপ্রে ২য় সহস্রান্দে রথী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। রথীর কাজ ছিল রথে চড়ে যুদ্ধ করা। ঘোড়ায় টানা দ্ব-চাকার খোলা গাড়িকে বলা হতো রথ। প্রত্যেক রথে দ্বজন যোদ্ধা (অর্থাৎ রথী) থাকতো: একজন ঘোড়া ছ্বটিয়ে রথ চালাতো, আর অন্যজন ধন্ক দিয়ে তীর মারতো। যুদ্ধে তারা শার্র বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে যুদ্ধ করতে পারতো এবং যুদ্ধে পরাজিত পলাতক শার্নেসের পিছ্ব ধাওয়া করতো।

০. ফারাওনদের যুদ্ধাভিযান। খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ অব্দে ফারাওন ৩য় তুৎমস্ এশিয়ায় যুদ্ধাভিযান করে। দীর্ঘাদিন ধরে যুদ্ধ চলার পর প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া ৩য় তুৎমস্ এবং তার পরবর্তী ফারাওনদের দখলে চলে আসে। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবিস্থৃত। উত্তরে ইউয়েতিস নদী পর্যন্ত মিশর রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। আর দক্ষিণে স্বর্ণখনি সমৃদ্ধ নুবিয়াও জয় করে নেয় ফারাওনরা।

ফারাওনরা বিজিত দেশ নিষ্ঠুরভাবে লুপ্টন করতো। সোনাদানা আর গজদন্তে ভরা ভারি ভারি বোঝা নিয়ে উটের ক্যারাভ্যান সারি সারি চলে যেত মিশরের দিকে। ঘোড়া ও অন্যান্য পশ্র পাল তাড়িয়ে নিয়ে দেশে ফিরতো বিজয়ী মিশরীয় সৈন্য। এশিয়া থেকে বহু জাতের মূল্যবান কাঠ জাহাজে করে নিয়ে যেত। মর্ভূমির বুকে সারে সারে যুদ্ধবন্দীর দল ভগ্নহদয়ে কোনো রক্ষে দেহটা টেনে নিয়ে পথ চলছে, দেখা যেত।

<sup>\*</sup> এই থিব্স্ শহরকে প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নগর থিব্স্ সাথে যেন গর্নলিয়ে ফেলো না। নীল নদের তীরবর্তী শহর ছিল মিশরীয় 'থিব্স্', আজ তার নামটি পর্যন্ত অবলর্প্ত, ঐ জায়গায় এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন নামের দর্টি গ্রাম। আর গ্রীসের থিব্স্বর্তমানে একটি আধর্নিক শহর 'থিভাই'। — অন্ব.

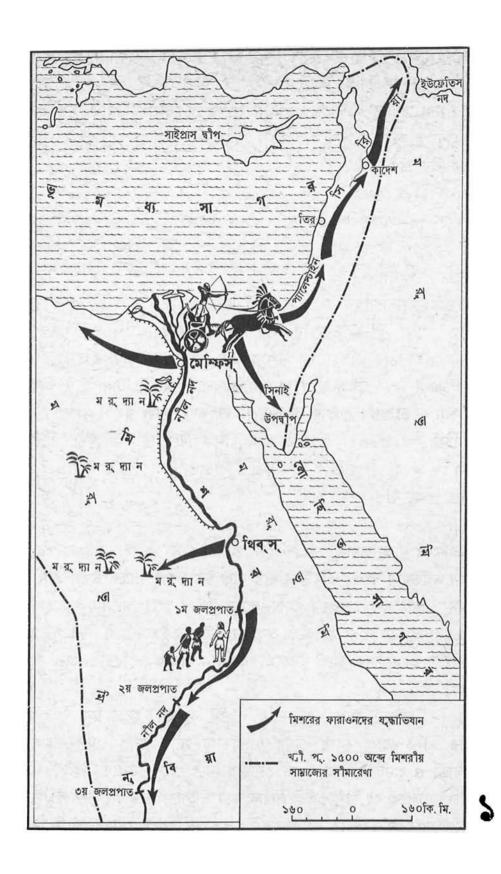

১. প্রাচীন মিশরীয় রাজ্যের যুদ্ধাভিযান। মানচিত্রে খ্রেজ দেখ — প্রাচীন মিশরের ভৌগোলিক সীমা, যুদ্ধাভিযানের গতিপথ এবং বিস্তৃতলাভের পর রাজ্যের সীমা। ২. মিশরীদের সিরিয়া আক্রমণ। তারা দুর্গ ভাঙতে চেল্টা করছে। (প্রাচীন মিশরীয় মন্দিরে রক্ষিত চিত্র)। শকটের উপরে তীরন্দাজর্পে যিনি দন্ডায়মান তিনি ফারাওন। তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গরিক্ষকদের পড়ে যেতে দেখা যাছে। চিত্রের নিশ্নাংশে: শত্রুপক্ষদের বন্দী করা হচ্ছে, তার মধ্যে নারী এবং শিশ্বও









রয়েছে। ভেবে বলো তো, চিত্রকর ছবির মধ্যে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন আকারে কেন এ কৈছেন?

৩. মিশরীয় পদাতিক বাহিনী। (প্রাচীন মিশরীয় মিশরের দেয়ালগাত্রে অভিকত চিত্র)। মিশরীয় পদাতিক সৈন্যদের অস্কশস্ত্র কী ছিল? ৪. ন্বিয়ায় প্রাচীন মিশরীয় দ্বর্গ। (প্রানিমিত আদল।)

৫. ফারাওনের জয়গানে মুখরিত জনতার ছবি। চিত্রে অভিকত মুখগ্লোর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করো। ফারাওন বন্দনাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের মান্য একে চিত্রকর কী বোঝাতে চেয়েছেন?

8. খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থা। যুদ্ধে দখলকৃত ও ল্বিণ্ঠিত সমস্ত কিছুরে একটি বড়ো অংশ নিজেদের জন্য রেখে দিত ফারাওন এবং মিশরের অন্যান্য দাসমালিকেরা। লোকে বলতো যে, মিশরে যে পরিমাণ বাল্কণা আছে, সে পরিমাণ সোনা আছে ফারাওনের।

দাসের সংখ্যাও মিশরে প্রচুর বেড়ে গেল। তা তো হবেই, কেন না এশিয়ায় পরিচালিত অভিযানগ্রলোর একটাতে একবার এক লক্ষেরও বেশি যুদ্ধবন্দী ধরে আনা হলো।

নিঃস্ব দরিদ্র মিশরীদেরও দাস করে নেওয়া হতো। প্রায়ই এমন ঘটতো যে, প্রয়োজনের তাগিদে বড়ো লোকদের কাছ থেকে শস্য বা তামার বাট ধার নিতে বাধ্য হতো চাষী ও কারিগররা, পয়সা হিসেবে এর প্রচলন ছিল মিশরে। নিদিছি সময়ের ভিতরে ঋণী ব্যক্তি ধার পরিশোধ করতে না পারলে তখন বড়ো লোক মহাজন নালিশ জানাতে আমলার কাছে যেত। আমলা তখন ঋণশোধ হিসেবে হয় ঋণী লোককে, নয় তার ছেলেপিলেকে দাস হিসেবে বিক্রি করতো।

পাহাড় থেকে পাথর ভাঙার কাজে, খনিতে, প্রাসাদ তৈরি, খাল খনন এবং দাসমালিকদের ক্ষেতেখামারে দাসদের খাটানো হতো।

খ্রীষ্টপ্রে ২য় সহস্রাব্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্ররোপ্রির এবং পাকাপোক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

৫. মিশরীয় রাজ্রের পতন। ফারাওনদের পররাজ্যলোভী যদ্দ্বগল্লা মিশরীয় দাসমালিকদের ধনসম্পদে বলীয়ান করে তুলে মিশরকে হীনবল করে তুলেছিল।

সৈন্যদলে জারপ্র্বিক সংগৃহীত মিশরীয় কৃষকগণ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, জলাময় ন্বিয়ার স্যাঁতসেতে জলো আবহাওয়ায় হাড়কাঁপানি জনুরে প্রাণত্যাগ্য করেছে, মারা পড়েছে মর্ভূমির ভয়াবহ প্রচণ্ড গরমে। সৈন্যদের জমিজমা চাষবাস করে রক্ষণাবেক্ষণ করেবে এমন কেউ ছিল না। কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আহত অস্কু হওয়ার জন্য সৈন্যদল থেকে খারিজ হয়ে কেউ যদি তার গ্রামে ফিরে আসতো তো প্রায়ই দেখতো যে, তার ধনসম্পত্তি যেটুকুছিল সবই ল্বণ্ঠিত হয়ে গেছে, স্বী ও প্রকন্যাদেরও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে দাস হিসেবে।

তাদের দ্বর্ভাগ্যের কারণ যে ফারাওন ও দাসমালিকরা, তাদের প্রতি দরিদ্র ও দাসদের ঘৃণার অন্ত ছিল না। মিশরের বহু স্থানে দরিদ্র ও দাসদের বিদ্রোহ হতে লাগলো। দখলদারদের বিরুদ্ধে দখলকৃত জনগণের যুদ্ধ আর কখনো থামে নি। মিশরীয় সেনা যখনই দখলকৃত দেশের বাইরে গেছে, তখনই শ্রুর হয়েছে বিদ্রোহী-অভ্যুত্থান।

বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে ভাড়াটে সৈন্য ভাড়া করে নিয়ে আসতো ফারাওনরা। কৃষক ও দাসদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করতো তারা। তব্ব অন্য

কোনো রাজ্বের সাথে যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে এই সব ভাড়াটে সৈন্যদের একটুও বিশ্বাস করা যেত না, কেন না শন্ত্রপক্ষের নিকট হতে বেশি অর্থ লাভের অঙ্গীকার পেলেই তারা ফারাওনকে ছেড়ে তার বিপরীত পক্ষে গিয়ে যোগ দিত।

প্রায় ধরংস হয়ে যাওয়া কৃষক সমাজ, যেখানে-সেখানে দরিদ্র, দাস ও অবদমিত জনগণের বিদ্রোহ মিশরীয় রাষ্ট্রকে দ্বর্বল করে ফেলেছিল। অবশেষে একসময়ে এশিয়ায় বিজিত দেশ ও ন্বিয়া তার হাতছাড়া হয়ে গেল, এবং খ্রীষ্টপ্রের্ব ১ম সহস্রাব্দের শ্রুরতে পাশ্ববিতা দেশের আক্রমণ থেকে অতি কণ্টে আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

১. মিশরীয় রাজের আগ্রাসী যুদ্ধের ফলে লাভ হতো কাদের? সেই লাভের ধরন কীছিল? যুদ্ধে কারা কী কন্ট ভোগ করতো? ২. খ্রীন্টপূর্ব ২য় সহস্রান্দে মিশরে দাসমালিকদের শাসনব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশের প্রমাণ কী? রাজ্ঞ প্রতিন্ঠিত না হলে এহেন শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারতো কিনা ভেবে দেখ। ৩. মিশরীয় সৈন্যবাহিনীও তাদের পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধাভিযান সন্বন্ধে বলো। ৪. মিশরীয় রাজ্ঞ হীনবল হয়ে যাওয়ার কারণ কী? ৫. মিশরীয় রাজ্ঞের পত্তন থেকে ৩য় তুৎমসের যুদ্ধাভিযান পর্যন্ত মোট কত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল? এবং ৩য় তুৎমসের যুদ্ধাভিযানের পর বর্তমান কাল অর্বাধ মোটামুটি কত হাজার বছর কেটে গেছে?

## § ১১. প্রাচীন মিশরে ধর্ম

মনে করতে চেণ্টা করো — মান্ব্রের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব কেন হয়েছিল (§ ৩:২); কৃষিকর্ম শ্বর্ হওয়ার পরে ধর্মবিশ্বাস কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল (§ ৫:৫)।

১. প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নতিস্বীকার। প্রাচীন মিশরীরা বিশ্বাস করতো যে, প্রকৃতিকে দেব-দেবীরাই নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করে থাকেন।

স্থের যিনি দেবতা সেই রা 'দেব-দেবীদের রাজা'; ফারাওন যেমন সব লোকজনকে পরিচালনা করে থাকে, রা তেমনি পরিচালনা করেন দেব-দেবীদের। দিন ও রাত্রির রহস্য না জানার ফলে মিশরীরা কল্পনা করতো যে, প্রত্যেক দিন স্থাদের রা সোনার নোকোয় চড়ে আকাশ পাড়ি দেন এবং সন্ধ্যাকালে মর্ভূমির ওপারে চলে যান।

মিশরীরা কখনো নীল নদের উৎস পর্যন্ত যায় নি, তাই জানতো না কোন্
জায়গা থেকে নীল নদ প্রবাহিত হচ্ছে। তারা মনে করতো, নীল নদের দেবতা এক
মহাকুস্ত থেকে জল ঢেলেই চলেছেন, আর বন্যা হয় তখনই যখন জল ঢালার পরিমাণ
বেশি হয়ে যায়। তারা দেবতা নীলের নিকট প্রার্থনা জানাতো যাতে নীল নদ
তাদের শস্যক্ষেরে চলে আসেন, দেবতা নীলের যশোগান গাইতো এই আশায় যে
দেবতা তা শ্নবেন এবং তাদের জীবন রক্ষা করবেন। (এই পরিচ্ছেদের শেষে
দেবতা নীলের যশোগান অন্বাদ করে দেওয়া হলো।)







১. থিব্সের প্রধান ধর্মমন্দিরের স্তন্তক্ষ। (পর্নঃকল্পিত আদল।) বিশালাকার স্তন্তর্গলো ছাদ ধরে রেখেছে। স্তন্তর্গলোর ব্যাস এত বিরাট যে একেকটির উপরে অন্তত ১০০ জন লোকের দাঁড়াবার জায়গা হওয়া সন্তব। স্তন্ত এবং তদ্পেরি খোদিত মন্যাম্তির সাথে জীবন্ত মান্যের আকারগত প্রতিত্বনা করো। ২. প্রাচীন মিশরের অধিবাসীদের কল্পনায় দেব-দেবী দেখতে এরকম ছিল। (সমাধির মধ্যে এ ছবিটি খাঁজে পাওয়া গেছে।) মিশরীদের চারপাশে ঘিরে থাকা প্রকৃতি কীভাবে এসব দেবম্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩. প্রাচীন মিশরীয় কল্পনায় আকাশ ও স্থা। (প্রাচীন চিত্র।) স্থের দেবতা রা আকাশে দিগন্ত পাড়ি দিচ্ছে। ভাবতে চেন্টা করো, কেন মিশরীয়া স্থেকে এভাবে কল্পনা করেছিল।

যে কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকেই মিশরীরা নিদিপ্ট কোনো না কোনো দেব-দেবীর বহিঃপ্রকাশ মনে করতো। কোনো না কোনো পশ্র মস্তক দিয়ে তারা বিভিন্ন দেব-দেবী কল্পনা করে সেভাবে তাদের আঁকতো।

তাদের কল্পনায় জলের দেবতার মাথা ছিল কুমিরের, স্থাদেবের মাথা ছিল বাজপাখির। মিশরীরা সবচেয়ে ভয় পেত সিংহীর মাথাওয়ালা যুদ্ধের দেবীকে দেখে: মারাত্মক ব্যাধি যা থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব সেই প্লেগ নামক মহামারী রোগ নিয়ে আসতেন এই নিষ্ঠুরা দেবী।\* (দ্র. ৭৬ পৃষ্ঠার ১ নং ছবি)

<sup>\*</sup> চিন্তা করে দেখ, আমাদের দেশে কিন্তু আজও লোকজন এধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। কলেরা ও বসন্ত মহামারীর সাথে আমাদের দেশেও দেবীর নাম জড়িত। কলেরা বা ওলাউঠা রোগের জন্য ওলাবিবি এবং বসন্তের জন্য কল্পিত দেবী মা শীতলাকে মান্য করে এখনো প্রচুর লোক। — অন্

২. প্রনর্জ্জীবিত দেবতার কাহিনী। মিশরে প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে একনাগাড়ে ৫০ দিন ধরে মর্ভূমি থেকে প্রচণ্ড গরম বাতাস প্রবাহিত হয় — লা হাওয়া। লা হাওয়ায় উড়ে আসে গরম অগ্নিতপ্ত বালি। অসহ্য গ্রেমাট কন্ট পায় মান্য ও পশ্রে উভয়েই, বালিতে প্রায় অন্ধের মতো অবস্থা হয় তাদের, নেতিয়ে পড়ে গাছপালা সব। দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন মরে যাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই স্কেনর টাটকা বাতাস বয় সম্দ্র থেকে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় নীল নদের বন্যা। আবার জেগে ওঠে সমস্ত প্রকৃতি, ঠিক যেন মৃত্যুর কোল থেকে প্রনরায় বে'চে উঠলো।

প্রকৃতির এহেন অবস্থা দেখেই মিশরীদের কল্পনায় মৃত ও প্রনর্জ্জীবিত দেবতার ধারণা উদয় হয়েছিল। তারা ব্যাখ্যা করেছিল এভাবে: মর্ভূমির বদরাগী দেবতা সেং — তার মৃখ লাল, চোখও যেন ভীষণ জনরে লাল টকটকে — তার পঞ্চাশ জন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এসে হত্যা করে যায় ফসল ও উদ্ভিন্ন প্রাণের দেবতা ওসিরিসকে। কিন্তু তার পরে প্রকৃতি যেমন বেংচে ওঠে, তেমনি প্রকর্তীবন প্রাপ্ত হন ওসিরিস দেবতাও।

৩. 'মরণোত্তর জীবন' সম্পর্কে বিশ্বাস। মৃত ও সমাধিস্থ মান্ধের আত্মা যেখানে থাকে, সেখানকার রাজা এবং বিচারপতি প্নর্জ্জীবিত দেবতা ওিসিরিস। 'মৃত্যুর পরে'ও জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনাকে তারা বলতো মরণোত্তর জীবন। ওিসিরিসের রাজ্যে রয়েছে প্রচুর পানীয় জল, আরু গম — তার পরিমাণ মান্ধ সমান উচু। কিন্তু তাই বলে সব মৃত আত্মাই যে এই মৃতদের রাজ্যে যেতে পারতো তা নয়। ওিসিরিস মৃত মান্ধদের আত্মার বিচারক। দেবতাদের নির্দেশ যদি কেউ অমান্য করতো, তা হলে দেবতা ওিসিরিসের হাতে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হতো: এক ভয়ালদর্শনে দানব সেই আত্মা ভক্ষণ করে ফেলতো।

মিশরীরা বিশ্বাস করতো যে, যদি মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা হয় তা হলে মৃতের আত্মা প্রনরায় দেহে ফিরে আসতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তারা মৃতদেহের ভিতরের নাড়িভূড়ি বের করে ফেলে মৃতদেহটি লবণাক্ত সলিউশনে ভেজাতো, তার পর রজন মিশ্রিত সাদা কাপড়ে জড়িয়ে রাখতো। এভাবে সংরক্ষিত দেহ কখনো পচে বিকৃত হতো না, শ্রকিয়ে যেত। এধরনের বিশ্বুক মৃতদেহের নাম মিম। মৃতদেহকে মিমতে রুপান্তরিত করে সংরক্ষণ করায় অত্যধিক খরচ হতো, সেজনা একমাত্র ধনী লোকেরাই তা করতে পারতো।

দেব-দেবী এবং 'মরণোত্তর জীবন' সম্বন্ধে মিশরীদের কল্পকাহিনী আমাদের নিকট বালখিল্য ও হাস্যকর মনে হলেও প্রাচীন মিশরের জনগণ কিন্তু তা বিশ্বাস করতো এবং দেবতা ওসিরিসের বিচারকে খুব ভয় করতো।

8. প্রোহিত — সর্বাপেক্ষা বিস্তশালী দাসমালিক। মন্দিরকে মনে করা হতো দেব-দেবীর ঘর, সেখানে তাদের ম্তি থাকতো। দেব-দেবীদের আশীর্বাদ লাভের আকাজ্ফায় মিশরীরা তাদের উদ্দেশ্যে অনেক্কিছ, উৎসর্গ করতো। চাষীরা





মিশরীদের কল্পনায় দেবতা ওিসরিসের বিচারসভা। (প্রাচীন চিন্তা) রাজার সিংহাসনে বসে আছেন ওিসরিস দেব — মাথায় ম্কুট, হাতে ক্ষমতার প্রতীক — ছোটো লাঠি ও চাব্ক। অন্যান্য দেবতারা ম্তের হুর্ণপিন্ড তুলাদশ্ভে ওজন করার কাজে ব্যস্ত; ম্তের আত্মা ওিসরিসের সামনে দন্ডায়মান। কুমিরের মাথা ও সিংহের দেহধারী দানবটি আত্মাটির বিচারের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

নিজেরাই ব্রভুক্ষর, তব্র ছোট থালি ভার্ত শস্য, ঝুড়ি ভার্ত শাকসকলী নিয়ে আসতো তারা। দাসমালিকরা উৎসর্গ করতো সোনাদানা, দাসদাসী এবং পশ্র; আর ফারাওনরা দিতো উর্বর শস্যক্ষেত্র। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হতো মন্দিরগ্রলো। থিব্স্ শহরে যে মন্দিরটি প্রধান ছিল, তার অধীনে ৮০ হাজারেরও কেশি দাস ছিল।

সব মন্দিরেই ছিল 'দেব-দেবীদের সেবায়েত' — প্রের্রাহত। মনে করা হতো যে, প্ররোহতরা দেব-দেবীদের সেবা করে, খেতে দ্যায় — দেব-দেবীর মর্তির সামনে আহার্য নিয়ে গিয়ে রাখে। মিশরীরা বিশ্বাস করতো যে, প্ররোহিতরা স্বয়ং দেব-দেবীদের সাক্ষাৎ পায়, তারা শ্ব্র উৎসর্গীত দ্রব্যই দেব-দেবীকে পেণছে দেয় না, লোকজনদের প্রার্থনাও তাদের কাছে নিবেদন করতে পারে, আর দেবতারা প্ররোহিতদের মাধ্যমে জনগণকে তাদের নিদেশি দান করতে পারে। প্রেরাহিতদের কথা দেবতাদের কথা বলে মনে করা হতো।

মন্দিরের ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পাওয়ায় পর্রোহিতরা দাসদাসী, জমিজমা ও সোনাদানার অধিকারী হয়ে সবচেয়ে বিত্তশালী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দাস ও অধমর্ণদের উপর সীমাহীন শোষণ চালাতো।

৫. ফারাওনদের দেবতার আসন লাভ। ফারাওন এবং অন্যান্য দাসমালিকদের প্রতি জনগণের আজ্ঞান্ত্রতিতা দাবী করতো প্রেরাহিতরা। তারা বলতো: 'বাধা হলে দেবতাদের পাবে আশীর্বাদ, অন্যথায় দেবতারা দেবেন অভিশাপ।' ফারাওনের ইচ্ছাকে যারা অমান্য করবে তাদের ভাগ্যে থাকবে অনাব্ছিট, প্লেগ, শাত্রর আক্রমণ আর ওসিরিসের শাসনদণ্ড।

মিশরীদের নিকটে মনে হতো, ফারাওনের মতো অসীম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া মান্বের পক্ষে সম্ভব নয়, দেবতাদের পক্ষেই শ্ধ্ তা সম্ভবপর। তাই তারা ফারাওনকে বলতো 'দেবশ্রেষ্ঠ'। ফারাওনের গ্লেকীর্তন করতো এই ব'লে: 'তিনিই



১. প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে বর্ণিত 'ওিসিরিসের প্র্নর আন'। পাশে দণ্ডায়মান ওিসিরিসের প্র গোর্। ২. ফারাওনের মৃতদেহ রক্ষার জন্য সোনার শবাধার। শবাধারের ঢাকনিতে ফারাওনের মুখাবয়ব খোদাই করা হয়েছে।

স্বর্গ, নিজ আলোকে সব আলোকিত করেছেন।' মন্দিরে দেবম্তির পাশাপাশি ফারাওনদের ম্তি আঁকা থাকতো। (দ্র. ৭৬ পৃষ্ঠার ১ নং ছবি এবং চতুর্থ রিঙন আলোকচিত্র।) শ্বধ্ব সাধারণ লোকজনরাই নয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা পর্যস্ত ফারাওনের সামনে সাঘ্টাঙ্গে প্রণিপাত হয়ে তার পদধ্লি চুম্বন করতো। ফারাওন যদি তার পায়ের চটিজোড়া চুম্বন করার অনুমতি কাউকে দিত তো সে নিজেকে সম্মানিত মনে করতো।

ধর্ম মিশরে ফারাওনদের ক্ষমতা এবং দাসমালিকদের আধিপত্য আরো জোরদার করেছিল। দেবতাদের অভিশাপ ও 'মরণোত্তর জীবনের' শাস্তি সম্পর্কে ভীতি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতদের সংগ্রাম করতে দেয় নি।

#### নীল নদের গ্রুণকীর্তন:

মিশরীদের কাছে নীল নদের তাৎপর্য যে কতদরে, সে সম্পর্কে গার্নাটতে কী বলা হচ্ছে? এই গার্নাটর সাহায্যে প্রমাণ করো যে মিশরীরা নীল নদকে জীবস্ত ভাবতো।

জয়তু হে নীল, তোমাকে জিম্দাবাদ! বাঁচাও মিশর: ধীরে বয়ে যাও চলে,

থেমে পড়ো যদি সব প্রাণ মরে যায়,
কুদ্ধ হলেই দেশেতে আগ্যুন জনলে
ছোটো-বড়ো সবে দারিদ্রো কাতরায়।





১. মন্দিরে যুদ্ধের দেবীসহ ফারাওনের ছবি। ফারাওন যে কোন জন কী করে বোঝা যাচছে? দেব-দেবীর সাথে কেন ফারাওনকে আঁকা হতো? ২. প্রাচীন সমাধিতে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান প্ররোহিতের মূর্তি।

ভূমি ওঠো জেগে — মাটি উল্লাস করে, সবই প্রাণ পায়, আনন্দে সবে জাগে। মাঠে ফলে গম, খামার শস্যে ভরে, চারিদিক নব স্থিতির স্বাদ মাগে।
শিশ্ব ও তর্ণ সবে খ্যিশ ঝিলমিল —
সম্লাট তুমি, তোমাকে সেলাম, নীল!

১. কেবল যদি মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস সন্বয়ে আমরা জ্ঞানতাম, তব্ব তাদের জীবনযাত্রা সন্বয়ে বহু কিছু আমরা জ্ঞানতে পারতাম। তাদের চারপাশের প্রকৃতি সন্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস আমাদের কী বলে? মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস সন্বয়ে জ্ঞানলে কি বোঝা সম্ভব — তাদের প্রধান জ্ঞাবিকা কী ছিল? শ্রেণীর উদ্ভব ও রাজ্ফের বিকাশ সন্বয়ে মিশরীয় ধর্ম কোন্ সাক্ষ্য দেয়? ২. প্নরর্ভ্জাবিত দেবতা সন্বয়ে প্রাকাহিনীর উদ্ভব মিশরে কেন হয়েছিল? ৩. 'মরণোত্তর জ্ঞাবনে' বিশ্বাস থাকায় কাদের কীভাবে স্ক্রিধা হয়েছিল?

8. ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষতিকর দিক বিষয়ে ১১শ পরিচ্ছেদে নতুন কী জানতে পারলে? আরো কী অনিষ্ট হয়েছিল এতে মনে করতে চেষ্টা করো। ৫. মিশরে দাসমালিকদের ব্যাপারে ১১শ পরিচ্ছেদে নতুন কী জানলে?

## § ১২. প্রাচীন মিশরে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও লিপির উদ্ভব

মনে করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন মান্য প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের পক্ষে উপকারজনক কী খাজে পেয়েছিল এবং তাকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল কীভাবে।

১. গণিতশান্তের উৎপত্তি। যারা কৃষিকাজ করতো নানান ব্যাপারে তাদের হিসাবনিকাশ করতেই হতো, যেমন — কী পরিমাণ শস্য ফলেছে, বীজ বপনের কাজে তার কী পরিমাণ খরচ হবে, সংবৎসরের আহারের জন্যই-বা থাকবে কতটা। কারিগররা রোঞ্জের জিনিসপত্র তৈরির সময় তাদের সঠিক পরিমাণ তামা এবং টিন নিতে হতো। বাঁধ এবং গৃহ নির্মাণের সময়ও জটিল হিসাবপত্র করার প্রয়োজন পড়তো। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে হলে কী পরিমাণ লোকজন লাগবে, মালমশলার পরিমাণই-বা কত দরকার সে সবই ভালো মতো হিসাব করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

এভাবেই সকলের সমবেত পরিশ্রম ও চেণ্টায় সৃষ্ট হয়েছিল গণিতশাস্ত্র।
মিশরণীরা ভগ্নাংশ এবং লক্ষাধিক সংখ্যা হিসাবনিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে
পারতো। দশ লক্ষ সংখ্যা বোঝাতে হলে তারা উর্ধবাহ, মান্ত্র আঁকতো — যেন এই
বিরাট গাণিতিক সংখ্যা দেখে মান্ত্রটি বিস্ময়ে হতভদ্ব হয়ে দ্বহাত উপরে তুলে
আছে।

খাল খনন করতে হলে, জমিজমার হিসাব করতে হলে ভূমির আয়তন, তার কোণ ইত্যাদি পরিমাপের প্রয়োজন পড়তো। এসব থেকেই উদ্ভব হয়েছিল সেই বিজ্ঞানের যাকে আমরা এখন জ্যামিতি বলে থাকি। মুলে জ্যামিতি (গ্রীক শব্দ 'গেওমিয়েগ্রিয়া') কথাটার অর্থই ছিল 'ভূমির পরিমাপ'।

২. জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব। নীল নদের বন্যার সময় হলে জমি, খাল এবং বাঁধ ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকদের বিশেষভাবে নজর দিতে হতো। মিশরীরা লক্ষ্য করেছিল যে, প্রতি বংসর বন্যার প্রের্ব আকাশের তারকারাজি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সব সময় অবস্থান করে। এই পর্যবেক্ষণাদির ফলেই জ্যোতির্বিদ্যা প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল। গ্রহতারকা ও নক্ষত্রপঞ্জ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ যে বিজ্ঞানের ফলে সম্ভব, তাকেই বলে জ্যোতির্বিদ্যা। মিশরীরা এমন কি আকাশের তারকাপ্রপ্রের একটি রাশিচক্র পর্যন্ত তৈরি করেছিল। সমন্দ্র এবং মর্ভুমিতে তারা তারকা পর্যবেক্ষণ করেই জ্ঞানলাভ করতো। অবশ্য একথা ঠিক যে, আজ আমরা যে সব নক্ষত্ররাজির কথা জানি, খালি চোখে বিনা যন্ত্রপাতির সহায়তায় মিশরীরা তার অনেক কিছুই জানতে পারে নি।





১. জ্যামিতিক নক্সা অভিকত প্রাচীন মিশরীয় পাপিরস কাগজের খণ্ডাংশ। ২. প্রাচীন মিশরে ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি। প্রাপ্ত এইসব যন্ত্রপাতি কিসের সাক্ষ্য দেয়?

প্রাচীন মিশরীরা বর্ষ পঞ্জিকা অর্থাৎ ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল। তারা হিসাব করে বের করেছিল যে ৩৬৫ দিনে এক বংসর হয়। (ভেবে বলো দেখি, তাদের ঐ গণনায় কী ভুল ছিল?)

৩. প্রাচীন মিশরে চিকিৎসাবিজ্ঞান। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান আরো প্রবে প্রাচীন মান্মদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। মিশরে মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করার প্রথা চাল্র থাকায় একটা বড়ো লাভ এই হয়েছিল যে, মান্র্যের শরীরের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে তারা জানতে পেরেছিল এবং তাতে করে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় স্ববিধে হয়েছিল। নিদিভি ধরনের অস্বথে তারা রোগীর নাড়ীর গতি পর্যবেক্ষণ

করতো। তারা বহু, গাছগাছড়ার ভেষজ গুনাগুণ জানতো। তৎকালে শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত রোঞ্জের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

8. প্রাচীন মিশরে লিপির উদ্ভব। খ্রীন্টপর্ব ৪র্থ সহস্রাব্দেই মিশর জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এতদ্বে এগিয়ে গিয়েছিল যে, লোক বা বংশ পরম্পরায় শ্ব্ধুমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে তা স্মৃতিতে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। এজন্যই লিপির মাধ্যমে সেই জ্ঞান সংরক্ষণ করার উপায় বের করেছিল তারা। মিশরে রাজ্যের উৎপত্তি হবার সাথে সাথে লিপি উদ্ভাবন সম্পূর্ণ একটি রূপ লাভ করেছিল।

প্রথমদিকে মিশরীরা বক্তব্য বিষয় ছবিতে লিখতো। ধরো — 'স্বর্থ' লিখতে হলে তারা প্রথমে একটি গোল বৃত্ত এ'কে তার মাঝখানে একটা বিন্দ্র বাসিয়ে দিত। 'যোদ্ধা' লিখতে হলে একটা মান্ব এ'কে তার হাতে তীর-ধন্ক দিয়ে দিত। (ছবির সাহায্যে মিশরীরা কীভাবে কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে পারতো, মনে করে দেখ। দ্র. ৫৯ পৃষ্ঠার ছবি।) এভাবে বিভিন্ন চিহ্ন এ'কে তারা যে শ্বধ্ব গোটা শব্দ প্রকাশ করতো তাই নয়, তারা আলাদা আলাদা অক্ষর এবং শব্দাংশও বোঝাতে পারতো।

ছবি দ্বারা লেখার এই পদ্ধতিকে বলে হায়েরোগ্লিফ্ (hieroglyph), বাংলায় আমরা বলি 'চিত্রলিপি'।\* প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপি-চিক্ত দিয়ে এই প্রাচীন মিশরীয় লিপিপদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। এ সমস্ত চিক্তগ্র্লোর আবার অপেক্ষাকৃত একটা সরল র্প ছিল, তাড়াতাড়ি কিছ্র লিখতে হলে তারা সেই চিক্ত ব্যবহার করে লিখতো।

লেখার সরঞ্জামও মিশরে স্বলভ ছিল। নীল নদের দ্বপাশে নানান জায়গায় ৪-৫ মিটার উণ্টু নলখাগড়া জাতীয় একধরনের গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো, এই গাছের নাম ছিল পাপিরস। মিশরীরা এই গাছের কান্ড খ্ব পাংলাভাবে চেরাই করতো, তারপরে এই গাছেরই পাতার (এগ্বলো দেখতে ছিল কাগজের মতো) উপরে আঠা দিয়ে সাঁটতো। পাপিরসের পাতা রংয়ে চুবিয়ে নিয়ে তার পরে তার উপরে তারা লিখতো। লিখতে লিখতে পাতায় যদি স্থান সংকুলান না হতো, তা হলে পাতার নিশ্নাংশে আরেকটা পাতা আঠা দিয়ে জ্বড়ে দিয়ে তাদের লেখায় 'কাগজের' পারিসর বাড়িয়ে নিত। এভাবে লেখায় ফলে মনে হতো যেন কোনো ফিতের উপরে লেখা হয়েছে; কোনো কোনো পাপিরস-ফিতে ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা পাওয়া গেছে। পাপিরস-পাতা থেকে তৈরি এই যে লেখায় 'কাগজ' একেও বলা হতো পাপিরস। মিশরীরা পাপিরসে লেখা ছাড়াও পাথর খোদাই করেও লিখতো।

<sup>\*</sup> এই নামকরণটি গ্রীকদের উদ্ভাবন; গ্রীক মূল শব্দটি 'হিয়েরোগ্রিফিকোন্' — হিয়েরোস্ (অর্থাৎ পবিত্র) এবং গ্লিফেইন্ (খোদাই করা) শব্দদ্বর মিলে তৈরি। অর্থের দিক থেকে সংক্ষেপে বাংলা করলে দাঁডায় 'দেব-ভাষা'। — অনু.





৫. প্রাচীন মিশরী বিদ্যায়তন ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা। মিশরীয় রাজ্যে রাজ্যরাবস্থা পরিচালনার জন্য শিক্ষিত আমলার দরকার ছিল, নির্মাণকার্য তদারকিতে এবং অন্যান্য নানা কাজে শিক্ষিত লোকজনের প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মিশরে শিশ্বদের বিদ্যাশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। সে সব বিদ্যালয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, আমলা এবং প্ররোহিতদের সন্তানরা শিক্ষালাভ করতো। বহু বংসর ধরে লেখাপড়া শেখানো হতো। শিক্ষার্থীরা অনুশীলনমালা শিখতো, অঙক কষতো। কমবয়সী ছারেরা ভাঙা বাসনকোসনের ফালির উপরে লিখতে শিখতো, আর তার চেয়ে বড়োরা লিখতো পাপিরসের পাতায়। ভুলার্টসহ ছারদের লেখা এবং তার উপরে শিক্ষকের সংশোধন সমেত সে যুগের লিখিত মালমশলাদি বিজ্ঞানীরা খাজে পেয়ে তা সংরক্ষণ করেছেন।

ছারদের প্রতি উদ্দিন্ট হিতোপদেশে বলা হয়েছে: 'নিজের হাতে লেখাে, নিজের মুখে পড়াে, যারা তামার চেয়ে বেশি জানে তাদের নির্দেশ পালন করাে... নইলে তােমাকে মার দেওয়া হবে। পিঠে ছড়ি ভাঙাে বাছাদের, প্রহার দিলে ঠিকই কথা শুনবে।' শিক্ষকের সহকারীকে ডাকা হতাে 'বেত-পিটুনে লােক'; যে সব ছার অলস ছিল এবং কথা শুনতাে না, তাদের প্রহার করাই তার কাজ ছিল।

লিপির ব্যবহার ও জ্ঞানচর্চায় প্রাচীন মিশরে যদিও শ্বধ্মাত্র দাসমালিকরাই অধিকারী ছিল, তব্ব লিপির উদ্ভব ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার তাৎপর্য ছিল বিরাট ও স্বদ্রপ্রসারী। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কৃষিকাজ, হন্তাশিলপ ও নির্মাণকার্য প্রভৃতির



প্রাচীন মিশরে প্রচলিত জ্যোতিমন্ডলীর রাশিচক্র। তারা আকাশের নক্ষরপাঞ্জের বিভিন্ন তারকাকে বিভিন্ন দেব-দেবী. মানুষ, এমন কি পশ্র-পাখি-সরীস্পের (যেমন, জলহন্তী, সিংহ, বৃশ্চিক ইত্যাদি) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছিল। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তারা কীরকম মিশিয়ে ফেলেছিল প্রাচীন রাশিচক্রেই তা স্পণ্ট প্রাচীন याटक । মিশরে লেখার সরঞ্জাম: দোয়াত. ডাঁটাকে নলখাগডার मः हत्ना

করে বানানো কলম এবং কাগজের কালি শর্কিয়ে নেবার জন্য ব্যবহার্য শর্কনো বালি রাখার পাত্র।

৩. প্রাচীন মিশরী হায়েরোগ্নিফ্ বা চিত্রলিপি।

অত্যন্ত উন্নতি সাধন করায় সাহায্য করেছিল। লিপি উদ্ভবের ফলে জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা সন্তব হয়েছিল এবং প্রবীণদের হাত থেকে নবীনদের হাতে, এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে সেই জ্ঞানভাশ্ডার হস্তান্তরিত হতে পেরেছিল।

#### মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার সমস্যা

প্রাচীন মিশরের অধিবাসী যে ভাষায় কথা বলতো এবং লিখতো তা পরবর্তীকালে বিস্মৃত ও অবল'প্ত হয়ে যায়। আবিষ্কৃত মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধারে কেউই প্রথমে সক্ষম হন নি। মনে হয়েছিল, হায়েরোগ্রিফ্ লিপির রহস্য চিরকালের জন্য আমাদের অগোচরে থেকে যাবে।

মিশরের রোসেটা (বর্তমান নাম রশিদ) শহরে আবিষ্কৃত একটি পাথর উনিশ শতকের শর্রতে ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়। (দ্র. ৯ প্রতায় ছবি ১।) পাথরটির উপরে খোদাই করে মিশরীয় ও গ্রীক ভাষায় অনেক কিছ্র লেখা ছিল। প্রস্তরফলকের মধ্যে রাজার নামের চারদিকে রেখা টেনে তাকে বিশেষভাবে দ্রুণ্টব্য করা হয়েছিল। গ্রীক ও অন্যান্য আরো প্রাচীন ভাষায় পশ্ডিত তর্ল্ ফরাসী বিজ্ঞানী জ'-ফ্রাঁসোয়া শাপোলিয়' পাথর পরীক্ষা করে বলেছিলেন য়ে, রাজার নাম লিখতে গিয়ে প্রথক প্রথক চিত্রলিপি-অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, তা ছাড়া কয়েকটি স্বরবর্ণ সেখানে বাদ পড়েছে। বিভিন্ন ভাষার সাথে তুলনাম্লক বিচার করে অবশেষে শাপোলিয়' কয়েকটি চিত্রলিপির অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হন। এই লিপি উদ্ধারের কাজে তিনি আবিষ্কৃত আরো কিছ্র প্রাচীন পাথর থেকে সাহাষ্য পেয়েছিলেন, — সে সব পাথরে একটি স্বীলিঙ্গবাচক নাম খোদিত ছিল যা তিনি জানতেন। চিত্রলিপির অর্থ তিনি নিজে যেমন ব্রুণতে পেরেছিলেন সেই স্ত্রে ধরেই তিনি ফারাওন তুৎমস্ ও অন্যান্য ফারাওনদের নামের পাঠোদ্ধার করেন। এ সময় থেকেই মিশরীয় লিপি উদ্ধারের সত্রেপাত হয়েছিল।





দর্টি শিরোনামা: 'ক্লেওপাত্রা' (অর্থাৎ ক্লিওপেট্রা) এবং 'প্তোল্মেওস্' (অর্থাৎ টলেমী)। 'ত' অক্ষরটি বিভিন্ন ধরনের চিহ্নে লেখা হয়েছে। স্ত্রীলিঙ্গবাচক নামের চিহ্ন স্বর্পে প্রান্তদেশের দর্ঘি চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

শাপোলিয়'র অসমাপ্ত কাজ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রাচীন মিশরীয় লিপির রহস্য এখন আর অবোধ্য নয়; পাপিরস ও পাথরের উপর লিপিবদ্ধ যা কিছু, খংজে পাওয়া গেছে তার বিশাল ভান্ডারের পাঠোদ্ধার আজ সম্ভব হয়েছে।

১. মিশরে জ্ঞানচর্চার উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে? ২. প্রের্বেরিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা 'উ'চু মাঠে' বীজ বপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কোন্ ধরনের জ্ঞান ও হিসাবপত্তরের প্রয়োজন হয়েছিল বলে তুমি মনে কর? ৩. সম্বেযায়া এবং মর্ভুমির ব্রকে স্থান থেকে স্থানান্তরে পর্যটনের ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষ জ্ঞান ও হিসাবনিকাশ আয়ত্ত করা তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বলে তোমার ধারণা? ৪. মিশরে লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে যা জান বলো। বর্তমানে প্রচলিত লিপি ও মিশরীয় লিপির মধ্যে পার্থক্য কী? ৫. প্রাচীন মিশরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ছিল কেন?

#### § ১৩. প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলা

#### (प्त. मार्नाठत २)

মনে করতে চেষ্টা করো — কখন এবং কীভাবে শিল্পস্থির উদ্ভব হয়েছিল (§ ৩:১)।

১. সাহিত্য। পাপিরসে লিপিবদ্ধ মিশরীয় লিপি উদ্ধারের পরে বিশেষজ্ঞেরা জানতে পেরেছেন যে, প্রাচীন মিশরে সাহিত্য স্থি হয়েছিল।

দেব-দেবী ও ফারাওনের উন্দেশ্যে রচিত শ্লোক পাঠ করে তাদের গ্র্ণকীর্তন করা হতো। মিশরের জনজীবন এবং বিদেশযাত্রা সন্বন্ধে কাহিনী গলপাকারে রচিত হয়েছিল। নানান ধরনের প্রেগ প্রচলিত ছিল। তাতে কলিপত দেব-দেবী এবং বীর নায়ক-নায়িকা সন্বন্ধে নানা আখ্যান থাকতো। বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল দেবতা ওসিরিস সন্বন্ধে প্রচলিত প্রাণ। হিতোপদেশের' প্রচলন ছিল খ্ব বেশি, সর্বত্ত; সেখানে ফারাওন ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য সাধারণ মিশরীয় লোকজনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে: 'তোমার কর্মকর্তার সামনে সর্বদা নতজান্ব হও'; 'ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মান্বেকে কর্মকর্তার সামনে নতজান্ব হতে হবে'।

বিত্তহীন গরিব যারা ছিল তাদের মধ্যে প্রচলিত সংগীত, প্রবাদ ইত্যাদি কিছুই সংরক্ষিত হয়ে আমাদের হাতে এসে পেণছয় নি, কেন না দরিদ্র হওয়ার ফলে তারা কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারে নি।

২. প্রাচীন মিশরীয় সমাধিমন্দির। প্রাচীন মিশরবাসীদের ধর্মবিশ্বাস ও দ্ভিভিঙ্গি সম্পর্কে আমরা যে শ্ব্র প্রাপ্ত লিপি থেকেই জানতে পারি, তা নয়; সমাধি ও ধর্মমন্দিরও এ সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান জ্বগিয়েছে আমাদের।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে মিশরে পিরামিড তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। ফারাওন ও ধনাতা ব্যক্তিদের সমাধিস্থ করার জন্য তখন পাহাড় কেটে তার মধ্যে কিছ্র কক্ষ তৈরি করে সেখানে তাদের রাখার নিয়ম চাল্র হয়। এই সব ঘরে মৃতদেহকে মিম করে সংরক্ষণ করা হতো। কোনো কারণে মাম রাখা না হলে ঐ কক্ষে পাথর বা কাঠের মুর্তি তৈরি করে রেখে দেয়া হতো; মিশরীরা মনে করতো য়ে, মৃত ব্যক্তির আত্মা মুর্তির মধ্যেও বাস করতে পারে। মিশরীয় ভাষ্কর মান্র্যের মুখ খোদাইয়ে অত্যন্ত পারদার্শতা অর্জন করেছিল। সমাধিমান্দরের প্রায়ান্ধকার কক্ষে কিংবা যাদ্র্যরে রক্ষিত এধরনের মুর্তির সামনে দাঁড়ালে তোমার মনে হবে না যে কোনো মুর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছ, মনে হবে সাতিই যেন কোনো জীবন্ত লোক তোমার সামনে দাঁড়িয়ের রয়েছে। (দ্র. রিঙন আলোকচিত্র প্রথম)

সমাধিমন্দিরের দেয়ালগাত্রে ধনী ব্যক্তিদের ধনসম্পদের পরিচয় স্কৃচক রঙিন ছবি আঁকা হতো। শস্যভরা গম ক্ষেত্রে ফসল কাটছে কিষাণরা, কারিগর কাজ করছে তাদের কর্মশালায়, গোয়ালের সামনে ভোজনোৎসবের জন্য কাটা হচ্ছে পৃশ্ব-পাখি। এসব দ্শ্যের পাশেই অভিকত হয়েছে ভোজের দৃশ্য — গৃহস্বামী ও অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থিত নতকি-নতকী ও গাইয়ে-ব্যক্তিয়ের দল।

সমাধিমন্দিরের ভিতরে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা নির্মিত মৃতি পাওয়া গেছে; সে সব মৃতি রাঁধননীর, মৃটের এবং দাসদের তদারকিতে ব্যস্ত পরিদর্শকদের। মিশরীদের ধারণা ছিল যে, ছবিতে বর্ণিত বিষয় সত্যসতাই বাস্তবে শস্যক্ষেত্রে বা কর্মশালায় পরিণত হয়ে যাবে, কিংবা দাসম্তিগ্লোও সত্যিকারের দাসে পরিণত হয়ে মৃত ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হবে। ধনী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরেও দাসমালিক হয়েই থাকতে চাইতো।

চাষীদের কবরে চাষীর মৃতদেহের সাথে কাঠের তক্তায় খোদিত মন্যাদেহের ছবি রেখে দেওয়া হতো। মমি করার বদলে এরকম করাই প্রথা ছিল চাষীদের জন্য। আর দাসদাসীরা মারা গেলে শ্বশ্বমাত্র গর্ত খ্বড়ে তাদের মাটি চাপা দেয়া হতো।

৩. প্রাচীন মিশরীয় ধর্মমিশির। স্থপতিদের পরিচালনায় নিমিতি বিশাল উপাসনালয়গুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সাজানো হতো।







১. মাঝিমাল্লাসহ প্রাচীন মিশরীয় জাহাজের একটি মডেল। সমাধিমন্দিরে কী জন্যে এরকম মডেল রাখা হতো? ২. সমাধিমন্দিরে রক্ষিত পরিদর্শকের মূর্তি। ৩. কাষ্ঠানিমিত চামচ। খোদিত মূর্তিতে জনৈক এশিয়াবাসীকে একটি বিশাল কুংজো বহন করতে দেখা যাচছে।

দ্ব'পাশে সারি সারি স্ফিংক্সের ম্বির্তির মাঝখানে তৈরি পথ ধর্মমন্দিরের প্রবেশদ্বারে গিয়ে ঠেকতো। মন্দিরের সামনে ফারাওনের ম্বির্তি রাখা হতো, তার উচ্চতা ও পরিসর মান্বের আকারের চেয়ে ৫-৬ গ্রুণ বড়ো। মন্দিরের দ্বিটি মিনারের মাঝখানে সংকীর্ণ দরজা দিয়ে মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করতে হতো।

চন্বরের শেষভাগে একটি প্রায়ান্ধকার বিশাল হলঘর থাকতো। বহুসংখ্যক স্তম্ভ ধরে থাকতো সেই কক্ষের ছাদ। কোনো কক্ষের স্তম্ভ ছিল পাপিরসের গাড়ির মতো দেখতে, আবার কোনো-কোনোটা ছিল যেন তাল গাছের গাড়ি, তৃতীয় ধরনের স্তম্ভ দেখলে মনে হতো — বৃক্ষকান্ডের উপরিভাগে যেন ফুলের কুর্ণিড় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

থিব্স্ শহরের প্রধান ধর্মানিদরটির স্তস্তসম্হের উচ্চতা ছিল ২৩ মিটার। ছাদে গাঢ় নীল রংয়ের প্রেক্ষাপটে সোনালী রংয়ের তারকারাজি অঙ্কিত। মিনারে, দেয়ালে এবং স্তম্ভে ফারাওন এবং বিভিন্ন পশ্মস্তক সম্বলিত বিভিন্ন দেবতার



থিব্স্ নগরে একটি ধর্মান্দরের ধ্বংসাবশেষ। (আলোকচিত্র।)

বিরাটাকার মূর্তি খোদাই করা থাকতো। (দ্র. ৭২ প্. ১ নং এবং ৬৯ প্. ২ নং ছবি।) কোনো ছবিতে ফারাওন হয়তো দেব-দেবীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে, কোনোটায় হয়তো তাকে শনুসেনার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে দেখা যাচ্ছে, আবার কোনোটায় — ফারাওন এক হাতে কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে ধরে আছে। নীল নদের তীরে ফারাওনের বিশাল মূর্তি রক্ষিত আছে।

প্রাচীন মিশরে দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি ও ফারাওনের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দ্ঢ়তর করার জন্য শিল্পকলাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একথা প্রমাণের জন্য বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত প্রশন্মালা ও অনুশীলনী সাহায্য দেবে।

## সিন্ধহেৎ সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরীয় গল্প

প্রাচীন মিশরে প্রচলিত গল্প ও গানের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন মিশরীয় জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কী আমরা জানতে পারি? এধরনের রচনায় কোন্ শ্রেণীর লোকের দ্ভিভিঙ্গি ও মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে?

মিশরে সিন্হেং ছিল একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। ফারাওন মারা গেলে রাজধানীতে গণ্ডগোল এবং নতুন ফারাওনের রোষদ্ণিটতে পড়ার ভয়ে সে এশিয়ায় পালিয়ে যায়। মর্ভূমিতে তৃষ্ণায় তার প্রাণসংশয় হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে সে গলপ করেছে: '...আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, গলা যেন প্রভ়ে যাচ্ছিল, নিজেকেই নিজে বললাম — এই তা হলে মৃত্যুর স্বাদ।' মর্ভূমির উপরে পশ্যদল নিয়ে ভ্রাম্যমাণ কাফেলার দেখা পেয়ে সে যাতা সিন্হেং বেচে যায়।

এশিয়ায় সিন্হেং এক সদারের অধীনে চাকরি করে এবং সেনাদলের প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। নিজের য়য়য়য়য় সম্বদ্ধে সে বলেছে: 'য়ে কোনো দেশ য়া-ই আমি আক্রমণ করেছি, পশ্রচারণক্ষেত্র এবং পানীয় জলের কূপ ছেড়ে তাদের পালাতে হয়েছে, আমি তাদের পশ্রপাল এবং জনগণকে বহিষ্কার করে দিয়েছি, তাদের খাদ্যভাশ্ডার কেড়ে নিয়েছি, হত্যা করেছি তাদের।' প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিল সিন্হেং এবং সকলের সম্মানীয় ছিল সে। শয়য়য় একটা ব্যাপারেই তার ভয় ছিল, আর তা হলো— এশয়য়য় য়িদ সে য়ারা য়য় তা হলে তো কেউ তার দেহ সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে না।

ফারাওনের কাছ থেকে দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে সিন্হেং মিশরে প্রত্যাবর্তন করলো। রাজপ্রাসাদে গিয়ে সে ফারাওনের পায়ের উপরে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণত হয়ে সেই যে পড়ে রইলো ফারাওনের নির্দেশে যতক্ষণ না তাকে ধরে ওঠানো হলো ততক্ষণ উঠলো না। অতঃপর ফারাওন সিন্হেতের জন্য বাসভবন ও সমাধিমন্দির নির্মাণের হ্কুম দান করেছিল। মৃত্যুর পর সিন্হেতের মরদেহ সমাধিমন্দিরে রক্ষিত হলো।

#### গান

আমাদের কাজ দিবস ধরিয়া — সাদা গমশীষ চলো বহি' নিয়া; ভাঁড়ার তো গেছে কবেই ভরিয়া, ফসলের ভারে পড়ে উপছিয়া। দরিয়ার নাও ভরি' গেছে, ভাই, ওঠে মাথা ছাড়ি ফসলের ডাঁই — হইবে বহিতে, নাই উদ্ধার। মোদের পরাণ কলিজা লোহার!

১. মিশরীয় সমাধিমন্দির খননে আবিত্কত জিনিসপরের দ্বারা আমরা প্রাচীন মিশরের জীবনযাত্রা ও ধর্ম সম্বন্ধে কী জানতে পারি? ২. মিশরীয় ভাস্কর ও চিত্রীরা কাদের মর্তি গড়েছে, কাদের ছবি এ'কেছে? পিরামিড ও মহাকায় প্রস্তরম্তির পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মিশরীদের কী মনে হতো, ভেবে বলো তোঁ। পিরামিড, ধর্মমন্দির এবং মর্তি মিশরীদের মনে কোন্ ভাবনাচিন্তা ও অন্ভবের উদ্রেক করতো? এ সম্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত কী? ৩. মিশরীয় শিল্পকলায় তোমার পছন্দসই কী আছে এবং কী তোমার ভালো লাগে না? ৪. মিশরীয় শিল্পকলা ও আদিম মান্ধের শিল্পকলার মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী? এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা কীভাবে করা সন্তব?

# প্রাচীন মিশরের ইতিহাস ভালোভাবে ব্রঝেছো এবং মনে রেখেছো তো?

১. প্রাচীন মিশর কোন্খানে অবস্থিত ১ নং মানচিত্রে তা দেখাও। তার অবস্থান ও ভৌগোলিক সীমা নিজ ভাষায় গৃঢ়ছিয়ে বলো। ২. প্রাপ্ত কোন্ লিখিত দলিল ও ইতিহাসের অন্যান্য আকর-উপাদানের ভিত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব যে, মিশরে শ্রেণীশোষণ ছিল এবং সমাজকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল? কিছ্, লোক কর্তৃক অন্য লোকদের শোষণ কেন মিশরে দেখা দিয়েছিল? ৩. দরিদ্র ও দাসদের উপরে সর্বপ্রকার আধিপত্য স্থাপন কীভাবে দাসমালিকরা সমর্থন করতো? এই উদ্দেশ্যসাধনে দাসমালিক কর্তৃক ব্যবহৃত অন্ততপক্ষে তিনটি উপায় বলো। শোমিতেরা অত্যাচারের কবল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হবার কোনো প্রচেণ্টা কখনো নিয়েছিল কি? প্রমাণ সহকারে বিশদ ব্যাখ্যা কর। ৪. ফারাওনরা কেন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতো? প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে যুদ্ধের ভূমিকা কী ছিল? ৫. প্রোকালে বলা হতো: 'মিশর — নীল নদের দান'। এই উক্তির কত্টুকু সত্য এবং কত্টুকু নয়? প্রমাণ দর্শাও। ৬. পিরামিড নির্মাণ যে মিশরেই হয়েছিল এই তথ্য থেকে ক) তখনকার মিশরীয় সমাজবিন্যাস, খ) মিশরের রাজ্বকাঠামো, গ) মিশরীদের ধর্মবিশ্বাস এবং ঘ) বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে আমরা কী কী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? ৭. দেবতা ওসিরিস সম্পর্কিত প্রাণে প্রাচীন মিশরের প্রকৃতি, জনগণের জীবনযায়া ও রাষ্ট্রব্যবন্থা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সনতারিখগুলো ঠিকঠাক মনে আছে কিনা দেখে নাও। ১০৮ পৃষ্ঠার সারণী দেখো।

#### श्राहीन भश्र श्राहा

এশিয়া মহাদেশের ভূভাগের পশ্চিমাংশ যা ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরকে ঘিরে অবস্থিত, তাকেই আমরা মধ্য প্রাচ্য বলে থাকি। এ অগুলে মর্ভূমি ও শ্বুক্ষ স্তেপ অগুলের সংখ্যা অনেক। তার উপরে কিন্তু নদী এবং তার প্রভাবে অতি উর্বর উপত্যকাও সেখানে আছে। এই এলাকার দুটি বড়ো নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অগুলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপত্যকা: নদী দুটির নাম — ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস, আর ঐ দোয়াব অগুলের দেশটি — মেসোপটেমিয়া।

## § ১৪. মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব

#### (प्त. मार्नाघ्य २)

মনে করতে চেণ্টা করো — কৃষিকর্ম ও পশ্পোলন বিকশিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে কোন্ধরনের জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল (§ ৫:৩)।

১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রকৃতি ও জলবায়। ককেশাস পর্বতের দক্ষিণাংশ থেকে নিগতি হয়ে ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস পারস্য উপসাগরে এসে পড়েছে। এই দ্বটি নদের মাঝখানে মধ্য ও নিম্নাংশ এলাকা জ্বড়ে যে দেশটি অবস্থিত তাকেই প্রাচীন কালে বলা হতো দ্বি-নদমধ্যা দেশ\*।

<sup>\*</sup> গ্রীকরা বলতো — মেসোপর্টেমিয়া। গ্রীক 'মেসোপর্টেমিয়া' শব্দের অর্থণ্ড তা-ই: দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত দেশ। — অন্

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ নদদ্বয়ের পালিতে গড়ে ওঠা ব-দ্বীপ অণ্ডল: স্থানটি নিচু জলাভূমি এবং সমভূমি। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় ক্ষণস্থায়ী শীতের মরশ্মে ম্বলধারে ব্ভিটপাত হয়। এংটেল মাটি ভিজে থিকথিকে কাদা হয়ে য়য়। বসস্তে পাহাড়ের মাথায় জমা বরফ গলতে শ্রু করে, বান ডাকে ইউফ্রেতিস আর তাইগ্রিসে। দ্ব'কূল উপছে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি প্লাবিত করে দেয়।

বন্যার পর মাটি হালকা সব্দ্রজ ঘাস ও আগাছায় ঢেকে যায়। কিন্তু আবহাওয়া এখানে খ্ব গরম — ছায়ায় ৫০° সেণ্টিগ্রেড পর্যস্ত। রৌদ্রের তাপে সব সব্দ্রজ শ্বিকয়ে প্র্ড়ে যায়। সমতলভূমির মাটি রোদে প্র্ড়ে লালচে আকার ধারণ করে। নিচু জায়গায় আবদ্ধ জল পচে ওঠে।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় না ছিল কোনো ধাতু, না কোনো পাথর। কিন্তু দেশের মাটি নদীর প্রসাদগ্রণে অস্বাভাবিক রকমের উর্বর।

২. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার প্রথম অধিবাসী। মাটি উর্বর হওয়ায় দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া কৃষিকর্মের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টপর্বে ৭-৬ সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়াবাসীয়া কৃষিকাজে কোদাল ব্যবহার করতো, গর্-ছাগল-ভেড়া পালতো। জলাভূমিতে যে সব গাছগাছালি ও আগাছা জন্মাতো, মাটি ও সেই গাছপালা দিয়ে তারা তৈরি করতো কুড়েঘর।

বন্যায় ভেঙে পড়তো কু'ড়েঘর, জলে ডুবে লোকজন ও গৃহপালিত পশ্ব মারা যেত। কখনো কখনো তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসে তীর বেগে এক ধারায় বন্যা আসতো। লোকজনদের মনে হতো, নদের প্লাবন সারা প্রথিবীই ব্রিঝ ডুবিয়ে দেবে। হাড়কাঁপ্রনি জরর, বিছে আর অসংখ্য প্রকার পোকামাকড়ের জন্য কী কন্টটাই না তারা ভোগ করতো। ওদিকে আবার গৃহপালিত পশ্বদলের উপর ছিল শিংহের আক্রমণ। বড়ো বড়ো আগাছার জঙ্গলে থাকতো ব্বনো শ্বের, তারা ফসল নন্ট করতো।

তব্ এত কণ্টেও মান্য নতি স্বীকার করে নি। আশপাশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে তারা জলাভূমি থেকে খাল কেটে জল নিষ্কাশন করে জলা শ্রাকিয়েছে, ক্ষেতে জলসেচ করেছে, জনপদ ও ফলের বাগান ঘিরেছে প্রাচীর দিয়ে। কৃষকেরা শক্ত এ°টেল মাটি চষার উপয্কৃত করে টেকসই লাঙ্গল বানিয়েছে। (দ্র. ৯১ পৃষ্ঠার ছবি।) প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে তারা খাল থেকে জল তুলে ক্ষেতে দিয়েছে।

৩. খনী. প্রে ৩য় সহস্রাব্দে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থা। মান্বেরর প্রমে জলাভূমি ও জলাভাব জয় করা সম্ভব হয়েছিল। জলভরা অসংখ্য খালের আঁকাবাঁকা জাল যেন বিছিয়ে রাখা হয়েছিল সমভূমির উপরে। গম আর যব পেকে থাকতো মাঠে মাঠে। জনপদের চতুদিকে ঘিরে থাকতো খেজরে গাছের সব্জ



দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া। (আলোকচিত্র।) খালের পাশে মাটির তৈরি কু'ড়েঘর আর প্রাচীর। প্রাচীরের পিছনে খেজ্বর বাগান।

বন। খেজ্বর গাছকে তারা বলতো 'প্রাণব্ক্ক'; খেজ্বর থেকে তারা তৈরি করতো ময়দা আর মধ্ব, খেজ্বর আঁটি ব্যবহৃত হতো জবালানী হিসেবে, খেজ্বর গাছের ছাল থেকে তারা বানাতো দড়ি আর ঝুড়ি। পশ্বচারণক্ষেত্রে চরে বেড়াতো গর্ব আর গায়ে প্রচুর লোমভতি ভেড়ার পাল।

শহরে বসবাস করতো কারিগররা, ধ্মধামের সাথে ব্যবসাপত্র চলতো। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার অধিবাসী তাদের প্রতিবেশী জনগণ থেকে ধাতু, কাঠ ও পাথর সংগ্রহ করতো; তার বিনিময়ে তারা তাদেরকে খাদ্যশস্য, খেজুর আর পশম দিত। খ্রী. প্. ৪র্থ সহস্রাব্দে কারিগররা প্রথমে তামা ও সোনা এবং পরে রোঞ্জের ব্যবহারও আয়ন্ত করে নিচ্ছিল। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার পশমী কাপড়ের স্খ্যাতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ°টেল মাটি দিয়ে তারা তৈরি করতো বালতি, বাক্স, নল; আর মাটির ইও দিয়ে বানাতো ঘরবাড়ি।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার মাটি এত উর্বর ছিল যে, শস্যবীজ বপনের তুলনায় ফসল ফলতো এক শ' গ্লে বেশি, একটা খেজ্বর গাছে সংবংসরে খেজ্বর ধরতো ৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত। এরকম অতিফলনের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় আরো বেশি ফসল পাওয়া যেত। মান্যকে শোষণ করার সম্ভাবনা দেখা দিলো।

8. শ্রেণীবিন্যাস। মেসোপটেমিয়ায় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন এবং পর্রোহিতরাই সবচেয়ে বেশি জমিজমা ভোগ করতো, দাসদাসী রাখতো, অর্থের বিনিময়ে বিপর্ল পরিমাণ রোপ্য সঞ্চয় করতো। যুদ্ধবন্দীদের সর্বদাই দাসে পরিণত করা হতো। সম্ভ্রান্ত পরিবারে এবং মন্দিরে দাসদের কাজ করতে হতো। মেসোপটেমিয়ায় দাসদের বলা হতো 'নতচক্ষ্র' দল; নিজের মনিবের মুখের দিকে চাইবার সাহস পর্যন্ত এদের ছিল না।





5





U

8

১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহাত লাঙ্গল। (প্রাচীন চিত্র।) লাঙ্গলের সাথে লম্বা নলসহ একটি ফোঁদল যোগ করা হয়েছে। এই ফোঁদলের ভিতরে শস্যবীজ দেয়া হতো — এভাবে জমিচাষের সাথে সাথে একই সময়ে বীজ বপন করাও হয়ে যেত। ছবিতে অভিকত প্রতিটি লোক কী কী কাজে বাস্ত, লক্ষ্য করো। ২. মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহৃত কোনো কিছ্র ওজন পরিমাপক বাটখারা। বাটখারার ব্যবহার কীসের সাক্ষ্য দিচ্ছে? ৩. প্রাচীন শিলেপ প্রাণের র্পায়ণ — দ্বন্দরত স্বর ও অস্বর। (দ্র. ৯২ প্রতায় বর্ণিত প্রাণ কাহিনী।) ৪. বন্যা সম্পর্কিত প্রাকাহিনী এই মৃত্তিকাফলকে লিপিবদ্ধ ছিল।

অধিকাংশ চাষী এবং কারিগরই ধনী ব্যক্তিদের নিকটে ঋণজালে আবদ্ধ থাকতো। ঋণ তো শোধ করতে হতো বটেই, সেই সাথে স্দৃদ হিসেবে দিতে হতো আরো প্রচুর টাকা। গরিবদের দৃদ্দার অন্ত ছিল না। ঋণের বোঝা সারা জীবনভর তারা টেনে যেত। কোনো রকমে ধ্বকে ধ্বকেও তারা পরিশ্রম করতো ঋণের টাকার স্দৃদটা অন্ততপক্ষে যাতে বছর বছর উশ্বল দিতে পারে সেজন্যে। অধমর্ণ ব্যক্তি সর্বদা গ্রাসের মধ্যে জীবনধারণ করতো, ভয় — কোন্ সময়ে না দেনার দায়ে তার সমগ্র পরিবারকে কিংবা তাকে দাস করে নেয়।

দরিদ্র যে সব লোকের কোনো জমি ছিল না, তারা ধনীদের জমি ইজারা নিতো।\* জমির প্রকৃত মালিককে ইজারাদাররা ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক এবং ফলবাগানের দুই-তৃতীয়াংশ ফলমূল দিতে বাধ্য থাকতো।

কৃষিকাজ, পশ্পোলন ও হন্তাশিল্পের উন্নতির সাথে সাথে দক্ষিণ মেসোপটোময়ায় দাস, দ্বাধীন গোষ্ঠী-চাষী এবং ধনী দাসমালিকদের শ্রেণী বিন্যাস গঠিত হতে লাগলো।

#### বিশ্বস্থিত এবং মহাপ্লাবন সম্বন্ধে দক্ষিণ মেসোপটেমীয় প্রোণ

ভূবনগ্রাসী মহাপ্লাবনের প্রাণ দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতেই বা দেখা দিয়েছিল কেন? প্রাচীন মিশরেও কি এই প্রাণ চাল্ম হতে পারতো?

- ১. প্থিবীর সমস্ত ভূভাগ তখন ভূবে ছিলছ সম্দ্রে। ভীষণদর্শন অস্কর তখন জল থেকে মাটিকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে দেবতাদের বাধা দিত। দেবতাদের যিনি প্রধান তিনি এই অস্করের সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন এবং তার দেহ দ্ব'খণ্ড করে কেটে ফেলেন। অস্করের দেহের উর্ধান্ধ দিয়ে তিনি তৈরি করলেন আকাশ, তার পর তা সাজালেন তারকামালা দিয়ে। আর দেহের নিম্নান্ধ দিয়ে তৈরি করলেন প্থিবীর ভূভাগ, তার উপরে রোপণ করলেন বৃক্ষাদি, পশ্লের নিয়ে আসা হলো সেখানে বসবাসের জন্য। এ'টেল মাটি থেকে দেবতা বানালেন প্রথম যুগের মানুষ, তারা ধরনধারণ ও বৃদ্ধি-আক্রেলের দিক থেকে এক এক দেবতার প্রতিরূপ হলো।
- ২. দেবতারা প্থিবীকে প্লাবিত করে মন্যাজাতিকে ধরংস করার মনস্থ করলেন। কিন্তু জলের দেবতা এই সিদ্ধান্ত নলখাগড়া বনের কাছে ফাঁস করে দেন। এই নলখাগড়াগ্লো থেকেই কিছু নিয়ে এক ব্যক্তি তার কু'ড়ে তৈরি করেছিল। নলখাগড়াগ্লো এখন আবার তা বলে দিলো ঐ লোকটিক। তখন লোকটা এক বিরাট নোকা তৈরি করে নিজের পরিবারপরিজনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুললো, সঙ্গে নিল দক্ষ কারিগরদের এবং বিভিন্ন জাতীয় পশ্ল ও পাখি। নিদিণ্ট দিনে কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ঢেকে গেল, শ্রের হলো প্রবলতম বর্ষণ, সারা প্থিবী জলে ডুবে গেল। প্থিবীর সমস্ত লোক মৃত্যুম্খে পতিত হলো, কেবল যারা ঐ নোকার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বে'চে রইলো।

ইজারা নেওয়া — নির্দিণ্ট ভাড়ার বদলে জমি বা অন্য কিছ, সাময়িকভাবে ব্যবহার
 করা। যে মান, য় ইজারা নেয় তাকে ইজারাদার বলে।

ছ'দিন পরে ঝড়বৃণ্টি থেমে গেল। জল সরে যেতে লাগলো। নৌকা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে গিয়ে ডাঙ্গার খোঁজখবর নিয়ে এলো, সেখানেই পরে সমস্ত লোক ও পশ্পোখি নেমে গিয়ে বসবাস শ্রে করলো।

মেসোপটেমিয়ায় উদ্ভূত এই প্রনাণ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির সামনে মান্বের অসহায়তা দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি আরো স্দৃঢ়ে করে তুর্লোছল। মান্বের এই অসহায় মনোভাবের স্বযোগ নেয় প্ররোহিতের দল, তারা ভয় দেখাতে শ্রের করে যে, দেবতাদের নির্দেশ অমান্য করলে তারা প্রাবন এবং অন্যান্য নানান প্রাকৃতিক দ্বর্যোগ প্রনর্বার পৃথিবীতে পাঠাবে।

১. মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে তুলনা করো। নিসর্গ ও জলবায়, ইত্যাদির দিক থেকে উভয় দেশের মধ্যে মিল কোন্খানে আর তফাংই-বা কোথায়? ২. প্রাচীন কালে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় জনসাধারণের জীবনযায়ার মধ্যে কোথায় মিল ছিলো? ৩. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় কৃষকেরা গোষ্ঠী-জীবন করতো কেন? ৪. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় শ্রেণীর উদ্ভব কেন হয়েছিল য় এই প্রশেনর উত্তরদান কঠিন মনে হলে, প্রাচীন মিশরে শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ সমরণ করো (ৡ ৭)। ৫. স্বাধীন গরিব লোকজনদের কীভাবে বিত্তশীল দাসমালিকেরা শোষণ করতো? ৬. এখন থেকে প্রায় কত হাজার বংসর পূর্বে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় কৃষির উদ্ভব হয়েছিল?

## § ১৫. মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীনতম রাজ্ঞ ও ব্যাবিলন সাম্রাজ্য

#### (प्त. मार्नाठत २)

মনে করতে চেণ্টা করো — মিশরে কখন এবং কেন রাণ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল; কী কী লক্ষণ থাকলে রাণ্ট্রের অস্তিত্ব বোঝা যায় ( $\S$  ৮: ১)।

১. মেসোপর্টোময়ায় প্রথম রাজা। দক্ষিণ মেসোপটোময়ায় সমাজে শ্রেণী উদ্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে খ্রা. প্র. ৪র্থ সহস্রান্দের শেষে সেখানে রাজ্যের পত্তন হলো। প্রায় প্রত্যেক শহরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য ছিল। সেনানী, প্রহরী, আমলা আর জল্লাদদের সহায়তায় এই সব নগর-রাজা দরিদ্র জনগণ ও দাসদের অত্যন্ত নির্দেয়ভাবে শাসন করতো।

নগর-রাজ্যের রাজারা একে অন্যের নগর দখল করে নিত, ধরংস করে দিত, শহরের বাসিন্দাদের হয় যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরে নিয়ে যেত নয়তো কর দিতে তাদের বাধ্য করতো।

২. ব্যাবিলনের প্রাধান্য লাভ। ইউফ্রেতিস নদীর তীরে, যেখানে নদীটি তাইগ্রিসের খুব কাছাকাছি এসে গেছে সেইখানে ব্যাবিলন নগর গড়ে ওঠে। যে জায়গায়

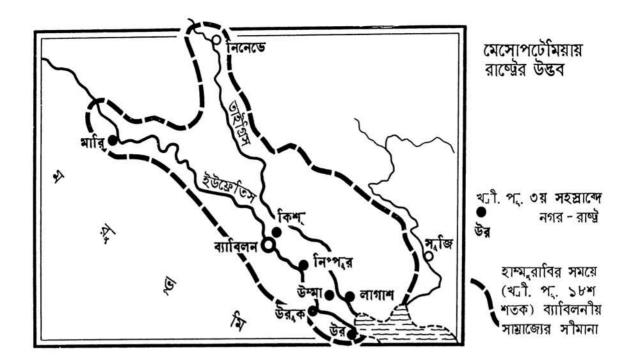

নগরটি অবস্থিত, স্থান হিসেবে তার অনেক স্বযোগস্ক্রিধা ছিল। নদীপথে বণিকেরা নোকায় এবং ভেলায় করে নগরবাসীদের প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে শহরে আসতো। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় উৎপন্ন জিনিসপত্রের সাথে বণিকেরা তাদের সওদা বিনিময় করতো। (স্থানীয় অধিবাসীরা কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করতো এবং সওদাগরেরা কী নিয়ে আসতো, মনে করে দেখ।) ব্যাবিলনের উপর দিয়েই চলে গিয়েছিল মেসোপটেমিয়ার সর্বপ্রধান স্থলপথ, তার উপর দিয়ে, দলে দলে কাফেলা চলে যেত গাধার উপরে ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে।

ব্যাবিলন ধীরে ধীরে মোসোপটেমিয়ার সর্ববৃহৎ বাণিজ্যনগরীতে পরিণত হলো এবং একটি শক্তিশালী রাজ্মের রাজধানী হয়ে দাঁড়ালো। নগরের কেন্দ্রস্থলে থাকতো চার্রাদকে ঘেরা বাজার, তার মধ্যে মালপন্ত মজ্বত করার আড়তও থাকতো। আর এই বাজারের চতুষ্পাশ্বে থাকতো কারিগর, ম্বটে ও মাঝিমাল্লাদের কুংড়েঘর — এগ্বলো তারা তৈরি করতো মাটি ও খড়বিচালী দিয়ে, কখনো-বা ছোটো ছোটো হালকা পাথর দিয়ে।

# ৩. হাম্ম্রাবির স্ময়ে ব্যাবিলন সামাজ্য। খানী প্র ১৭৯২-১৭৫০ ব্যাবিলন সামাজ্যে স্মাট হলেন হাম্ম্রাবি নামে এক ব্যক্তি।

ব্যাবিলনে প্রচুর ধনসম্পদ থাকায় সম্রাটের পক্ষে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন সম্ভব হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদকে হাম্মরাবি স্কোশলে নিজের স্বার্থে ব্যবহার কর্মেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে একটির সাথে বন্ধত্ব পাতিয়ে জোট বেংধে অন্যান্য শন্ত্রর নগর-রাজ্য দখল করলেন। তার পর হাম্ম্রাবি আকস্মিকভাবে নিজের সাম্প্রতিক মিন্ত্র নগর-রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা অধিকার করে নিলেন। এইভাবে ক্ষমতা ও কূটব্যদ্ধির প্রয়োগে সমগ্র





ş

১. লাগাশ শহরের নগরাধিপতির মূর্তি। খ্রী. প্. ৩য় সহস্রাক্ষ। এধরনের মূর্তিনির্মাণ কিসের সাক্ষ্য দেয়? ২. হাম্ম্রাবির অন্শাসন-খোদিত স্তম্ভের একাংশ। দেবতা সমাটের হস্তে ক্ষমতার প্রতীকস্বর্প রাজদন্ড অপণি করছেন। সম্লাট তাঁর অন্শাসনের সাথে এজাতীয় ছবি প্রস্তরফলকে কেন খোদাই করার হ্কুম দিয়েছিলেন, ভেবে বলো।

মেসোপটেমিয়া সম্লাট হাম্ম্রাবির পদানত হলো। ব্যাবিলনীয় সম্লাটের শাসনাধীনে এক শক্তিশালী সাম্লাজ্য গড়ে উঠলো। (২ নং রঙিন মার্নাচিত্রে হাম্ম্রাবির রাজ্বসীমানা নির্দেশ করো।)

8. হাম্ম্রাবির অন্শাসন। সমাট হাম্ম্রাবির আমলে আইনকান্নের অন্শাসন তৈরি করা হয়েছিল। ব্যাবিলন সামাজ্যের সমস্ত জনসাধারণকে এই অন্শাসনের নির্দেশ বাধ্যতাম্লকভাবে মেনে চলতে হতো। এই অন্শাসনের আইনবলে লোকজনের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিত রাজকর্মচারী আমলার দল এবং সমাটের আদেশ লঙ্ঘনকারীদেরও বিচার করতো। প্রতিটি অন্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ কালো পাথরের একটি শুস্ত আবিষ্কার করেন। দৈর্ঘ্যে শুস্তটি মান্ব্রের দেহের চেয়ে বেশি। তার উপরে হাম্ম্রাবির অনুশাসন খোদিত ছিল, এবং অনুশাসনের উপরিভাগে অঙ্কিত ছিল সম্লাটের ম্তি। (৯৬ প্রতায় মুদ্রিত অনুশাসনের বিষয়বস্থু পড়ো এবং প্রশেনর উত্তর দাও।)

ব্যাবিলনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা, অবিকল মিশরীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোই এমন একটি শক্তি ছিল যার সাহায্যে দাসমালিকরা দরিদ্ধ ও দাসদের উপরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল। এই রাষ্ট্রটি ছিল দাসমালিকদের স্বার্থে, অর্থাৎ দাসমালিক-রাষ্ট্র ছিল এটি।

#### হাম্মুরাবির অনুশাসন সংগ্রহ থেকে

অন্শাসনের ভিত্তিতে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে দাসদের অবস্থা সম্বন্ধে কী তথ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব? ঋণ পরিশোধ কীভাবে আইনের বলে অনিবার্য ছিল? একই প্রকার অপরাধের জন্য বিভিন্ন জাতীয় শাস্তি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযন্ত হতো? তাঁর আইনাবলী 'ন্যায়সঙ্গত' ও 'সর্বপ্রেষ্ঠ' ছিল — হাম্মুরাবির এই দাবির সাথে কি তমি একমত?

'আমি, হাম্ম্রাবি, দেবগণ কর্তৃক নির্ধারিত নেতা, সম্রাটদের মধ্যে সর্বপ্রথম সমগ্র ইউফ্রেতিস অগুলের বিজয়ী, আমি আমার দেশের কানে সত্য ও ন্যায়নীতির মন্ত্র দান করিলাম এবং জনগণকে দান করিলাম সমৃদ্ধি।

এখন হইতে:

র্যাদ কোনো ব্যক্তি মন্দির বা সম্লাটের সম্পত্তি চুরি করে তো তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; চুরির মাল যাহার নিকট পাওয়া যাইবে তাহারও শাস্তি প্রাণদণ্ড।

র্যাদ কোনো ব্যক্তি কাহারও দাস বা দাসী হরণ করে তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।
যদি পলাতক দাসকে কেহ আশ্রয় দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

যদি কেহ কোনো দাসের দেহ হইতে উল্কি\* মৃছিয়া ফেলে, তাহার অঙ্কৃলি কর্তন করা হইবে।

যদি কেহ অন্য কোনো ব্যক্তির দাসের মৃত্যুর কারণ হয়, তবে তাহাকে ঐ মৃত দাসের বিনিময়ে নিজের একজন দাস দিতে বাধ্য থাকিবে।

যদি কেহ অন্য কোনো ব্যক্তির ষণ্ডের স্ভার কারণ হয় তবে তাহাকে ষণ্ডের বদলে ষণ্ড দিতে বাধ্য থাকিবে।

যদি কেহ ঋণজালে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহার দ্বা, পত্তে বা কন্যা ৩ বংসর দাসজীবন যাপন করিতে বাধ্য থাকিবে।

যদি কেহ নিজের সমতুল্য কোনো ব্যক্তির গণ্ডদেশে আঘাত করে তবে তাহার জন্য তাহাকে জরিমানা দিতে হইবে।

যদি কেহ নিজ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির (অর্থাৎ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, প্রের্হিত) গণ্ডদেশে আঘাত করে তবে তাহাকে গোচর্ম-নির্মিত চাবুক দ্বারা ৬০ বার বেরাঘাত করা হইবে।

অন্শাসনের শেষে লেখা ছিল: 'আমি, হাম্ম্রাবি, ন্যায়নিষ্ঠ সম্লাট, স্ম্'দেবের নিকট হইতে এই আইনাবলী পাইয়াছি। আমার বচন অপ্রে' স্কের, আমার কর্ম তুলনারহিত...'

১. দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় রাজ্বের উদ্ভব কেন হয়েছিল? প্রশ্নটি কঠিন মনে হলে
সমরণ করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন মিশরেই-বা রাজ্বের উদ্ভব কেন হয়েছিল (ৡ ৮:১)।
২. তোমার সিদ্ধান্ত বলো: (ক) হাম্মুরাবির অনুশাসন কাদের স্বার্থ রক্ষা করেছিল?

<sup>\*</sup> দাসদের গায়ে ছাপ মারা থাকতো; এই ছাপ দেখে জানা যেত তার পরিচয় ও তার মালিকের ঠাঁইঠিকানা।

(খ) ব্যাবিলন সামাজ্যের গঠনপ্রকৃতি ক্রিকম ছিল? তোমার উত্তর যুক্তি সহকারে প্রমাণ করো। ৩. নিজ ক্ষমতাকে স্বৃদ্ধে করার জন্য হান্ম্রাবি ধর্মকে কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন? ৪. বর্তমান পরিচ্ছেদ (§ ১৫) পাঠে রাষ্ট্র সন্বন্ধে নতুন কী তুমি জানতে পারলে?



## যুগপঞ্জী

উপরে মুদ্রিত নক্সা — 'খ্রীন্টপূর্ব' ১৮শ শতক' ভালোভাবে দেখ। তার মধ্যে শতাব্দীর প্রথম ও শেষ বংসর লক্ষ্য করো। শতাব্দীর প্রথম বংসর অপেক্ষা শেষ বংসর কেন কম হলো, ব্যাখ্যা করো। শতাব্দীর প্রথমার্ধ খ্রেজ বের করো: তা শ্রুর হচ্ছে ১৮০০ সালে আর শেষ হচ্ছে ১৭৫১-র পূর্বে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ তা হলে শ্রুর হচ্ছে কোন্ বংসর থেকে আর তা শেষ হচ্ছে কোন্ বংসরে গিয়ে?

নক্সাটিতে হাম্ম্রাবির রাজত্বকাল নির্দেশ করা আছে। হিসাব করে দেখ, কত বংসর তিনি রাজত্ব চালিয়েছিলেন? এখন থেকে কত বংসর পূর্বে তাঁর রাজত্বকাল শ্রুর হয়েছিল? এবং এখন থেকে কত বংসর পূর্বে তা শেষ হয়েছিল? খালী. প্র ১৭৯২ অন্দের পূর্ববর্তা বংসর কোন্টি? এবং খালী. প্র ১৭৯২ সালের পরবর্তা বংসরই-বা কোন্টি? ব্যাবিলনে যখন হাম্ম্রাবির রাজত্ব চলছে তখন মিশরে কী ঘটছিল? হাম্ম্রাবির মৃত্যুর ২৩২ বংসর পর ব্যাবিলন পার্বত্য জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়; হিসাব করে দেখ, কোন সালে তা ঘটেছিল।

## § ১৬. খ্রীষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের প্রথমাধে মধ্য প্রাচ্য

#### (प्त. २ नः मार्नाठत अवः ১০১ भू. मार्नाठत)

মনে করতে চেণ্টা করো — খ্রা. প্র. ৪র্থ-২য় সহস্রাব্দে মধ্য প্রাচ্যের অধিবাসীদের নিকট কোন্ কোন্ ধাতু পরিচিত ছিল (§ ১৪:৩,৪)।

১. লোহের ব্যবহার শ্রের,। খ্রা. প্র. ২য় সহস্রাব্দের শেষদিক থেকে খ্রা. প্র. ১ম সহস্রাব্দের শ্রের,র ভিতরে মধ্য প্রাচ্যে লোহের ব্যবহার প্রচলিত হয়। পাথর এবং এংটেল মাটির সংমিশ্রণে তারা উন্মন তৈরি করে তার মধ্যে কাঠকয়লা ও







১. খ্রী. প্র. ১ম সহস্রাব্দে লোহনিমিত শ্রম-হাতিয়ার। বলতে পারো কোন্ কোন্ কাজে এদের ব্যবহার করা হতো? ২. শ্রম-হাতিয়ার সহ কৃষক। (প্রাচীন চিত্র।) ৩. ফিনিসীয় জাহাজ। (প্রাচীন চিত্র।) মিশরীয় জাহাজের সাথে (৮৪ প্রুটার ১ম ছবি) তুলনা করো। দ্রে সম্দ্রেপথে যাতায়াতের জন্য কোন্ ধরনের জাহাজ অধিকতর সক্ষম ছিল?

লোহ আকর্মিক দিত। তার পর কাঠকয়লায় আগ্ন্ন জেবলে কয়লা যাতে ভালভাবে জবলে সেজন্য হাপর টেনে হাওয়া দিত। কয়লার আগ্ন্নের তাপে ঐ আক্রিক থেকে লোহা বেরিয়ে আসতো। কামারেরা তখন ঐ লোহা পেটাই করে টেকসই শ্রম-হাতিয়ার এবং অস্ক্রশস্ত্র তৈরি করতো।

প্রকৃতিতে আমরা তামা এবং টিনের চেয়ে লোহ-আকরিকের সাক্ষাৎ কেশি পেয়ে থাকি। সেই কারণে লোহনিমিত শ্রম-হাতিয়ার তামা বা রোঞ্জের শ্রম-হাতিয়ার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিস্তৃতিলাভ করেছিল।

২. লোহ আবিষ্কারের তাৎপর্য। লোহার তৈরি লাঙ্গলের ফলায় নদী-অববাহিকার নরম মাটিই শ্বধ্ব নয়, স্তেপ অঞ্চলের রুক্ষ কঠিন ভূমিও কর্ষণ করা সম্ভব ছিল।

লোহার বেল্চা ও কোদাল দ্বারা পাহাড়ী এলাকার পাথ্রে মাটিতেও খাল খনন করা যেত; ফলে জমিতে জলসেচের জন্য পাহাড়ী নদী ও ঝর্ণাকে ব্যবহার করতে পেরেছিল কৃষকেরা। মধ্য প্রাচ্যের স্তেপ ও পাহাড়ী অণ্ডলে কৃষিকাজ ক্রমেই ব্যাপকাকারে বিস্তৃত হচ্ছিল। যেখানে প্রে শিকারীরা শিকার অন্বেষণ করতো বা পশ্বপালকরা পশ্বচারণ করে বেড়াতো সেখানে খ্রী. প্র ১ম সহস্রাব্দে শস্যের সব্বজ মাঠ ও ফলের বাগান দেখা দিলো। লোহজাত যক্রপাতি ব্যবহারের কল্যাণেই অত্যন্ত মজব্বত জাহাজ ও পশ্বাহিত গাড়ি নির্মাণ সম্ভব হয় এবং তাতে বাণিজ্য বিকাশের পথ স্বগম হয়েছিল।

লোহনিমিত শ্রম-হাতিয়ার ব্যবহার করায় নিজেদের শ্রমে কৃষক ও কারিগর প্রের চেয়ে আরো বেশি উৎপাদন করতে পেরেছিল — এখন থেকে তাদের শ্রম হয়ে দাঁড়ালো বেশি উৎপাদনশীল।

কৃষি ও হস্তাশিশের উন্নতির সাথে সাথে দাসের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অন্ত্রুত হতে লাগলো, দাসের সংখ্যা বেড়ে গেল। মধ্য প্রাচ্যে দাসমালিকদের সমাজ দ্রুত গতিতে গঠিত হয়ে গেল। তার স্তেপ ও পার্বত্য অঞ্চলে নতুন নতুন রাজ্যের পত্তন হলো। বর্তমান সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূভাগে — ট্রান্স ককেশাস অঞ্চলে দেখা দিলো প্রথম রাষ্ট্র: উরার্তু রাজ্য।

ত. ফিনিসীয় নাবিক। কৃষি, পশ্বপালন ও হস্তাশিলপ বিকশিত হয়ে ওঠার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রী. প্র. ১ম সহস্রান্দের শ্বর্র দিকে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে দ্রুত বহু সমৃদ্ধ নগরী গড়ে উঠেছিল। এসব শহরে নাতিবিপ্রল ফিনিসীয় (Phœnician) জাতি বসবাস করতো। ফিনিসীয় শহরগ্রনির মধ্যে সমৃদ্ধতম ছিল সম্দ্রোপকূলের অদ্বরবর্তী একটি দীপে অবস্থিত তির নগরী।

ফিনিসীয়রা মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে দক্ষ নাবিক ও জাহাজনির্মাতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন কর্মেছল। শুধু সাগরেই নয়, তারা এমন কি আট্লান্টিক মহাসাগরও পাড়ি দিত। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী প্রায় সমস্ত স্থানেই ফিনিসীয় সওদাগরেরা তাদের সওদা নিয়ে বাণিজ্যে বের্তা। মধ্য প্রাচ্য জিনিসপত্রের বিনিময়ে তারা স্থানীয় জিনিসপত্র কিনতা। তাদের বাণিজ্যের অন্যতম একটি উপকরণ ছিল দাস কেনা-বেচা। ফিনিসীয়রা দাস ক্রয় করতো, তদ্পরি সম্বদ্রোপকূলে এবং সম্বদ্রে অন্যান্য জাহাজ থেকেও সম্ভব হলে লোকজন জাের করে ধরে রেখে দিত — উদ্দেশ্য, তাদেরও দাস হিসেবে বিক্রি করা। (দ্র. ৯ নং রঙিন ছবি)

ফিনিসীয়দের নৌ-বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরীয় বহু দেশে দাসমালিকদের সমাজ বিকশিত করতে সহায়তা করেছিল এবং সেখানে মধ্য প্রাচ্য সংস্কৃতির বিস্তার সাধন করেছিল।

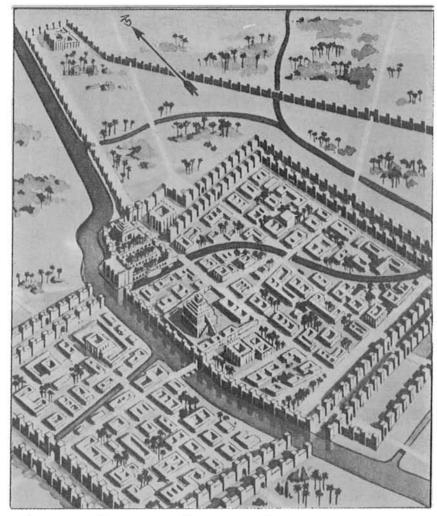

খ্রী. প্র. ৬ণ্ঠ শতকে ব্যাবিলন। প্রনঃকল্পিত মডেল '(উপর থেকে এক নজরে দেখলে এরকম মনে হতো) ও নক্সা। প্রনঃকল্পিত মডেলে রাজপ্রাসাদ, শ্রেন্যাদ্যান (সিণ্ডিময় ভবন যার উপরে মাটি ফেলে তার মধ্যে গাছ লাগিয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছিল) ও নক্সায় চিহ্নিত অন্যান্য স্থান দেখাও। (দ্র. অণ্টম রঙিন আলোকচিত্র)।



- ১) রাজপ্রাসাদ
- ২) প্রধান নগরতোরণ (ইশ্তার তোরণ)
- ७) भूत्नामान
- श) र्मान्मत ठ्रुं (वर्गाविलस्तत)
- ৫) রাজপথ
- ৬) সম্রাটের গ্রীষ্মপ্রাসাদ

ফিনিসীয় নগরসমূহ খুব বৈশি কাল স্বাধীন থাকতে পারে নি; অচিরেই তারা শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশগ্লোর পদানত হয়।

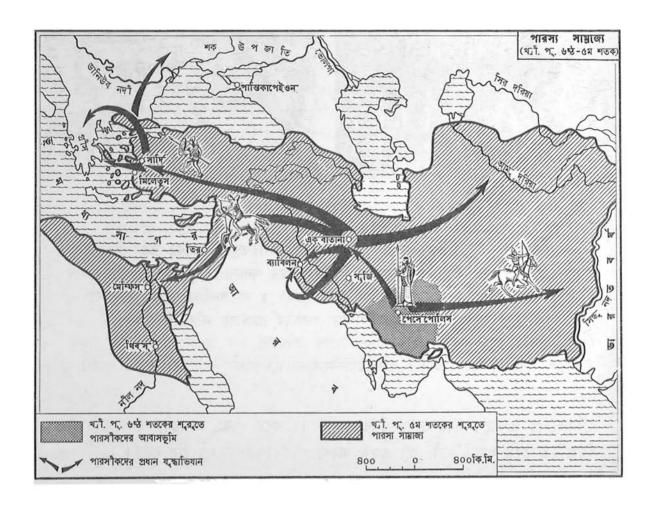

8. পারসীক সমাটদের যুদ্ধাভিযান। মধ্য প্রাচ্যে একটার পর একটা বহর রাণ্ট্রই বৃদ্ধি পায়। খ্রী. প্র. ৮ম-৭ম শতকে তাইগ্রিস নদের তীরে গড়ে উঠেছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একটি রাণ্ট্র — আসিরীয় সাম্লাজ্য। তার পরে ব্যাবিলনীয় সম্লাটগণও খুব প্রাধান্য লাভ করে।

খ্রী. প্. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্য প্রাচ্যে পারসীক জাতি তাদের যুদ্ধাভিযান শ্রুর করে। পারস্য উপসাগরের প্রাদিকে খ্রী. প্. ৬ষ্ঠ শতকে পারস্য রাজ্ম জন্মলাভ করে। তাদের ছিল অপ্রে অশ্বারোহী সেনা, লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ হিসেবেও তারা খ্যাতি অর্জন করেছিল। পারস্য সম্লাট কিরোস একের পর এক রাজ্য জয় করে চলেন। চতুষ্পার্শ্বে গভীর পরিখা ও দ্বিগ্র্ল বিস্তৃত দ্বর্গপ্রাচীর বেষ্টিত ব্যাবিলন নগরী মনে হতো অজেয়। ব্যাবিলনীয় প্রুরোহিতরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নগর তোরণ খ্রুলে দেয়। খ্রী. প্. ৫৩৮ অবেদ ব্যাবিলন পারস্য কর্তৃক বিজিত হয়।

মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধাভিযান চলাকালে কিরোস শনুহস্তে নিহত হন। শনুরা তাঁর মাথা কেটে রক্তভর্তি চামড়ার থলিতে তা ফেলে দিয়ে বলেছিল: 'খুব রক্ত চেয়েছিলি, নে, যতক্ষণ না আশ মেটে ততক্ষণ খা।'

কিরোসের মৃত্যুর সাথে সাথে পারসীকদের যে যুদ্ধোন্মাদনা কেটে গিয়েছিল এমন নয়। শক্তিশালী পারস্য বাহিনী মিশরের উপরও আক্রমণ চালায়। ফারাওনের





1

১. বিদ্রোহ দমনের পর বিজয়ী প্রথম দারিউসের গোরবে পর্বতগাত্তে খোদিত চিত্র। অভ্যুত্থানের নেতার ব্রুকে পা রেখে দারিউস দন্ডায়মান, আর বিদ্রোহের অন্যান্য নেতা বন্দী অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়ে। সমাটের পিছনে তার দেহরক্ষীকে দেখা যাচ্ছে। ২ নং মানচিত্তে খালে বের করো— এই ছবি কোথায় রয়েছে। এই চিত্রের ভিত্তিতে পারসীক সমাটদের অমিতবিক্রম সম্পর্কে তুমি কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? ২. বিজিত দেশের জনগণের কাছ থেকে পারসীকদের খাজনা আদায়। (প্রাচীন চিত্র।) ছবিতে নতুন পোষ-মানানো গৃহপালিত পদ্ধ কী দেখতে পাছে?

সৈন্যদলের একাংশ তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মিশরীয় সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। খন্নী, পূ. ৫২৫ অন্দে পারসীকরা মিশর জয় করে।

৫. খ্রী. প্র. ৫ম শতকের প্রারম্ভে পারস্য সাম্রাজ্য। সম্রাট প্রথম দারিউসের সময়ে (খ্রী. প্র. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ থেকে খ্রী. প্র. ৫ম শতকের প্রারম্ভ) পারস্য সাম্রাজ্য আয়তন ও শক্তিতে বিরাট আকার ধারণ করে। মিশর থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছিল।

সমাটকে বিশাল অঙ্কের খাজনা দিতে এবং নিজেদের জোয়ান ছেলেপিলেকে সমাটের সৈন্যদলে ভর্তি করাতে বাধ্য থাকতো বিজিত দেশের জনগণ। খাজনা আদায়ের পর শহর ও জনপদের চেহারা হতো শহুলা ঠিত দেশের মতো। এর ফলে সমাটের কোষাগার ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, রাজপ্রাসাদে মাটির নিচে অজস্র কক্ষগালো ভরে গিয়েছিল সোনার বাটে।

বিজিত জনগণের মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভ্যুত্থান ঘটতো। এই সব বিদ্রোহের সংবাদ সম্রাটের নিকট দ্রুত পেণছে যেত। পারস্যের রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়সওয়ারদের থানা গড়ে তোলা হয়েছিল। ঘোড়সওয়ার 'যেন সারসের মতো দ্রুত উড়ে যেত' ঘোড়া ছয়টিয়ে থানা থেকে থানায় আমলাদের পাঠানো খবর পেণছয়েত; এইভাবে সংবাদ এসে পেণছয়তো রাজধানীতে এবং এইভাবেই সম্রাটের আদেশও রাজধানী থেকে প্রচারিত হতো রাজ্যের সবখানে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাদল নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করতো। জনগণের প্রচণ্ড ঘ্লা সত্ত্বেও পারসীক সম্রাটরাই বিজিত দেশের উপর নিজেদের প্রতাপ অতি কটে হলেও অক্ষয়্ম রাখতো।

১. লোহের ব্যবহার শর্র হওয়ার পরে মধ্য প্রাচ্যে বিভিন্ন নতুন রাজ্ফের উদ্ভব হলো কেন? প্রশ্নটি কঠিন ঠেকলে একে তিনটি প্রশ্নে ভেঙে নাও: (ক) লোহা আবিষ্কারের পরই মান্বের শ্রম অধিক উৎপাদনশীল শ্রমে পরিণত হয়েছিল কী জন্য? (খ) শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃণ্টি হলো কেন? (গ) সমাজে শ্রেণীগঠন সম্পর্ণতা পাবার পরই-বা কেন রাজ্ফের উদ্ভব হয়েছিল? ২. খ্রী. পর্ ১ম সহস্রান্দে ফিনিসীয় শহরগ্রলোর দ্রত সম্দ্ধিলাভের কারণ কী? ৩. মানচিত্রে (২ নং) পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা দেখাও। এর আগে এই এলাকায় তোমার পরিচিত যে সব স্বাধীন রাজ্ফ ছিল তাদের নাম বলো। ৪. প্রায় কত হাজার বৎসর ধরে প্রথবীর মান্ব লোহা ব্যবহার করছে? ৫. কোন্ শতকে পারসীকরা ব্যাবিলন জয় করে, এবং সেই শতকের প্রথম না দ্বিতীয়ার্ধে? এবং সেই শতকের কোন্ চতুর্থাংশে? মিশরের বিরুদ্ধে পারস্যের যুদ্ধাভিযানের কত বৎসর প্রের্ণ পারসীকগণ ব্যাবিলন অধিকার করেছিল?

# § ১৭. প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের সংস্কৃতি

#### (मानीव्य २)

মনে করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন মিশরে কীসের উপরে এবং কোন্ লিপিতে লোকে লিখতো (§১২:৪): জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত সেখানে কীভাবে হয়েছিল (§১২:১-৩)।

১. মেসোপটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য। মেসোপটেমিয়ার বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে একই ধরনের উচ্চু উচ্চু টিলার দিকে প্রত্নতত্ত্ববিদদের দ্বিট পড়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসব স্থানে খননকার্য শ্রুর করা হয়েছিল। ম্তিকার বিভিন্ন স্তরে তাঁরা প্রাসাদ, মন্দির ও দুর্গপ্রাকার সহ বিভিন্ন শহরের ধ্বংসাবশেষ খ্রুজে পান। খননকার্যের ফলে প্রথম যে শহরিট আবিষ্কৃত হয় সেটি ছিল আসিরীয়দের। (দ্র. পঞ্চম রাঙিন আলোকচিত্র)

খ্রী. প্. ৭ম শতাব্দীর শেষদিকে শত্রর আক্রমণে পরাক্রমশালী আসিরীয় সাম্লাজ্য ধরংস হয়ে যায়। প্রাচীন লেখকদের গলপ-কাহিনীতে বর্ণিত আসিরীয় নগরাবলীর ধরংস যে গালগলপ ছিল না, সতাই ঘটেছিল — তার প্রমাণ মিললো এই খননকার্যের ফলে। মহা অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে নগরগ্রলো ধরংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তার চিহ্নও পাওয়া গেল ধরংসাবশেষের মধ্যে।

আসিরীয় নগরসমূহের খননকার্য শেষ হলে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য প্রাচীন শহর নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলে।

২. আসিরিয়ার শিলপকলা। মধ্য প্রাচ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত শিলপনিদর্শনের মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলো আসিরীয় স্মৃতিসৌধ।

আসিরীয় সমাটদের রাজপ্রাসাদগ্দলো শহরের উ°চু জায়গায় তৈরি করা হতো; দাসদের দিয়ে কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করে সেগ্দলোর উপরে প্রাসাদ নির্মিত হতো।

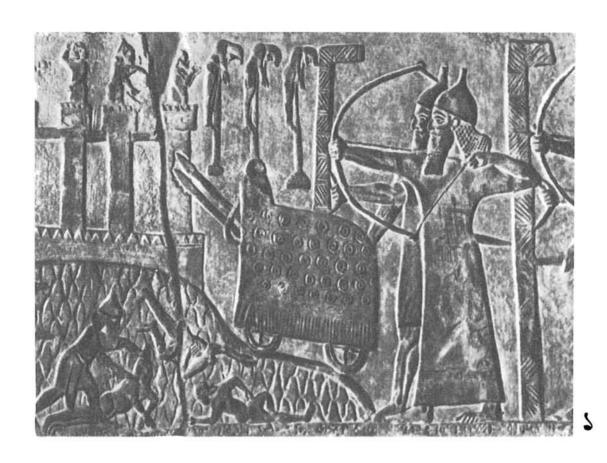

প্রাসাদের চারদিক ঘিরে থাকতো দ্বর্গপ্রাচীর। প্রাচীরের প্রবেশদ্বারে বিশালাকার প্রস্তর ম্তি থাকতো: ম্তির্গালার দেহ ষাঁড়ের, পিঠের উপরে দ্বিট ডানা, আর মাথা মান্বের। (দ্র. ১০৭ প্. ১ নং ছবি।) প্রাসাদের ভিতরে সমস্ত দেওয়াল মোড়া থাকতো প্রস্তরফলকে, আরু সেই প্রস্তরফলকে থাকতো পাথর কেটে কেটে তৈরি করা ছবি — রিলীফ (relief)। রিলীফে খোদিত ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হতো হয় দেব-দেবী, নয়তো যুদ্ধ সম্পর্কিত: আসিরীয় সৈন্যের যুদ্ধাভিযান, তাদের বিজয়, শার্লের নগর ধরংস, যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড বা দাস হিসেবে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। সম্লাটের সিংহশিকার, সম্লাটের চিত্তবিনাদনের জন্য খাঁচায় বন্দী সিংহ — এসবও রিলীফে খোদাই করা হতো। শিকারীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া পশ্ব কিংবা আহত পশ্বর মৃত্যু ইত্যাদি দৃশ্য অঙ্কনে আসিরীয় ভাস্করগণ অকলপনীয় ম্বন্সিয়ানার পরিচয় দিত।

ত. কলকলিপ। আসিরিয়ার রাজধানী নিনেতে খননের পরে প্রত্নতত্ত্বিদগণ সেখানকার প্রাসাদে সম্পূর্ণ একটি 'গ্রন্থাগার' আবিষ্কার করেন। সেখানে প্রায় ২০ হাজার 'গ্রন্থ' সংরক্ষিত হয়েছিল। প্রাসাদ অগ্নিদশ্ধ হলেও গ্রন্থাগারের কোনো ক্ষতি হয় নি, কেন না ঐ সমস্ত 'বই' কাগজে মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, ছিল এংটেল মাটির ফলকের উপরে লেখা।



১. আসিরীয় 'রিলীফ', ভাস্কর্যনিদর্শনে নগর অবরোধের দৃশ্য। নগরপ্রাচীরের উপরে ক্ষমাপ্রার্থনারত মান্ব। আর প্রাচীরগাত্রে — নগরদ্বার ভাঙার জন্য চাকা সমেত ঢে কি। ঢে কির প্রান্তদেশ ধাতু দিয়ে মোড়াই করা। ডানদিকে — আসিরীয় যোদ্ধা; তাদের এক জনের মাথায় বিশেষধরনের শিরস্থাণ, আর অন্য জন প্রমাণ আকারের ঢাল ধরে আছে — ঢালটি সর্ব সর্ব্ব ডালপালা ব্বনে তৈরি। গাছের গর্হাড় থেকে শ্ল তৈরি করে তাতে বন্দীদের ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিচে — নিহত যুদ্ধবন্দী। ভাস্কর্মে খোদিত বিশালাকার আসিরীয় মৃতি ও তাদের শত্রদের মৃতি ভিন্নভাবে খোদাই করার পিছনে ভাস্করের কোন্ মনোভাব কাজ করেছে বলে তুমি মনে করো? এই রিলীফে দর্শকদের উপরে কী প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া হয়েছে? ২. সয়াটের সিংহিশিকার।

মেসোপটেমিয়ায় লিপির আবির্ভাব হয়েছিল খানী. পা ৪থি সহস্রাব্দে। এখানে পাপিরস ছিল না, তাই ম্ভিকাফলকে তাদের লিখতে হয়েছিল। লিপিকরের পাশে থাকতো এ°টেল মাটির তাল, সেই মাটির তাল থেকে সে ছোটো ছোটো স্লেট বা ম্ভিকাফলক বানাতো লিখবার জন্য। মাটি কেটে কেটে লেখা এই ম্ভিকাফলক যাতে সহজে না ভাঙে, শক্ত ও টেকসই হয় তার জন্য হয় রোদ্রে ফেলে রেখে তা ভালোমতো শাকানো হতো, নয়তো আগান্বন পোড়ানো হতো।

মেসোপটেমিয়ায় প্রথম দিকে 'লিখতো' ছবি এ'কে এ'কে। কিন্তু মাটির উপর ছবি আঁকা তো শক্ত কাজ। স্টোলো কাঠি দিয়ে মাটি কেটে তার উপরে অক্ষর দেগে দেয়া হতো বলে অক্ষরগ্লো দেখতে হতো গোঁজ বা কীলকের ন্যায়। প্রায় হাজারখানেক ধরনের সংকেত চিহ্ন তারা ব্যবহার করতো। প্রতিটি অক্ষর কয়েকটি কীলকাকার সংকেত চিহ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠতো। সেই অক্ষরে কখনো বোঝা যেত সম্পূর্ণ একটি শব্দ, কখনো-বা শ্ব্দুমান্ত শব্দাংশ। (দ্র. ১০৭ পৃষ্ঠার ৪ নং চিত্র।) এই ধরনের লিপিকে বলা হয় কীলকিলিপি বা কীলকাকৃতি লিপি (ইংরেজিতে বলে cuneiform — কিউনিফর্মা)। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া এই কীলকিলিপির জন্মভূমি হলেও তা সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো।

বিশেষজ্ঞগণ কীলকলিপি সংগ্রহ করে তার পাঠোদ্ধার করে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন প্রনাণকথা, অনুশাসন, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। নিনেভেতে আবিষ্কৃত কয়েকটি মৃত্তিকাফলকে বিশ্বস্থিত ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত প্রনাণ লিপিবদ্ধ ছিল (দ্র. § ১৪-র পরিশিষ্ট)। পাথরের উপর খোদিত হাম্ম্রাবির অনুশাসনও রচিত হয়েছিল এই কীলকলিপিতে।

- 8. প্রাচীনতম বর্ণমালা। লিপির বিকাশে সর্বাধিক দান ছিল ফিনিসীয়দের। বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজে হিসাবনিকাশের জন্য দ্রুত লিখনপদ্ধতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল, অথচ চিত্রলিপি বা কীলকলিপিতে লেখা বেশ জটিল। মিশরীদের অভিজ্ঞতাকে তখন কাজে লাগালো ফিনিসীয়রা: মিশরীদের ছিল চিত্রলিপি-চিহ্ন, তাতে শ্ব্রু শব্দই বোঝাতো না, এমন কি আলাদা আলাদা ধর্নিন পর্যন্ত বোঝাতো। ফিনিসীয়রা বর্ণমালা আবিষ্কার করলো ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণ; লেখার সময় তারা স্বরধর্নি বোঝাবার জন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহার করতো না। বর্ণমালা তৈরি করার ফলে দ্রুতভাবে লেখা সম্ভবপর হলো, লেখা অভ্যাস করাও হলো সহজতর।
- ৫. জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা। মেসোপটেমিয়ায় স্কুলপাঠ্য গণিতের অনুশীলনী প্রক খংজে পাওয়া গেছে। প্রদত্ত অনুশীলনমালায় বিভিন্ন আয়তনের ক্ষেতে উৎপন্ন ফসলের হিসাব করতে বলা হয়েছে; বলা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রোপ্য পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যাতে প্রত্যেক ভাই তার ছোটো ভাইটির চেয়ে এক-পণ্ডমাংশ পরিমাণ রুপো বেশি পায়; প্রদত্ত ঋণের স্কুদের হিসাব বের করো, কিংবা পাহাড়ের ঢালুতে বিভিন্ন গভীরতা সম্পন্ন চারটি জলাধার নির্মাণ করতে কত জন লোকের কত দিন লাগবে হিসাব করে বলো। (এধরনের গণিত সংক্রান্ত প্রশেনর ভিত্তিতে তংকালীন মেসোপটেমীয় জনজীবন সম্বন্ধে কী সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি, ভেবে দেখ। অন্ততপক্ষে তোমার পাঁচটি সিদ্ধান্ত বলো। মেসোপটেমিয়ায় গণিতশাস্বের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে তোমার সিদ্ধান্ত কী?)

চিকিৎসাপদ্ধতি সংক্রান্ত একটি ঔষধপঞ্জিকা কীলকলিপিতে ৪০টি মৃত্তিকাফলকে উৎকীর্ণ আছে।

ব্যাবিলনের প্রোহিতরা উ'চু মিনার থেকে জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতো। তারা স্থা ও চন্দ্রের গ্রহণ প্রোহ্যেই বলতে সক্ষম হয়েছিল। বংসরকে তারা মাস ও সপ্তাহে ভাগ করেছিল এবং দিনকে ঘণ্টা ও মিনিটে।

এতদসত্ত্বেও প্রাচীন মধ্য প্রাচ্য জনগণের জ্ঞান বর্তমান কালের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারেকাছেও আসতে পারে নি। ব্যাবিলনবাসীরা মনে করতো — আকাশ হলো চাঁদোয়া, তাতে যে সব জানলা আছে সেগ্লেলা খলে গেলেই তার ফাঁক দিয়ে মাঠিতে বৃষ্টি পড়ে। স্বর্থ, চন্দ্র ও গ্রহ তারকাপ্রেজকে তারা দেব-দেবী হিসেবে







| পাথি | नात्रन     | পা        |  |
|------|------------|-----------|--|
|      | <b>-</b> * |           |  |
| 4    | Im#        |           |  |
| 4    |            | <b>──</b> |  |

|   |            |            |            | - 1 |
|---|------------|------------|------------|-----|
|   | 1 গ        | <b>y</b> 4 | 4 3        |     |
|   | <b>∆</b> ₹ | <b>y</b> न | <b>†</b> • |     |
| 1 | Ħ ₹        | 2 m        | M ×        |     |

১. দেহ ষাঁড়ের, পিঠের উপরে দুটি ডানা, আর মাথা মান্বের — আসিরীয়দের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী প্রাচীরের প্রবেশদ্বারে সংরক্ষিত বিশালাকার প্রস্তরমূতি। পাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে মনে হতো — ষাঁড়টা যাচ্ছে, আর সামনে থেকে মুখোমুখি দেখলে মনে হতো — দাঁড়িয়ে আছে। ভাষ্কর কীভাবে তা সম্ভব করেছিল? ২. শিরস্ত্রাণ, ঢাল ও বক্ষাবরণ বর্মে সুরক্ষিত আসিরীয় যোদ্ধা। (প্রাচীন রিলীফ।) ৩. কীলকলিপিতে ভরা মূত্তিকাফলক। ৪. কীলকাকৃতি লিপিচিছের মর্মোদ্ধার: পাখি, লাঙ্গল ও পা। ছবিগ্রলার ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে লক্ষ্য করো। ৫. ফিনিসীয় বর্ণমালার

|         | मर्जावम्        | क्रक                                                                            | প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে<br>সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী | মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে<br>সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য<br>ঘটনাবলী                 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | 謝               | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                           | মিশরে সামাজ্য স্থাপন                                      | খ্যীষ্টপূর্ব ৪থ <sup>ৰ্</sup><br>সহস্রাব্দের শেষভাগে<br>নগর-রাম্থ্রের উম্ভব |
| याधिभाव | <b>ष्टि</b> शिक | 264<br>284<br>204<br>204<br>204<br>204<br>204<br>204<br>204<br>204<br>204<br>20 | দরিদ্র ও দাস বিদ্রোহ                                      | হাম্ম্রাবির অন্শাসন: ১০১১ অবদ<br>খ্যী. প্র. ১৭৯২-১৭৫০ অবদ                   |
|         | প্রথম           | ১০ম<br>১ম<br>৮ম<br>৭ম                                                           | ৫২৫ খ্যীষ্টপূর্বাবেদ পারস্য কর্তৃক<br>মিশর দখল            | ৫৩৮ খ্রীষ্টপ্রোব্দে পারস্য<br>কর্তৃক ব্যাবিলন দখল                           |

কল্পনা করতো। অস্ক্রখবিস্ক্রখের উপকারী চিকিৎসাপদ্ধতির ছাড়াও তারা 'টোটকা' বাতলে দিত, যেমন — ই'দ্বরের জিভ, কুকুরের লোম, কিংবা যাঁড়ের কান।

মধ্য প্রাচ্যেও ঠিক মিশরের মতোই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সংস্কৃতি — উদ্ভব হয়েছিল লিপির, বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার।

# আসিরিয়ার যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে সমকালীন কাহিনী

আসিরীয় সৈন্যদল ও তাদের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে কী বলা সম্ভব? আকর ঐতিহাসিক রচনাদির লেখকদের সম্বন্ধেই বা কী বলা যায়?

আসিরীয় সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'দেখ, দেখ, ঐ তো ওরা যাচ্ছে দ্রুত ও অপ্রতিরোধ্য, কেউই ওরা অবসন্ন নয়, নয় নিদ্রাভুর। ওদের অশ্বের খ্রে অবিকল যেন পাথরে তৈরি, আর রথের চাকা— যেন ভয়ঙ্কর ঘ্রিশিবাত্যা। ওদের হৃত্কার যেন সিংহগর্জন। ওদের কাছ থেকে নিজেকে ল্রিকিয়ে রাখবে এমন ক্ষমতা কারোর নেই।'

ট্রান্স ককেশাস অণ্ডলে আসিরীয় যুদ্ধাভিষান বিষয়ে বলা হচ্ছে: 'নদীর ন্যায় ওদের রক্ত আমি প্রবাহিত করে দিয়েছি পর্বতগহরের, গিরিখাতে; স্তেপ ও সমতলভূমি আর পাহাড় আমি রঞ্জিত করেছি যেন লোহিত কন্দ্রলে; শিবিরাগির মতো জর্বালয়েছি আমি আশপাশের জ্বনপদ, আর খালের টাটকা পানীয় জলকে রুপান্তরিত করেছি জলাভূমিতে। স্কুদর সব ফলের বাগানে র্যাটকার মতো গিয়ে প্রবেশ করেছে আমার বাহিনী, দরে থেকে শোনা যাচ্ছে লোহকুঠারের শব্দ... একটি শস্যমঞ্জরীও আমি অক্ষত ছেড়ে দিই নি।' (দ্র. ৮ নং রঙিন ছবি।)

আর নিনেভের পতন সম্বন্ধে: 'হে রক্তাক্ত, প্রতারিত, অরোধ্য ল্যুণ্ঠনের শিকার হে নগরী, তোমার এ কী যন্ত্রণা! অশ্বারোহীর দল ছুটছে চতুদিকে, ঝলসে উঠছে কৃপাণ, ঝকমক করছে যুদ্ধকুঠার! নিহত অসংখ্য, মৃতদেহের সংখ্যা পর্বতাকার... নিনেভে বিধন্তঃ! তার দ্যুংখে কাদার জন্য আর রইলো কে? যারা তোমার কথা শ্বনবে তারা উল্লাসিত হবে তোমার দ্বভাগ্যে: কেন না তোমার বিরুদ্ধে হিংসার ভাগীদার কে নয়, বলো?'

১. প্রাচীন শিশপকলা দেখে মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস সম্পর্কে তুমি কী জানতে পারো?
 ২. মিশর ও মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন লিপির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল কেন?
 ৩. বিজ্ঞান বিষয়ে মিশরীদের সমতুল্য জ্ঞান মেসোপটেমিয়ায়ও কেন উভূত হয়েছিল?
 ৪. আসিরীয় ভাষ্করদের শ্রেষ্ঠ শিলপপ্রতিভার স্বাক্ষর তুমি কীসে দেখতে পাচ্ছ?
 \*৫. চিয়্রাদি ও লিখিত ভায়েয় ভিত্তিতে আসিরীয় রাষ্ট্র সম্বন্ধে যা জানতে ও ব্রুবতে পেরেছ তা বিশদভাবে বলো।

## প্রাচীন ভারত

# § ১৮. খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় থেকে ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে ভারতবৃর্ষ (দ্র. মানচিত্র ৩)

১. ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতি। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে উপদ্বীপ বলা হয় কেন না এর দক্ষিণাংশের তিন দিক সাগর পরিবেঘিত ও উপরের অংশ এশিয়া মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ডের সাথে মিশে গেছে।

চিরন্তন তুষারাবৃত **হিমালয় পর্বতমালা** ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ থেকে সম্পর্ণ পৃথক করে দিয়েছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ থেকে বাইরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ছিল দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকের গিরিপথের ভিতর দিয়ে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক (অর্থাৎ তিন দিকে জলবেণ্টিত উপদ্বীপ অংশ) প্রায় সবটুকুই মালভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চল তামা ও লোহায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দক্ষিণের এই মালভূমি অঞ্চল ও উত্তরে হিমালয়ের মধ্যবর্তী স্থান সমতলভূমি\*। দেশের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত সিদ্ধা নদ। আর প্রেদিকে সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী। উভয়ের উৎপত্তিস্থল হিমালয়ে; পর্বতের উপরের তুষার যখন গলতে আরম্ভ করে তখন এ দুই নদীতেই বন্যা দেখা দেয়।

<sup>\*</sup> ভৌগোলিক বর্ণনান্যায়ী ভারতবর্ষকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সমতলভূমিকে বলা হয় উত্তরাপথ এবং মালভূমি অঞ্চলকে দক্ষিণাপথ; এ দুয়ের মাঝখানে অবস্থিত বিদ্যাপর্বত এই প্রাকৃতিক বিভাগ এনে দিয়েছে। — অনু.

উত্তরে গগনস্পর্শী হিমালয় পর্বত থাকায় উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা হিমেল বাতাস পর্বত ডিঙ্গিয়ে ভারতবর্ষে এসে পের্ণছ্বতে পারে না, তাই শীতকালেও ভারতবর্ষের আবহাওয়া উষ্ণ থাকে। সিন্ধ্ব অববাহিকা অণ্ডলে বৃদ্টিপাতের পরিমাণ কম। এখানে শ্বন্দ স্তেপ অণ্ডল চারদিকে বিস্তীর্ণ পড়ে আছে। আর গঙ্গা অববাহিকায় গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীন কালে এই অণ্ডল জলাভূমি ও অরণ্যে পরিবৃত ছিল — ঘন বনজঙ্গল মান্বের অগম্য ছিল। সে এত বিশাল ও ঘন জঙ্গল যে দিনের বেলাতেও স্থালোক তার গভীরে পের্ণছ্বতো কম। চিতাবাঘ, বাঘ আর হাতিতে ভরা ছিল সেই অরণ্য; আর ছিল ভয়ানক বিষধর নানান জাতের সাপ যার কামড়ে মান্য ও বন্য পশ্বর মৃত্যু ছিল অবধারিত।

২. ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর। ভারতবর্ষে মন্যাবসবাসের ইতিহাস কয়েক লক্ষ্বংসর প্রাচীন এবং এখানে আদিম মানবসমাজের বহু পদচিক্ত পড়ে আছে। দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, একমাত্র খারী. পার্কি ১ম সহস্রাব্দেই ভারতবর্ষীয় সমাজে সর্বপ্রথম শ্রেণীব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম রাজ্ম গঠিত হয়েছিল। প্রায় পণ্ডাশ বংসর পার্বে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সিন্ধা অববাহিকায় খারী. পার্কি, ৩য়-২য় সহস্রাব্দে বর্তমান কিছা, নগরের\* ধারংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন।

সেই সব শহরের অনেক রাস্তাঘাট ছিল সরল, তার উপরে দ্বি-তল বা ব্রি-তল ঘরবাড়িগ্রলো ছিল ই'টের তৈরি, বিভিন্ন কামরায় বিভক্ত ও অলঙ্করণে সমৃদ্ধ, আর ছিল বড়ো বড়ো চৌবাচ্চা সমেত স্কুন্দর সব স্নানকক্ষ। আবার অন্যান্য রাস্তায় গরিব মান্মদের কু'ড়েঘর। শহরের উপরিভাগে উ'চু টিলার উপরে দ্বর্গ তৈরি করা হয়েছিল। আর দ্বর্গের অনতিদ্বের ছিল বিশাল শস্যভান্ডার।

আহার্য ফসলের চাষ ছাড়াও এ অণ্ডলের লোকজন সিদ্ধ অববাহিকায় তুলো চাষ করতো। ক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল খাল কেটে। অধিবাসীরা ছোটো-বড়ো নানা ধরনের পশঃ পালন করতো।

হস্তাশিলপ ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল শহর। তামা, রোঞ্জ ও সোনা দিয়ে কারিগররা নানান রকম জিনিসপত্র প্রস্তুত করতো। এখানকার স্তৌবস্তের কদর মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত ছডিয়ে পডেছিল।

খননকার্যের ফলে পাথর ও হাডের তৈরি অনেক শীলমোহর খঃজে পাওয়া

<sup>\*</sup> এখানে ম্লত মহেন-জো-দড়ো ও হরপার কথা বলা হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে আরো কিছ্ শহর খুড়ে বের করা হয়েছে, যেমন সিদ্ধ এলাকায় কোট ডিজি, পাঞ্জাবে রুপার। সিদ্ধ নদের ধারে করাচী থেকে ২ শ' মাইল উত্তরে মহেন-জো-দড়ো, আরো উত্তরে আধ্বনিক কালের লাহোর থেকে ১ শ' মাইল দিক্ষণ-পশ্চিমে ইরাবতী নদীর ধারে হরপা; দুই নগরের মধ্যে দুরত্ব ৪ শ' মাইল। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এতদগুলের সিদ্ধ-সভ্যতার নাম দিয়েছেন 'হরপা সংস্কৃতি'। সভ্যতার দিক থেকে তা ছিল দ্রাবির সভ্যতা। — অন্

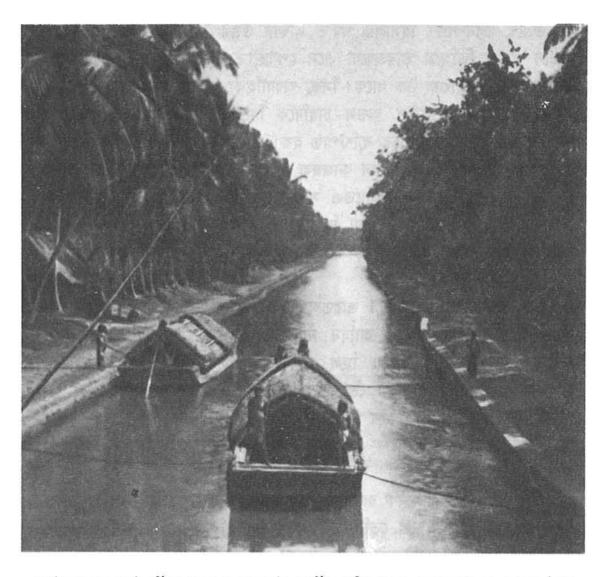

বর্তমান কাল পর্যস্ত টিকে থাকা ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন খাল। (আলোকচিত্র।) খালের উভয় পাশে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে।

গেছে। এসব শীলমোহরের উপরে গৃহপালিত পশ্র মার্তি এবং লেখার চিহ্নও খোদাই করা হতো। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষে লিপির আবিষ্কার তখনো ঘটে ওঠে নি। সিন্ধা নদের অববাহিকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান শাধ্য এই ক'টি জিনিসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।

খারী. পার্ব হার সহস্রাবেদ নগরবাসীরা নিজেদের নগর পরিত্যাগ করে চলে যায়। ইতিহাস আজ পর্যন্ত জানে না, কী কারণে এমনটি ঘটেছিল।

৩. ভারতবর্ষে আর্য আক্রমণ ও তাদের বসতি স্থাপন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে খ্রা. প্র. ২য় সহস্রাব্দে আর্য উপজাতিরা এসে ভারতে প্রবেশ করলো। এতদিন পর্যন্ত আর্যেরা ছিল পশ্বপালক যাযাবর। নিজেদের বলতে যা কিছ্ব, আছে সব নিয়ে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘ্রেরে বেড়াতো। যাযাবরেরা সাধারণত পশ্বপালক জাতিই হয়ে থাকে; পশ্বর চারণভূমি এক জায়গায় নিঃশেষ হয়ে গেলে পশ্বদের

খাদ্যান্বেষণেই তাদের অন্য জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয়। আর্যদের ছিল শিংওয়ালা বিভিন্ন পশ্ব এবং ঘোড়া। এটা মোটেই আকস্মিক নয় যে, তাদের কল্পিত প্রধান দেব-দেবীদের মধ্যে তারা স্ব্র্যদেবকেও গণনা করেছিল, যে স্ব্র্যদেব প্রতিদিন আকাশ পাড়ি দেন সোনার রথে চড়ে আর সে রথ টানে লাল টকটকে অগ্নিবর্ণ অশ্ব।

তারা তাদের পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করতো, তাকে বলা হতো রাজা। রাজা তার নিজের লোকজনদের নিকট থেকে দক্ষিণা গ্রহণ করতো।

সভ্যতাবিকাশের দিক থেকে সিন্ধ অববাহিকার স্থাচীন নাগরিক জনগণের অনেক পিছনে পড়ে ছিল পশ্পালক যাযাবর আর্যেরা। কোনো লেখ্য লিপি তাদের ছিল না। নিজেদের মধ্যে প্রচলিত গল্প-কাহিনী তারা ম্খস্থ করে প্রন্তিতে ধরে রাখতো, বংশপরম্পরায় তা য্ল থেকে য্লান্তরে তা প্রনৃতির মাধ্যমেই জিইয়ে রাখা হতো।

নিজেদের পশ্র নিয়ে ভারতবর্ষের স্তেপভূমির উপর দিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে যেতে আর্যেরা ভারতের অধিকাংশ স্থানেই ছড়িয়ে পড়লো। কৃষিকর্মে অভ্যন্ত হয়ে তারা যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে গৃহস্থী হয়ে গেল। দেশের আসল অধিবাসীদের সাথে তারা মিলেমিশে একসাথে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীরপে বসবাস করতে লাগলো।

8. খানী. পানে ১ম সহস্রাবেদর প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের জীবন্যারা। প্রায় এক হাজার খানীষ্টপানিবেদর সময় ভারতীয়রা লোহা আবিষ্কার করে তার ব্যবহার শারা করেছিল।

লোহার কুড়্বল আর বেলচা হাতে সংগ্রামশীল মান্বের সামনে ঘন অরণ্যও হার মেনেছিল। প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীসম্হ ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে গঙ্গা অববাহিকার সমস্ত ভূমি কৃষিকর্মের উপয্কুত করে তুর্লোছল — গাছপালা কেটে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে, খাল খনন করে তারা অনাবাদী জমি আবাদ করা শ্রুর করলো। এ স্থানের আবহাওয়া ছিল উষ্ণ ও আর্দ্র আর মাটি ছিল উর্বর, ফলে ফসল জন্মাল প্রচুর।

তারা যে লাঙ্গল ব্যবহার করতো তার ফলা ছিল লোহার তৈরি। সেই লাঙ্গল আর লোহার বেলচা দিয়ে রীতিমতো কঠিন জমিতেও তার চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়েছিল। লাঙ্গল টানতো বলদে। এভাবে কৃষিকাজ চারদিকে খ্ব বিস্তৃত হয়ে পড়লো এবং এমন কি ভারতবর্ষের মালভূমি অঞ্চলেও।

গম, ধান, আখ আর ত্লার চাষ করতো প্রাচীন ভারতবাসী। ত্লা থেকে তারা যে স্তীবস্ত্র তৈরি করতো তা একদিকে যেমন ছিল টেকসই, অন্যাদিকে তা এত স্ক্র্র ছিল যে পরিধেয় বস্ত্র ছোটো আংটির ভিতর দিয়ে গলিয়ে বের করে নেয়া যেত।

জমিতে ও ফলবাগানে জলসেচের জন্য তারা হস্তচালিত বিশেষ জল তোলার চক্র উদ্ভাবন করেছিল।

গৃহপালিত পশ্ব ছাড়াও ভারতীয়রা বন্য পাখিকেও পোষ মানিয়েছিল। মুরগী প্রথমে বনচর ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম তাকে গৃহপালিত করা হয়।

বিশালদেহী পশ্ম হাতিকেও পোষ মানিয়ে এদেশের লোক তাকে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো ব্যবহার করেছে: হাতি তাদের জন্য গাছ উপড়ে ফেলেছে, পিঠে মান্ম ও ভারি ওজনের বোঝা বয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও হাতি ব্যবহার করা হতো শন্ত্র্বাহিনী পদভারে দলিত করে শন্ত্র্হ ভেদ করার জন্য।

অশেষ শ্রম স্বীকার করে ভারতীয়রা স্বদেশের দাক্ষিণ্যভরা প্রকৃতিকে জয় করেছিল। সে প্রকৃতি উদার ছিল ঠিকই, কিন্তু তাকে জয় করার পথে অজস্র অতির্কিত বিপদও ছিল পায়ে পায়ে।

১. প্রাকৃতিক বৈশিল্ট্যের দিক থেকে ভারতবর্ষ ও মিশরের মধ্যে কী কী ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বর্তমান? এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যই-বা কোথায়? ২. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশে প্রাচীন কালে প্রকৃতির অবদান কতখানি ছিল? প্রাচীন ভারতবাসীদেরকে কোন্ কোন্ ধরনের বাধাবিপত্তি জয় করতে হয়েছিল? সিয়্ব অববাহিকায় জনবর্সতি কেন গঙ্গা অববাহিকার প্রের্ব গড়ে উঠেছিল? ৩. চিন্তা করে দেখ — খ্রী. প্র. ৩য়-২য় সহস্রাব্দে সিয়্ব অববাহিকায় সমাজে শ্রেণীভেদ ও রাজ্ম উন্তৃত হয়েছিল কিনা। তোমার মতামত য়্বিক্তসহ প্রমাণ করো। ৪. পশ্বপালক যায়াবর আর্য জাতি কী কারণে স্থান থেকে স্থানান্তরে য়্বরে বেড়াত্মে? তাদের ধর্মবিশ্বাসে তাদের জীবনয়াত্রার কোনো প্রভাব পড়েছিল কি? ৫. অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রাচীন ভারতবাসী কী সাফল্য অর্জন করেছিল?

## § ১৯. খ্রীষ্টপ্রে ১ম সহস্রাব্দে ভারতে দাসমালিকদের রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

### (প্র. মার্নচিত্র ৩)

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন মিশরে দাসদের কী বলা হতো (§ ৭:২); প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের লক্ষণ ছিল কী, অর্থাৎ কী কী লক্ষণ দেখে বোঝা যেত দেশটিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে?

১. শ্রেণীর উদ্ভব। ভারতবর্ষীয় জনগণের শ্রমের ফসল ভোগ করতো রাজা, পর্রোহত ও সম্প্রান্ত ব্যক্তির দল। তারা প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক গৃহপালিত পশ্র্মাবক ও উৎপন্ন ফসলের কিছ্র অংশ গ্রহণ করতো। বহর সময়ই এরকম ঘটতো: চাষীরা জমিতে হাল চাষ করতো কিংবা অন্য কোনো কাজকর্ম, আর সম্প্রান্ত ব্যক্তিরা অশ্ববাহিত রথে প্রমণে বের্তা, শিকার করতো, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করতো।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে গণ্য করতো; দাসদের 'ভিনদেশী' ও 'শন্ত্র' হিসেবে দেখা হতো। পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে দাসদের ক্ষেতেখামারে খাটানো হতো জমি পরিষ্করণ ও চাষ-আবাদের কাজে, তারা দাসমালিকদের বাড়িতে ভূত্য হিসেবেও খাটাখাটুনি করতো।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ছিল দাসমালিক, তারা গোষ্ঠী-চাষী এবং দাসদের সর্বতোভাবে শোষণ করতো।

২. রাণ্টের উদ্ভব। কৃষক ও দাসদের পদানত রাখার জন্য রাজারা অস্ত্রশস্ত্রে সন্জিত যোদ্ধা সংগ্রহ করতো।

সংগ্হীত যোদ্ধাদের নিয়ে তারা পরে সৈন্যবাহিনী গঠন করলো। দাস পরিদর্শকরা উন্নীত হয়ে গেল প্রহরীতে।

আর রাজার ভৃত্যদল যারা ফসল ও পশ্লসম্পদ সংগ্রহ করতো প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীগল্লো থেকে তাদের আমলা পদে অধিষ্ঠিত করা হলো; এদের কাজ ছিল কর সংগ্রহ ও বিচার করা।

নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত রাজা ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়ালো সম্লাট; তার এই ক্ষমতা ও পদ হয়ে গেল প্রুষান্ক্রমিক।

এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দে সম্লাট, সৈন্যদল, প্রহরী ও আমলাবর্গ ইত্যাদি নিয়ে উদ্ভব হলো রাষ্ট্রের।

নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষা করার জন্য যে রাজ্টের দরকার তা দাসমালিকেরা ব্রুবতে পেরেছিল। তারা বলতো: 'যদি সম্লাটকে টিকিয়ে রাখা না হয়, তা হলে ধনী ব্যক্তিরা নিহত ও একেবারে উৎখাত হয়ে যাবে।' শোষিতের উপরে নিজেদের পূর্ণ আধিপত্য জারদার করার জন্য একইভাবে তারা ধর্মকেও নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল।

৩. সমাজে বর্ণভেদ প্রথা। ভারতবর্ষে মনে করতো রক্ষা প্রথিবী এবং মান্ব্রের স্থিতিকর্তা। সেজন্য ভারতীয় প্র্রোহিতদের নাম রাহ্মণ।

রাহ্মণরা প্রচার করেছিল যে, রহ্মা নিজ শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে মান্ষ্ব স্থি করেছেন। রহ্মার মুখ থেকে স্জিত হয়েছে রাহ্মণ (সেজন্য তারা দেবতার পক্ষ থেকে কথা বলতে পারে), হাত থেকে স্জিত হয়েছে ক্ষরির (অর্থাৎ যোদ্ধা শ্রেণী), উর্ব্ধ থেকে বৈশ্য (অর্থাৎ বাণিক শ্রেণী), আর পদয্গলের ময়লা থেকে শ্রেদ্ধ (অর্থাৎ ত্তা শ্রেণী)। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, রাহ্মণদের কথা স্বাত্য হলে, স্থিকতা রহ্মাই মন্মাজাতিকে চতুর্বর্গে বিভক্ত করে মতে পাঠিয়েছেন। এই বর্ণভেদ প্রথাও বংশান্ক্রমিক — রাহ্মণের সন্তান হবে রাহ্মণ, আর শ্রের সন্তান হবে সবসময়েই শ্রেদ্ধ। যে বর্ণ হিসেবে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে বর্ণে থেকে জীবন অতিবাহিত করাই তার নিয়তি।

শ্দেদের জীবন ছিল অতি কন্টের, কিন্তু তার চেয়েও কন্টের ও লাঞ্ছনার জীবন ছিল তাদের যারা ছিল আচ্ছাং। অচ্ছাং গণ্য করা হতো তাদের যারা এই চতুর্বপের কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। মনে করা হতো, এদের গাত্র স্পর্শ করা মাত্রই কোনো লোক অপাবিত্র হয়ে যায়। অচ্ছাংতের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাহার্ত থেকেই অশাচি ভাবতো লোকে। অচ্ছাংরা সবচেয়ে কঠিন ও নোংরা কাজ করতে বাধ্য থাকতো, যেমন ধরা যাক — নোংরা আবর্জনা, মলমাত্রাদি পরিষ্কার ও মৃত পশার চামড়া ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ।

বিভিন্ন বর্ণভুক্ত লোকজনের জন্য নিদিশ্ট ধরনের কাজ ও আচার-ব্যবহারের নিয়ম বেংধে দেয়া হয়েছিল; বলা হতো, ঈশ্বরই তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনিই আবার, রাহ্মণদের প্রচার অনুযায়ী, সম্লাট ও ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধাশ্রেণী) স্থি করেছেন যাদের কাজ হলো ঐ নিয়ম ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখা এবং প্রোহিত ও দাস্যালিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য রক্ষা করা। নিয়মলঙ্ঘনকারীদের কঠিন শান্তি দেওয়া হতো।

দাসমালিকদের রাজ্যের সমর্থন জোগাতো ধর্ম, আর রাজ্যও টিকিয়ে রাখতো ধর্মকে।

8. মৌর্য ব্যাবিদ্ধের ভারতবর্ষের সংহতিসাধন। প্রথমে আর্যেরা রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল গঙ্গা অববাহিকার উর্বর ভূমিতে। তার পরে অবশ্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য গঠিত হয়। প্রথমদিকে সব রাজ্যেরই আয়তন ছিল ক্ষর্দ্র। এক-মাত্র উত্তর ভারতেই তাদের সংখ্যা ছিল বহু।\*

বিভিন্ন রাজ্বের মধ্যে সব সময়েই প্রায় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকতো; উদ্দেশ্য — অন্য রাজ্বের জমি, দাস ও ধনসম্পদ অধিকার করে নেওয়া। এর ফলে অনেক রাজ্ব ধরংস হয়ে যেত, আবার তাদের ধরংসের ফলেই অন্যান্য রাজ্ব আরো বড়ো ও শক্তিশালী হয়ে উঠতো।

খ্রী. প্. ৬ষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠতে শ্রুর্ করে। গঙ্গা অববাহিকার বিস্তীর্ণ অণ্ডলে এবং তৎসংলগ্ন আরো দ্রবর্তী স্থানে মগধের রাজারা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। মগধ রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল পাটলিপ্রে, বর্তমানে আমরা যাকে বলি পাটনা।

খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকের শেষভাগে যখন রাজ্যটি মোর্য বংশের অধীনে চলে আসে তখন থেকে মগধের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করছিল। প্রাচীন বর্ণনায় দেখা যায় মোর্যদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল: প্রমাণ আকারের

<sup>\*</sup> উত্তর ভারতে বৃহদায়তন প্রভাবশালী রাষ্ট্রই ছিল ১৬টি, ছোটো ছোটো রাষ্ট্র ছিল তো আরো অনেক বেশি। — অন্

বিশাল তীর-ধন্ক, ঢাল ও তরবারে স্মাজ্জিত ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং ৯ হাজার হস্তীসেনা।

মগধের সিংহাসনে আসীন মোর্য বংশের তৃতীয় রাজা সম্রাট **অশোকের** সময়ে খ্রী. প্. ৩য় শতাব্দীতে, এই রাজ্বটি সর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণাংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের মোর্য সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

মোর্য সাম্রাজ্য আয়তনে বিশালত্ব লাভ করলেও তা চিরস্থায়ী হয় নি। অশোকের শাসনের শেষদিক থেকেই এই সাম্রাজ্যের পতন শ্রুর হয় এবং খ্রী. প্র. ২য় শতকের প্রারম্ভে বিশাল মোর্য সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য জন্মলাভ করে। এর ৫০০ বংসর পরে যদিও ভারতবর্ষে প্রনরায় আরেকটি সাম্রাজ্য\* গঠিত হয়েছিল, তথাপি আয়তনে অশোক সাম্রাজ্যের বিস্তার তা কখনো লাভ করে নি।

মোর্যদের সাম্রাজ্য গঠন এবং তার ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, যদ্ধবিগ্রহের অবসান ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি সাধনে এবং অন্যান্য দেশের সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রের্ত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

#### রাহ্মণদের সমাজ-নীতি

নিম্নবর্ণিত পাঠের ভিত্তিতে প্রমাণ করো যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে মান্ব্রে মান্বে বৈষম্যকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল ধর্ম। রাজ্যের উদ্ভব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণরা কী ব্যাখ্যা দিয়েছিল? এরকম ব্যাখ্যা প্রদান করাই তাদের পক্ষে স্ববিধাজনক ছিল কেন?

শরীরের সর্বোত্তম প্রত্যঙ্গ থেকে উৎপত্তি লাভের ফলেই একজন হয় রাহ্মণ — সারা প্থিবীর প্রভূ। রাহ্মণের যদি কিছু, ভাল লাগে, বিনা খেদে তাকে তা প্রদান করা উচিৎ।

ঈশ্বর শ্বের্মাত্র একটি কর্তব্য সমাধার জন্যই শ্বেদের নির্দেশ দিয়েছেন: বিনয়াবনত চিত্তে তোমাপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করে।

রাহ্মণকে বাদ দিয়ে ক্ষাত্রিয় কখনো সাফল্য লাভ করে না এবং ক্ষাত্রিয় ব্যতিরেকে রাহ্মণেরও কোনো সাফল্য নেই।

বিশ্ব রক্ষার জন্য ঈশ্বর রাজা এবং ক্ষতিয়দের স্ভিট করেছেন।

উচ্চ বর্ণদের সম্পর্কে যদি কোনো শ্রে অপমানজনক বাক্য বলে, তার মুখ উত্তপ্ত লোহপিণ্ড প্রের বন্ধ করে দাও। রাহ্মণের সাথে তর্করত শ্রেরে মুখ ও কানে ফুটস্ত তেল ঢেলে দিতে সম্লাটই আদেশ দেবেন।

শ্দ্রে রাহ্মণকো হাত বা যণ্ঠি দারা প্রহার করার চেণ্টা করলে শ্দ্রেটি হাতটি কেটে ফেলার জন্য যোগ্য হয়, রাগান্বিত হয়ে পা দিয়ে আঘাত করলে, তার পা কেটে ফেলা উচিং।

রাহ্মণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের স্থলে মস্তক-মৃণ্ডনই চরম শাস্তি।

<sup>\*</sup> এখানে গর্প্ত সাম্রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে। গর্প্ত বংশের প্রথম রাজা প্রথম চন্দ্রগর্প্ত সিংহাসনে আরোহন করেন আন্মানিক ৩১৯-৩২০ খ্রীষ্টাব্দে। — অন্র.

১. প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজ্বের উদ্ভব হয়েছিল কেন? ভারতবর্ষে রাজ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে
যা জানো বলো। ২. ভারতবর্ষে বর্ণভেদ প্রথা স্টিই হওয়ার কারণ কী? এরকম কি
আদিম গোষ্ঠীব্যবন্থা হওয়া সম্ভব ছিল? যৃত্তি সহকারে তোমার বক্তব্য সপ্রমাণ করো।

 ৩. ভারতবর্ষে রাজ্ব কী কারণে ধর্মের সমর্থন জোগাতো? ৪. ভারতীয় সংস্কৃতির
রিকাশ ও উন্নতি সাধনে মোর্য সাম্লাজ্য কীরকম অবদান রেখেছিল ভেবে বলো।

# § ২০. প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

#### (মু. মানচিত্র ৩)

মনে করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন যুরগে মিশর ও মধ্য প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চায় কীরকম সাফল্য অর্জন করেছিল (§ ১২ ও § ১৭)।

১. প্রাচীন ভারতবর্ষের পার্টালপরে নগরী ও অন্যান্য শহর। খ্রা. প্র. ১ম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে বহু শহর গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য ছিল পার্টালপ্রে। গঙ্গা তীরবর্তী এই শহর আয়তনে নদীতীর বরাবর কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত ছিল। গভীর পরিখা ও ৬৪টি তোরণ সমেত বিরাট দুর্গপ্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল পার্টালপ্রে নগরী।

নগরের কেন্দ্রস্থলে ছিল বিশালাকার স্তম্ভ, পাথরের উপরে কার্ন্কার্য এবং ম্তিতি সন্ধিত রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের সোন্দর্য ও অলংকরণ দেখে সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত পারস্য রাজদরবার থেকে আগত ব্যক্তিরা পর্যন্ত মৃশ্ধ হয়েছিল।

বহা শহর নক্সা ও পরিকলপনার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং রাস্তাঘাট ছিল সরল। শহরকে কেন্দ্র করে হস্তাশিলপ বিকশিত হয়ে উঠেছিল। নগরের সমস্ত এলাকাতেই কাজ করতো বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর: গজদন্ত, পাথর ও কাঠের উপরে অলংকরণরত খোদাইকর, তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার ইত্যাদি। কারিগরগণ বিশেষভাবে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতো এবং তাদের কোনো কর দিতে হতো না।

পার্টালপত্র থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে এমন কি অন্যান্য দেশে যাবার জন্যও প্রশস্ত সড়ক ছিল। এবং সেই পথের পাশে পথিকদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবধানে কূপ খনন করা হয়েছিল।

পার্টলিপ্র ও ভারতের অন্যান্য শহর শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রস্থান রুপে পরিগণিত হতো।

২. শিক্ষাদীক্ষা, লিপি ও গণিতশাস্ত্র। কৃষিব্যবস্থা ও হস্তশিলেপর বিকাশ এবং রাজ্যের উদ্ভব হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে খ্রী. প্র. ৩য়-২য় সহস্রাব্দের অবল্বপ্ত লিপির বদলে নতুন লিপি দেখা দিলো। ফিনিসীয় বর্ণমালার ভিত্তিতেই ভারতীয় তাদের লিপি আবিষ্কার করেছিল। লিপিতে ব্যবহৃত এক ধরনের বর্ণমালা শ্বধ্বমাত্র

ধর্নি বোঝাতো, আর অন্যগর্লো বোঝাতো সম্পর্ণ সিলেব্ল্ বা শব্দাংশ। তালপাতা কেটে শর্কিয়ে তার উপরে লেখা হতো।

ঘরবাড়ি এবং শহরের বিভিন্ন এলাকার নক্সান্যায়ী স্কু নির্ভুল নির্মাণ, কোনো ভুলার্টি ছাড়া অত্যন্ত জ্যামিতিক নিয়ম মাফিক খাল খনন ইত্যাদি দেখে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ভারতীয়রা জ্যামিতিতে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল।

গণিতশাস্ত্রে শ্রের অবদান প্রাচীন ভারতবাসীর। শ্রের আবিজ্ঞারের ফলে সংখ্যাবাচক মাত্র দর্শটি অক্ষর দিয়ে সব রকম হিসাবপত্র করা একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল। শ্রেরহ এধরনের হিসাবপদ্ধতি বর্তমানে প্থিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। ইউরোপে সংখ্যাবাচক অক্ষরের এই ধারণাকে জানে আরবের অবদান হিসেবে, কেন না ইউরোপ তা জেনেছিল আরবী গণিতের মাধ্যমে, কিন্তু আরবীয়রা যে তা আবার ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছিল তা তারা নিজেরাই উল্লেখ করে গেছে।

শহরের মধ্যে বিদ্যালয় ছিল; সেখানে প্রাথমিক পাঠাভ্যাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গাণত ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়ন চলতো। তব্ সমাজে বর্ণভেদ থাকার জন্য ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা প্রসার লাভ করতে পারে নি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষরিয়ের মধ্যে প্রচুর বিদ্বান ব্যক্তি পাওয়া যেত, কিন্তু শ্দ্রে ও অচ্ছ্র্ৎদের জন্য বিদ্যালয়ের দ্বারই যেছিল বন্ধ। অচ্ছ্র্ৎদের এমন কি শহরের ভিতরে বসবাস পর্যন্ত করতে দেওয়া হতো না।

- ত. চিকিৎসাশাস্ত্র। শ্ব্র পাটিলপ্রেই নয়, প্রাচীন ভারতের অন্যান্য শহরেও চিকিৎসাকেন্দ্র ও চিকিৎসাশালা ছিল; চিকিৎসক হতে হলে সাত বৎসর ধরে অধ্যয়ন করতে হতো। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন, বহু ঔষধপত্র জানতেন। ভারতবর্ষ থেকে কিছু ঔষধপত্র বিদেশেও পাঠানো হতো। এতদসত্ত্বেও রোগ সারানোর ব্যাপারে স্কুর্রের অতীতের প্রথাগ্রলোও বিদায় হয় নি চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডী থেকে ওঝা ও তন্ত্রমন্ত্রসাধকদের ভাক পড়তো রোগীর দেহ থেকে অশ্বভ আত্মা, ভূত-প্রেত তাড়িয়ে রোগীকে স্কুস্থ করার জন্য। কবিরাজ রোগীকে ঠিকই ওষ্ব্রধ দিয়েছে, কিংবা ভালভাবে শল্যচিকিৎসা করেছে, তব্ব তার সাথে রোগবালাই দ্বে করার মন্ত্রও বিজ্বিজ্ করে বলা চাই। সেজন্যই 'গুন্নীন' শন্দিটি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।
- 8. সাহিত্য। লিপি আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষে বিগত কয়েক শত বংসর ধরে যুগ থেকে যুগে পুরুষান্ক্রমে শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা গাথা, কবিতা, পুরাণ সমস্ত কিছু লেখ্য রুপে ধরে রাখা এতদিনে সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন ভারতবাসী যে সব গাথা, গান গাইতো তা থেকেই ছে কৈ তুলে নেয়া হয়েছিল বিশালাকার দুই মহৎ কাব্য: 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত'।

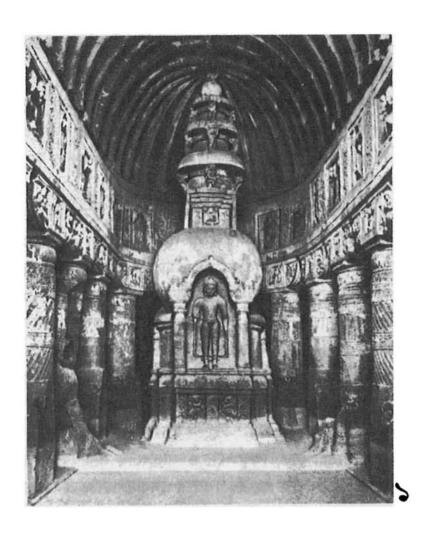

১. খ্রী. প্র. ১ম শতকে নিমিত একটি মন্দিরের অভ্যন্তর। এ সন্বন্ধে এই প্রন্থে কোথায় বলা হয়েছে খ্রুজে বের করে। ২. খ্রী. প্র. ৩য় শতকে প্রন্তর্নামিত অলোকস্তন্তের শীর্ষদেশে চারটি সিংহম্তি। বর্তমানে ভারতবর্ষে এটি রাষ্ট্রীয় প্রতীকর্পে গৃহীত হয়েছে। ৩. খ্রী. প্র. ১ম শতাব্দীতে নিমিত একটি মন্দিরের তোরণদ্বার। পাথরে তৈরি এই তোরণের উপরে খোদিত নক্সা দেখতে কার্কার্যময় স্চৌশিলপ বা লেসের মতো। অলংকৃত নক্সার মধ্যে মান্য, পশ্র ও বৃক্ষলতাদির ম্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।

'মহাভারত' কাহিনীর ভিত্তিম্লে অবশ্য যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা বিদ্যমান। ঘটনাটি দুই রাজপরিবারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। ভারতবর্ষীয় কবিগণ ঘটনাটি কবিতায় বিবৃত করার সাথে সাথে তার সঙ্গে মিশিয়েছেন অসম্ভব কল্পনার অপর্প অলংকরণ। ('মহাভারতের' কাহিনীর বিষয়বস্থু সংক্ষেপে ২০ম পরিচ্ছেদের অভিমে দেওয়া হয়েছে)।

'রামায়ণে' বর্ণিত হয়েছে রাজকুমার রামের কাহিনী। রামকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তাঁর পত্নী অন্য এক অসৎ রাজার বিন্দনী হন। রাম বানরদের নিয়ে একটি বানর (হন্মান) সেনাবাহিনী ও ভল্লকে (জান্ববান) বাহিনী গঠন করে তাঁর শত্রুর রাজ্য শ্রীলঙ্কা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাম শত্রুকে নিহত করে পত্নীকে মুক্ত করেন এবং তাঁকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।





এ দুই মহাকাব্য ছাড়াও ভারতীয়রা বহু উপাখ্যান, নীতিগলপ এবং অন্যান্য নানা ধরনের সাহিত্য স্থিত করেছিল। নীতিগলেপ লোভ, মুর্খতা ও চাটুলিকে অত্যন্ত ব্যঙ্গবিদ্ধপ করা হয়েছে। যেমন ধরা যাক, একটি নীতিগলেপ বলা হয়েছে— ঠোঁটে খাবার নিয়ে একটি কাক গাছের ডালে বসে আছে, এমন সময় এক ধৃত্ত শ্গাল এসে কাকের স্কুন্দর কণ্ঠস্বরের মহাপ্রশংসা শ্রুর করে দিলো; নির্বোধ কাক তখন খ্রিশ হয়ে যেই গান শোনাবার জন্য কা-কা ডেকে উঠেছে অর্মান তার মুখের খাবার নিচে পড়ে গেল। এই নীতিগলপ অন্য আরো অনেক নীতিগলেপর মতোই রাশিয়া সহ পার্শ্ববর্তী বহু দেশে প্রচলিত নীতিকাহিনীর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত নানান জাতীয় ধর্মবিশ্বাস তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আবার নাস্তিক ও আত্মার অবিনশ্বরতায় অবিশ্বাসী, যারা ভূত-প্রেত ও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করতো না এমন লোকদের দ্ভিভিঙ্গি স্পন্টর্পে ধরা পড়েছে। 'ঈশ্বর নেই, তাকে নিয়ে যতো গালগলপ—সব মিথা'—সাহস করে এরকম কথা তারা বলতে পেরেছিল।

৫. ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প। ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীনতম লিপি যেমন পরে অবল্বপ্ত হয়েছিল তেমনি সেখানকার প্রাচীনতম নগরসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর বহুকাল আর সেখানে প্রস্তর্রানমিত কোনো ভবন গড়া হয় নি। কাঠের তৈরি

ঘরবাড়ি, মৃতি ইত্যাদি যা কিছু ছিল তা আমাদের কাল অবিধি টিকে থাকে নি। পাথরের তৈরি ভবনাদির সাক্ষাৎ পাই প্রনরায় খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকে এসে, যখন ভারতবর্ষে বিশাল সাম্লাজ্য গড়ে উঠেছে, তার পরে। অশোকের শাসনকালে বিশেষভাবে বাড়িঘর, স্তম্ভ ও মৃতি ইত্যাদি নিমিত হতে থাকে।

সমাট অশোকের নির্দেশক্রমে খ্রী. প্র. ৩য় শতকে অনেক স্টেচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল তাঁর শক্তিশালী সামাজ্যের প্রতীক হিসেবে। প্রতিটি স্তম্ভই একটিমাত্র বিশাল প্রস্তর্যক্ত থেকে কেটে বের করে নেয়া হয়েছে। এধরনের একটি স্তম্ভের উপরে প্রস্তর্গনির্মিত চারটি সিংহম্তি দণ্ডায়মান। তারা চার দিকে ম্থ করে আছে; দেখে মনে হয় — সিংহ চতুষ্টয় যেন প্রহরী, সামাজ্যের সীমানা রক্ষা করছে।

খ্রী. প্র. ১ম শতকে পাথর কেটে একটি মন্দিরতোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেটি অদ্যাবধি এক অপর্ক শিল্পস্থিট রুপে বিখ্যাত হয়ে আছে। তোরণগারে যে সব ভাস্কর্যম্তি খোদিত তাতে ভারতবর্ষের বনজ ও পশ্র সম্পদ, প্রাণ কাহিনীর কুশীলব এবং মন্দিরতোরণ ও স্থানীয় জনগণের জীবনের রক্ষয়িত্রী বিভিন্ন দেবীম্তি বর্তমান।

প্রাচীন ভারতবর্ষে কিছু মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল পাহাড় কেটে গৃহা তৈরি করে তার মধ্যে। খ্রী. প্র. ১ম শতাব্দীতে নির্মিত গৃহামন্দিরে দেয়াল বা গৃহাগাত্রের পাশাপাশি আয়নার ন্যায় চকচকে ও মস্ণ স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের সম্মুখভাগের দেয়াল কেটে বানানো জানালা দিয়ে শৃধু বাইরের আলো এসে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অস্পত্ট আলোকে দেয়ালগাত্রের প্রস্তরম্বতি—মানুষজন ও পবিত্র পশ্ব—যেন শরীরী আকার ধারণ করে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ এমন স্বকোশলে গঠিত হয়েছিল যে প্রার্থনাকারীদের মনে ঈশ্বরের সম্পর্কে ভয় ও তাঁর শক্তিতে বিশ্বাস জাগতো।

দাবা খেলার জন্মস্থান ভারতবর্ষ। প্রাকালে পশ্র হাড় কেটে ভারতীয় যোদ্ধাম্তি তৈরি করা হতো। একেবারে সামনে থাকতো পদাতিক বাহিনী—বোড়ে। মধ্যিখানে থাকতো রাজা এবং সেনাপতি। পাশে—হস্তীয্থ, তার পিছনে অশ্বারোহী দল। প্রান্তদেশে থাকতো নোকা। ভারতে দাবা খেলাকে বলা হতো 'চতুরঙ্গ'— অর্থাং চার ধরনের সৈন্য নিয়ে যে খেলা খেলতে হয়।

৬. প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্পর্ক। খ্রা. প্র. ৩য়-২য় সহস্রাব্দের ন্যায় দ্র অতীতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা সিদ্ধ্ব অববাহিকার নগরাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে দ্বর্বল হয়ে য়য়। ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা, পশ্বপালন ও হস্তাশিলেপর উন্নতির সাথে সাথে, বড়ো বড়ো শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং শিক্ষাদীক্ষার বিস্তৃতিলাভের ফলে সেই সম্পর্ক আবার বেড়ে ওঠে এবং গভীরতর হয়। সাগরতীরবর্তী শহরগ্বলো থেকে জাহাজ

ভেসে যেতো পশ্চিম দিকে—মেসোপটেমিয়ায় ও মিশরে, পর্বদিকে গিয়ে পেশছরতো দক্ষিণ-পর্ব এশিয়ায়, যেতো শ্রীলঙ্কা দ্বীপে, যেতো চীনদেশে। ভারবাহী পশ্র পিঠে বোঝা চাপিয়ে ক্যারাভান পার্বত্য গিরিপথ দিয়ে চলে যেতো মধ্য এশিয়ায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে। স্ক্রে বস্তু, বহুম্ল্যবান পাথর, হাতির দাঁত এবং ভারতীয় অন্যান্য বিলাসদ্রব্য এমন কি ইউরোপেও সাদরে গৃহীত হয়েছিল। বিদেশ ও ভারতের মধ্যে যাওয়া আসা করতো শর্ধ্ব সওদাগরের দলই নয়, বিজ্ঞানী ও পর্যটকও আসতো যেতো, রাজ্রদত্ত বিনিময়ও চলতো।

অতীতকালে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসম্বের মধ্যে। ইন্দোচীন\* ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের সাথে ভারতীয়রা শ্ব্রু যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তাই নয়, তাদের অনেকে এখানে বসবাস করতেও শ্রু করে। ভারতবর্ষ হতে আগত বিদ্বংমণ্ডলী প্রায়শঃই এসব স্থানের বিভিন্ন রাজদরবারে উচ্চ আসন অলংকৃত করতেন। ভারতবর্ষের সাথে ঘনিষ্ঠতার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংস্কৃতিবিকাশের ক্ষেত্রে (লিপি, শিলপকলা, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নানান দিকে) কম উপকৃত হয় নি।

প্রাচীন কালে নিজেদের বহুমুখী কৃষ্টি বিকশিত করার সাথে সাথে ভারতবর্ষীয় জনগণ অন্যান্য উন্নত প্রাচীন সংস্কৃতিও আত্তীকরণ করে নেয়। আর নিজেদের সংস্কৃতিও তারা পাশ্ববিতী দেশসমুহে তো বটেই, এমন কি বহু দ্রবিতী দেশেও নিয়ে গিয়ে সেখানে ভারত সংস্কৃতির প্রভাব ফেলে এবং প্রাচীন বিশ্ব সংস্কৃতির বিকাশে অম্ল্য অবদান রাখে।

# প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য 'মহাভারত'

### (সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

কোন সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই মহাকাব্য স্থিত হয়েছিল? সমাজব্যবস্থা যে ওরকমইছিল তার প্রমাণ কী?

দুই রাজপরিবারের মধ্যে ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব এই মহাকাব্যের বর্ণিত বিষয়। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই অকালে পিতৃহীন হয়ে পড়ে। তাদের পিতৃব্য এবং তার সন্তানেরা তাদের প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পঞ্চপাণ্ডব অমিতবিক্রমশালী যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। সে সময়ে পার্শ্ববর্তী একটি দেশের রাজা ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি সোনালী মাছের চোথ তীর্রবিদ্ধ করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে, সে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। মাছটিকে একটি গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে তার সামনে অর-বিশিষ্ট একটি চক্র স্বর্ণা ঘূর্ণনাবস্থায় রাখা হয়েছিল।

<sup>\*</sup> ইন্দোচীন বলতে বর্তমানে বোঝায় তিনটি দেশ — ভিয়েংনাম, কন্দেবাজ (বর্তমান নাম কাম্পর্নচিয়া) ও লাওস। অতীতে অবশ্য এ এলাকায় আরো অনেক রাষ্ট্র ছিল এবং এ দেশগ্রনোর নামও ঠিক এরকম্ছিল না। — অন্ব.

সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে তর্তুপের দল এসে জমায়েত হয়েছিল রাজদরবারে। এই পরীক্ষায় শুধুমাত পাণ্ডবদ্রাতাদের একজন সফল হন এবং তিনিই রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

পাণ্ডবদ্রাতাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি নিজ সহ চার ভাই ও রাজকন্যাকে বাজি রেখে দ্যুত্নীড়া খেলতে বসেন এবং পরাজিত হন। পরাজয়ের ফলে সকলকেই দাস জীবনযাপন করতে হয়। অনেক পরে দাসত্ব থেকে তাঁরা মৃত্তি পান বটে, কিন্তু নির্বিঘ্যে সহজ পন্থায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। তখন শ্রুর, হয় পঞ্চ পাণ্ডবদ্রাতা ও তাঁদের পিতৃব্যপ্তদের মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম। পাণ্ডবদের সবচেয়ে প্রধান শত্রুর কথা ছিল: 'হয় আমি ওদের ধরংস করে পৃথিবী শাসন করবাে, নয়তাে আমার মৃত্যুর পরে ওরা পারলে শাসন কর্ক।' জনগােষ্ঠীর কিছ্ দল গেল পাণ্ডবদের পক্ষে, আর অন্যেরা গেল শত্রুদের দিকে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল ১৮ দিন। শত্রু নিধনের সাধনায় উভয় পক্ষই সব কিছ্ ভুলে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল। সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জরুড়ে বােঁ বােঁ শব্দে তীরের আনাগােনা, রথে রথে সংঘর্ষ, আকাশে মেঘের ন্যায় বিশাল হস্ত্রীযুথ একে অন্যের উপর প্রচণ্ড হিংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পরঙ্গবর পরঙ্গবিভার করতে লাগলাে। যুদ্ধরত অশ্বারাহী সেনা ছুটে বেড়াছে পাথির মতাে দ্রুত্গতিতে, সপের ন্যায় অবিকল হিস্হিস শব্দে ৰায়্ ডেদ করে ছুটছে ঝাঁকে ঝাঁকে তাীর। সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র মৃত ও আহত মান্যুযের দেহে তেকে গেল, এই মহাযুদ্ধের যারা হােতা তাদের প্রতি উংক্তিপ্ত অভিশাপে পূর্ণ হয়ে গেল সমরভূমি।

না এ-পক্ষে, না ও-পক্ষে, কোনোদিকেই জয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য পাণ্ডবরাই জয়ী হলো। তারাই অবশেষে সিংহাসনে আরোহন করে সম্দ্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলো।

১. ১ম-৩য় উপচ্ছেদের ভিত্তিতে পার্টালপর্ব নগরীর কাহিনী বর্ণনা করো। ২. খ্রী. পর্. ১ম সহস্রান্দে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কীসের ফলে অনুকূল অবস্থা স্থিতি হয়েছিল? ৩. খ্রী. পর্. ১ম সহস্রান্দ থেকে খ্রীন্টীয় ১ম সহস্রান্দের শর্র পর্যন্ত সময়পরিধিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবাসী কী সাফল্য অর্জন করেছিল?
৪. প্রাচীন ভারতে সৃষ্ট সাহিত্য ও ভাস্কর্ষের মধ্যে কোন্টি তোমার ভাল লাগে? তার কারণ কী? ৫. প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন অবদান আমরা এখনো ব্যবহার করিছ?

# § २১. প্রাচীন যুগে শ্রীলঙ্কা

১. শ্রীলন্দার ভোগোলিক অবস্থান। ভারতবর্ষ উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তদেশ থেকে অলপ দ্রে প্রায় নিরক্ষবৃত্তের কাছাকাছি যে বিরাট দ্বীপভূমি অবস্থিত, তারই নাম শ্রীলন্দা। এ দেশের পূর্ব-পশ্চিম উভয় পার্শ্বেই ভারত মহাসাগরের অতল জলরাশি। ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে শ্রীলন্দা মাত্র কয়েক কিলোমিটার প্রশস্ত একটি প্রণালী\* দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই প্রণালীর মধ্যে ছোটো ছোটো বহর দ্বীপমালা ও প্রবালশৈল মাথা তুলে আছে; এদের মাধ্যমেই প্রাচীন কালে মূল মহাদেশের সাথে সংযোগ রক্ষা সহজতর হয়েছিল শ্রীলন্দার পক্ষে। স্পন্টতই এই দ্বীপমালা কোনো সূপ্রাচীন পর্বতশ্রেণীর অবশিন্দাংশ মাত্র, সম্দ্রগভের্ণ বিলীন

<sup>\*</sup> প্রণালীটির নাম পক (Palk) প্রণালী। — অন্

হবার পরে যেটুকু পড়ে আছে। আর প্রণালীর মধ্যে অজস্ত্র দ্বীপমালার সাথে যুক্ত সেই প্রোণকাহিনী: রাজকুমার রামের সেনাদল হয়তো সত্যিই লংকা পাড়ি দেবার জন্য এই সব পাথর ও গিরিশঙ্গে ছঃড়ে ছঃড়ে ফেলেছিল সাগরের মধ্যে।

২. শ্রীলংকা দীপের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়,। দ্বীপটির ভূপ্তঠ, তার মাটি ও নদী-নালা ইত্যাদি সর্বত্র একরকম নয়, বিভিন্ন রকম।

দীপের মধ্যভাগ অত্যন্ত উ°চু পাহাড়ী অণ্ডল। তার চতুষ্পাশ্বতী অণ্ডল নিম্নভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রচুর বৃণ্ডিপাত হয়, আর উত্তর ও প্রেদিক অপেক্ষাকৃত শ্বুষ্ক, বৃণ্ডিপাতের পরিমাণ খ্বই কম। পর্বত থেকে বহু খরস্লোতা পাহাড়ী নদী নেমে এসেছে, প্রবল বৃণ্ডিপাতের সময় তাদের দ্ব'কূল প্লাবিত হয়ে যায়।

শ্রীলঙ্কার শ্বন্ধ অণ্ডলে প্রাচীন কালে প্রচুর কাঁটাগাছ ঝোপঝাড় ও জঙ্গল ছিল। আর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের আর্দ্রভূমিতে ছিল মান্বের অগম্য বিশাল অরণ্যভূমি। এই বনজ সম্পদের মধ্যে অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল তাল ও নারিকেল শ্রেণীর গাছের।

পশ্বসম্পদের মধ্যে ছিল বন্য হস্তী, মহিষ ও অন্যান্য জীবজন্তু।

৩. শ্রীলঙ্কার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাচীন উল্লেখ। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে দ্বীপটিতে প্রস্তরযুগেও মানববর্সতি গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন কালে শ্রীলঙ্কার অধিবাসীরা ছিল বেন্ডা।\* খ্রী. প্র. ৬৬ শতাব্দীতেই তারা পাথরের তৈরি শ্রম-হাতিয়ার আবিন্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষিকাজও তারা জানতো, তবে জলসেচব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। বেন্ডা জাতির সমাজ ছিল আদিম গোষ্ঠী সমাজ, তবে অভিজাত শ্রেণী তৈরি হওয়া শ্রম্ হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। শ্রীলঙ্কায় এখনো বেশ কয়েক হাজার বেন্ডা বসবাস করে, প্রাচীন কালের সামাজিক আচার-অভ্যাস অদ্যাবধি তাদের মধ্যে টিকে আছে।

শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একমাত্র উৎস হলো একটি বিশাল প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ — 'মহাবংশ'। যুগপরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে চলে আসা কাহিনী ও প্রাচীনতর কিছু লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে 'মহাবংশের' প্রথম অংশ রচিত হয়েছিল ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।

'মহাবংশ' গ্রন্থে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী খ্রী. প্র. ৬ ঠ-৫ম শতকে উত্তর ভারত থেকে এক দল লোক রাজকুমার বিজয়ের অধিনায়কত্বে শ্রীলঙ্কায় এসে বসবাস

<sup>\*</sup> বেন্ডা (Vädda) শব্দটি অনেকে মনে করেন তামিল 'বেড়ণ' (অর্থাৎ শিকারী) শব্দ থেকে এসেছে, আবার অনেকের ধারণা সংস্কৃত 'ব্যাধ' (Vyadha) শব্দ থেকে। — অন্

করতে শ্রুর্ করে। বিজয়ের বংশধরদের নাম 'সিংহল', যার অর্থ'— 'সিংহবংশজাত'।\* এদেশে আগত বাসিন্দাদের সিংহলী নাম গ্রহণের উৎপত্তি এখান থেকেই। শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের মধ্যে সিংহলীরাই সংখ্যাগ্রুর্।\*\*

8. প্রাচীন কালে শ্রালিজ্বাবাসীদের জীবিকা। সিংহলীরা প্রথম এসে বর্সাত স্থাপন করেছিল এই দ্বীপটির উত্তরাংশে। পরে অবশ্য তারা ক্রমে নানান দিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শ্রুর্ করে। কৃষিকার্য ও পশ্বপালন ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। পর্বতাণ্ডল থেকে নিশ্নগামী নদীর স্রোতধারাকে তারা কাজে লাগিয়ে জলসেচনের চমংকার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল। চারপাশে উর্চু পাড় তুলে ব্র্টির জল ধরে রাখার জন্য জলাধার এবং জমিতে জল সেচের জন্য অসংখ্য খাল তারা নির্মাণ করেছিল। খ্রীন্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে নির্মিত বিরাটাকার মিনেরি জলাধার এবং প্রাচীন কালে ব্যবহৃত জলসেচব্যবস্থার নিদর্শন অদ্যাবিধি বিদ্যমান, এমন কি সেগ্বলো বর্তমানেও লোকজন ব্যবহার করে থাকে। জলসেচের কল্যাণে ধান শস্যের ব্যাপক উৎপাদন দেখা দিলো। গম, যব, ভুট্টা, জাতীয় খাদ্য শস্য ও ত্লার চাষও তারা করতো।

মহিষ, হাতি ও অন্যান্য প্রাণীকে তারা পোষ মানিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতো। এই অণ্ডল আকরিক লোহে সমৃদ্ধ হওয়ায় সিংহলী কর্মকাররা কোনো সময়েই কাঁচামালের অভাব বোধ করে নি।

ভৌগোলিক অবস্থানের স্নবিধার জন্যই শ্রীলঙ্কা দ্বীপ সম্দ্রপথে শ্ব্র্ব্ব্ পাশ্ববিতা দেশগ্র্লোর সাথেই নয়, দ্রেদ্রান্তের বিভিন্ন দেশের সাথে স্ব্প্রাচীন কালেই বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল। এখান থেকে ম্ব্রু, বহু ম্ল্যবান পাথর ও স্তবিস্ত্র এমন কি পশ্চিম ইউরোপেও রপ্তানি করা হতো।

হস্তাশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারলাভের সাথে সাথে শ্রীলঙ্কায় শহরের অস্তিত্ব দেখা দিলো।

৫. প্রাচীন শ্রীলঙ্কার সমাজে শ্রেণীবিন্যাস ও রাজ্ব গঠন। ফসল ফলানোর জন্য ক্ষিকমের মলে পরিশ্রম সবই করতো কৃষকসম্প্রদায়। তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সকলে পাশাপাশি মিলেমিশে থাকতো। কিন্তু শ্রীলঙ্কাতেও দাস কম ছিল না। যুদ্ধবন্দী এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিদের দাসত্ব বরণ করতে হতো। দাসদের কাজ ছিল খাল খনন, জলাধার নির্মাণ; দাসমালিকদের জমিতে কাজ করার জন্য, প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাদের ব্যবহার করা হতো।

<sup>\*</sup> রাজকুমার বিজয়ের নাম ছিল বিজয় সিংহ। অনেকের ধারণা, 'সিংহ' উপাধি থেকেই দেশটির নাম 'সিংহল' হয়েছিল। — অন্ম.

<sup>\*\*</sup> জনসংখ্যার দ্বই-তৃতীয়াংশ সিংহলী এবং অবশিন্টের বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারত থেকে আগত তামিল। — অন্ত্র.

অধিবাসীদের মধ্যে যখন দাসমালিক, দাস, গোষ্ঠী-চাষী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়ে গেল তখন রাজ্য গঠিত হলো। 'মহাবংশের' তথ্যান্ যায়ী শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশে প্রথম রাজ্যস্থাপন করেছিলেন বিজয়। পরে দ্বীপে অন্যান্য রাজ্যও গড়ে ওঠে।

রাজ্যের প্রধান কাজ ছিল গোষ্ঠী-চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়, বড়ো সৈন্যদল গঠন (যার সাহায়ে বিদ্রোহ দমন ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা যাবে) এবং কৃষিক্ষেত্রে জলসেচব্যবস্থা সংগঠিত করা। জলসেচনের ব্যবস্থা করার ফলে আরো বেশি চাষের উপযুক্ত জমি রাজাদের হাতে এসে গেল... তখন তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যোদ্ধা এবং আমলাদের মধ্যে পারিতোষিক স্বরুপ ঐসব জমি উপহার দিলো।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাণ্ডলের অতি প্রাচীন তামিল জাতির কিছ্,সংখ্যক লোক শ্রীলঙ্কায় চলে এসে বর্সাত স্থাপন করে। হয়তো এই আগমনের চারিত্র্য ছিল আংশিকভাবে শান্তিপূর্ণ এবং আংশিকভাবে তা ছিল সশস্ত্র আক্রমণ, যার ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল।

খ্রী. প্র. ২য় শতকে তামিলদের রাজা শ্রীলঙ্কা দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য নগর অন্ধরাধাপ্তর অধিকার করে তা চল্লিশ বংসরাধিক কাল শাসন করেন। খ্রী. প্র. ২য়-১ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দ্বীপের দক্ষিণাংশের এক রাজা দ্বখগমণি তামিলদের রাজাকে বিতাড়িত করে সমগ্র শ্রীলঙ্কার ক্ষমতা দখল করেন। অতঃপর সমগ্র দেশটিতে একটি শক্তিশালী রাজ্ম গঠিত হয়, এবং পরবর্তী কয়েক শত বংসর পর্যস্ত তা অক্ষ্রের থাকে।

৬. সিংহলীদের প্রাচীন সংস্কৃতি। সিংহলীদের রাণ্ট্র সংহতি লাভ করার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

প্রথমদিকে সিংহলীরা ভারতবর্ষে প্রচলিত লিপিপদ্ধতিরই কোনো একটি গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে তারা নিজস্ব লিপি প্রবর্তনে সক্ষম হয়। তালপাতাকে লেখার জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী করে নিয়ে তারা তার উপরে লিখতো।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সাহিত্যকীতির মধ্যে একমাত্র 'মহাবংশ'ই আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পেণছৈছে। এছাড়াও অসংখ্য গাথা, গান, নীতিগলপ তখন লিখিত হয়েছিল। অত প্রাচীন আমলেও সিংহলী জনগণ তাদের জাতীয় রঙ্গমণ্ড ও নৃত্যকলা উদ্ভাবন করেছিল।

জনৈক চীনদেশীয় পর্যটকের রচনায় শ্রীলঙ্কার প্রাচীন রাজধানী অন্বরাধাপর সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। যদিও রচনাটি লিখিত হয়েছিল খ্রীল্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, শহর্রাট কিন্তু আরো বহু প্রের্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্বরাধাপরের রাস্তাঘাট ছিল সরল, নগর্রাট বহু এলাকায় বিভক্ত ছিল। দ্বিতল ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল বহু। 'মন্দির ও প্রাসাদের স্বর্ণচূড়াগুলো আকাশের পটভূমিকায় ঝকমক

করতো; রাজপথের উপর দিয়ে ছিল ধন্কাকৃতি সেতু সর্বত্র প্রুত্পশোভিত প্রুত্পাধার রিক্ষত ছিল এবং স্তম্ভমধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে প্রস্তরম্তিগ্রলো ধরে থাকতো দীপাধার।

প্রাচীন সিংহলী স্থাপত্যশিলেপর যে বর্ণনা সেখানে পাই তার সাক্ষ্য হিসেবে এখনো অনেক স্থাপত্যনিদর্শন প্রীলঙ্কায় টিকে আছে। রাজা দ্বেখগমণির আমলে নির্মাণ শ্রুর করা রুবন্ভেলি মন্দিরের গশ্বুজ দশ কিলোমিটার দ্বে থেকেও চোখে পড়ে। মন্দিরের নির্ভুল ও চমংকার গঠন নির্মাতাদের শ্বুর্ম শিলপর্মিচরই প্রমাণ দেয় না, সেই সাথে গণিত বিষয়ে তাদের জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। সিগিরিয়া প্রাসাদের দেয়ালে অঙ্কিত ছবি অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ ও অপুর্ব।

প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের যা কিছ্র এখনো শ্রীলঙ্কায় টিকে আছে, বর্তমানে সে সব উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং তার অনেক্কিছ্বর প্রনর্বদার চলছে।

১. কোন্ কোন্ উৎস থেকে আমরা শ্রীলঙ্কা দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারি? ২. শ্রীলঙ্কার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হেতু সেখানকার জনগণ কীভাবে জাবিকা নির্বাহ করতো? ঐ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় তাদের বিশেষ কী স্ক্রিধা হয়েছিল?

৩. শ্রীলঙ্কায় প্রাচীন কালে কোন্ কোন্ জাতি ক্র্রাত স্থাপন করেছিল? ৪. শ্রীলঙ্কায় রাজ্মের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল? দ্বীপটির ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণে রাজ্মের ভূমিকা কী ছিল?

## आठीन ठीनरम्भ

## § ২২. চীনদেশে রাজ্রের উদ্ভব

(स. मार्नाहत ७)

১. চীনদেশের প্রকৃতি ও জলবায়,। চীনদেশের পর্ব সীমায় বিস্তীর্ণ সমভূমি সম্দুদ্রে গিয়ে মিশেছে। চীনের পশ্চিম দিক জন্তে রয়েছে সন্উচ্চ পর্বতশ্রেণী ও শৈলমালা।

সম্দ্রতীরবর্তী স্থানে বৃণ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর। সম্দ্রোপকূল হতে যতই দ্রের যাওয়া যায় পশ্চিম দিকে বৃণ্টিপাতের হার ততই কমে আসে। এসব জায়গায় প্রায়শই অনাবৃণ্টির প্রকোপ দেখা যায়।

হোয়াং-হো এবং ইয়াং-সি নামে দুটি বড়ো নদী সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। হোয়াং-হোর উভয় দিক হল্দ মিহি বালির পলিমাটি দ্বারা গঠিত। লাঙল-কোদাল দিয়ে এ মাটিতে খ্ব ভালো চাষ করা যায়। যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতার ফলে এ মাটি অতিশয় উর্বর।

বর্ষার সময় হোয়াং-হো নদী প্রায় শত শত কিলোমিটার পর্যস্ত এলাকা জনুড়ে প্রাবিত হয়। নদীর জল প্রায়শই পলিমাটি ক্ষয় করে ফেলে। অসংখ্যবার হোয়াং-হো তার তীর ধরংস করে নতুন নদীগর্ভ খনন করে তার প্রবাহ পরিবর্তন করেছে। গ্রামের পর গ্রাম ও জনপদ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। চীনারা তাই একে ডাকতো নানান নামে, কখনো ডাকতো 'দ্রাম্যমাণ নদী' বলে, কখনো-বা 'চীনের দৃঃখ' নামে, আবার কখনো 'সর্বনাশী' বলে।

ইয়াং-সি নদী তীরবর্তী অঞ্চলও অত্যস্ত উর্বর। প্রাচীন কালে এই এলাকা ঘন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

9-419



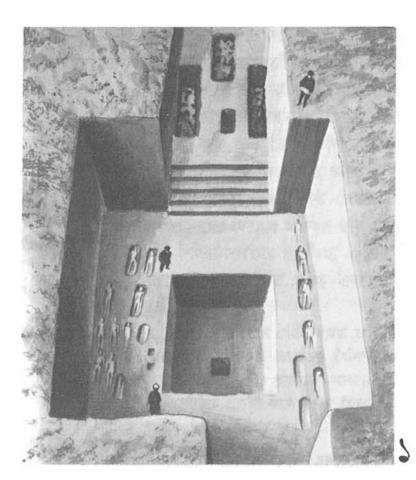



১. হোয়াং-হো নদীর তীরবর্তী অণ্ডলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত খ্রী. প্র. ২য় সহস্রাব্দের যে গর্তাট সেখানে শবাধার রাখা আছে। তার চারপাশে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের কঙকাল — সম্রাটের সাথে এদেরও এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। গর্তের অনতিদ্বরে ঘোড়ার কঙকাল দেখা যাচ্ছে। এধরনের সমাধি থেকে কী তথ্য আমরা জানতে পারি? ২. খ্রী. প্র. ২য় সহস্রাব্দে চীনে নিমিতি একটি পার।

২. খ্রী. প্. ২য় সহস্রাব্দে হোয়াং-হো অববাহিকা অগুলে দাসমালিকভিত্তিক রাজ্যের উদ্ভব। হোয়াং-হো নদীর দ্পাশের উর্বর এলাকায় চাষীরা বর্সাত স্থাপন করেছিল। তারা জোয়ার, গম, ধান ও সক্জীর চাষ করতো, পশ্পোলন করতো। রেশম কীটের চাষ করতো, রেশমী স্তা দিয়ে মজবৃত ও স্কুদর কাপড় বানাতো।

হোয়াং-হো তীরবর্তী অণ্ডলে প্রত্নতত্ত্বিদেগণ খ্রী. প্র. ২য় সহস্রান্দে নির্মিত বহু কবর আবিষ্কার করেছেন। কয়েকটি কবরের মধ্যে ক্ষোম্যবস্ত্রে জড়িত মৃতদেহ এবং খাদ্যসহ রক্ষিত হাঁড়ি পাওয়া গেছে। অন্যান্য কবরের জন্য ভূতলগর্ভে বিশাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল, শবাধারের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণনির্মিত জিনিসপ্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র, পাথর ও রোজের তৈরি বাসনপত্র থাকতো। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কখনো-বা দশ-বিশ জন, কখনো-বা শতাধিক মানুষকে সমাধিস্থ করা হতো, উদ্দেশ্য — মৃত্য ব্যক্তির আত্মাকে তারা সেবা ও রক্ষা করবে। এদের মধ্যে কিছু লোককে কবরস্থ

করার পর্বে শিরোচ্ছেদ করা হতো আর অন্যান্যদের বে'ধে জীবস্ত অবস্থায় কবর দেয়া হতো।

সে সময়কার কিছু হাড় পাওয়া গেছে যার উপরে এরকম কথা লেখা: 'প্থিবীর বুকে যাতে বৃষ্টি নামে, তার জন্য আমরা দাসকে পোড়াই।' অনাবৃষ্টি ও বন্যার ভয়ে বাতাস, বৃষ্টি ও নদীর অশ্বভ দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয়েছিল তাদের মনে। এসব দেবতাদের মনস্থৃষ্টির উদ্দেশ্যে বহু দাসকে প্রভিয়ে বা জীবস্ত অবস্থায় নদীতে ফেলে উৎসর্গ করা হতো।

আবিষ্কৃত বিভিন্ন বস্থু ও তংকালে লিখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাক্ষে হোয়াং-হো অববাহিকায় দাস সমাজের আবির্ভাব ঘটে এবং চীনদেশে দাসমালিকভিত্তিক প্রাচীনতম রাষ্ট্র গঠিত হয়।

৩. খ্রী. প্র. ১ম সহস্রাব্দে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমগ্র চীনে একটি অখণ্ড রাজ্ব গঠন। যদিও কৃষকসমাজ বৃষ্টিপাতের জন্য ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করতো, তব্ব অধিকাংশ সময়েই তারা নিজেদের পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করতো। তারা গান গাইতো:

মেঘের বদলে দেখ নিচ্ছি কোদাল, বিষ্টির বদলে রে কেটে চলি খাল; তাতেই পেলাম জল, জমিটিরও সার — বাড়ে ভাই শস্যের মঞ্জরীহার...

হোয়াং-হো নদীর দ্বতীরে তারা বাঁধ দিত যাতে বন্যা থেকে সমভূমি রক্ষা পায় তার জন্য। খাল কেটে চলতো সমতলভূমির উপর দিয়ে যা দিয়ে নদীর জল বহর দ্বে পর্যন্ত নিয়ে আসা যেত। ইয়াং-সি তীরবর্তী ভূখণ্ডেও চাষীরা জমি চাষ করে ফসল ফলাতো। সমগ্র পর্বে চীনে শস্যক্ষেত্র ও ফলবাগান ঘেরা অসংখ্য জনবস্যতিপ্র্ণ গ্রাম গড়ে ওঠে। শহরও গড়ে ওঠে বড়ো বড়ো, সেখানে হাজার হাজার লোক বাস করতো।

চীনে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাদের মধ্যে সব সময়ে শত্র্বতা ছিল। খ্রী. প্র. ৩য় শতকে সবচেয়ে শক্তিশালী বড়ো রাজ্য ছিল ৎসিন। বল-প্রয়োগ ও কৌশল দ্বারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বহমান শত্র্বতার স্ব্যোগ নিয়ে ৎসিনের রাজা সমগ্র চীন জয় করে নেন। খ্রী. প্র. ২২১ সালে তিনি নিজেকে ৎসিন শিহ্মান্দি বা 'প্রথম ৎসিন-সমাট' রুপে ঘোষণা করেন।

8. চীনে মহাপ্রাচীর নির্মাণ। দেশকে হ্নদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ৎসিন শি-হ্রুয়ান্দি প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দেন। রণলিপ্স্ হ্ন উপজাতিরা চীনের

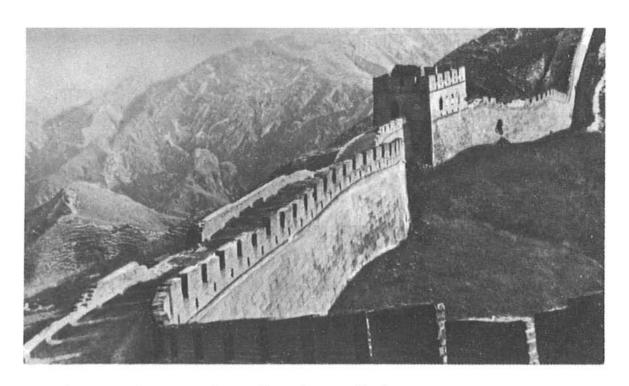

চীনের মহাপ্রাচীর। (আলোকচিত্র।) **এই প্রাচীর ও প্রাচীর নির্মাণ সম্বন্ধে যেখানে বলা হয়েছে** বইয়ের ভিতরে সে জায়গা খুঁজে বের করো।

উত্তর দিকে যাযাবরের ন্যায় জীবনযাপন করতো এবং প্রায়ই চীনের নগর ও গ্রামাণ্ডলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রাচীর নির্মাণে অসংখ্য চাষী, দাস, সৈনিক ও দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের সমাবেশ করা হয়েছিল। চীনের উত্তর সীমানা বরাবর তারা মিনারসহ এই প্রাচীর তৈরি করে। প্রাচীরটি প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রস্থে এত চওড়া ছিল যে একসাথে পাশাপাশি ৫ জন অশ্বারোহী এর উপরে ঘোড়া ছ্রটিয়ে যেতে পারতো। প্রাচীরটি প্থিবীতে চীনের মহাপ্রাচীর নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রাচীর নির্মাণের কাজ, ভেঙে যাওয়া অংশ প্রনরায় মেরামত করা ইত্যাদি করতে করতে, নানা সময়ে বিভিন্ন বিরতির ফাঁকে ফাঁকে, প্রায় দেড় হাজার বংসর ধরে ধীরে ধীরে প্রাচীরনির্মাণ সম্পর্ন হয়।

৫. রাজ্য সম্প্রসারণাথে চীনের যুদ্ধাভিষান। চীনা সমাটগণ শৃথ্য বহিঃশন্র বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষাতেই তুল্ট ছিলেন না, নিজেদের দেশের বাহিরেও তাঁরা বিভিন্ন দেশ দখল করেছিলেন। খ্রী. প্র. ২য় শতক থেকে খ্রীল্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত চীনের সিংহাসনে আসীন হান্ বংশের সমাটেরাই বিশেষ করে পররাজ্য দখলের জন্য যুদ্ধাভিযান করেন। সশস্ত্র অসংখ্য চীনা যোদ্ধারা হ্নদের পরাজিত করে। প্রধান চীনা যুদ্ধাভিযানগ্রলো পরিচালিত হতো পশ্চিম দিকে — হান্ বংশীয় সমাটরা মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধ দেশগ্রলো দখল করার চেল্টা করতেন। দীর্ঘকালব্যাপী তীর সংগ্রামের ফলে প্রচুরসংখ্যক হ্ন উপজাতি যুদ্ধে বন্দী হয় এবং তাদের দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়; সেই সমস্ত অঞ্চল যার কিয়দংশের উপর দিয়ে ক্যারাভান যাওয়ার



 কাপড় বোনার তাঁত। (প্রাচীন চীনা ছবি।) তাঁতী রেশমী কল্ফ তৈরি করছে। ২. চীনের প্রাচীন মন্দ্রা।



পশ্চিমগামী পথ ছিল, চৈনিক বাহিনী সাময়িকভাবে সে সব স্থান দখল করতে সক্ষম হয়। এই পথের পাশে চীনারা বহু দুর্গ নির্মাণ করেছিল এবং মর্ভূমি অওলে অতিশয় গভীর কৃপ খনন করেছিল।

সমগ্র এশিয়ার উপর দিয়ে প্র হতে পশ্চিমে বিস্তৃত স্দীর্ঘ বাণিজ্যপথিটির নাম ছিল 'রেশমী মহাসরণী' (the Great Silk Route); এই পথ দিয়ে চীন থেকে ম্ল্যবান চীনাংশ্ব সারা প্থিবীতে চালান যেত। রেশমের উৎপাদনপ্রণালী চীনারা গোপন রাখে এবং এই ব্যবসা থেকে তারা প্রচুর ম্নাফা অর্জনে সক্ষম হয়। এতদ্বাতীত রেশমী মহাসরণী দিয়ে ভিনদেশ দখলের লোভে চৈনিক পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী মধ্য এশিয়ায় ও পার্শ্বতা দেশসম্হে ম্দ্রাভিষানে বের্তো।

১. প্রাচীন কালে চীন দেশের জনগণকে কোন্ প্রাকৃতিক বিপদকে জয় করতে হয়েছিল?
এই প্রাকৃতিক দুর্মোগ তাদের ধর্মবিশ্বাসে কীভাবে প্রতিফালিত হয়েছে? ২. কোন্
ঐতিহাসিক উৎস থেকে আমরা জানতে পারি য়ে, খানী. পানে ২য় সহস্রাব্দে চীনে
দাসমালিকভিত্তিক রাজের উত্তব হয়েছিল? ৩. খানী. পানে ৩য় শতকে চীনদেশের রাজায়য়
সীমানা মানচিত্রে খাজে বের করো। খানী. পানে ২য় শতাবদীর পাবে কোন্ কোন্ অঞল
তারা জয় করেছিল তাও বের করো। ৪. মানচিত্র, ছবি ও তোমার পঠিত বিষয়ের
সাহায়্যে চীনের মহাপ্রাচীরের বিবরণ দাও। ৫. প্রাচীন চীনে এখন থেকে কত বৎসর
পাবে অখন্ড চীন রাজের উত্তব হয়েছিল?

# § ২৩. চীনে গণ-অভ্যুত্থান

#### (प्त. मानीहत ७)

মনে করতে চেন্টা করো — প্রাচীন কালে প্রাচ্য দেশসম্বের জনসাধারণ কীভাবে দাসে র্পান্তরিত হরেছিল (§ ৭:২; § ১০:৪; § ১৫: হাম্ম্রাবি অন্শাসন; § ১৬:৩)।

১. হান রাজাদের শাসনামলে দাসমালিকদের ধনসম্পত্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক ও দাসদের বিরুদ্ধে শোষণ বেড়ে যায়।

তখনকার সমসাময়িক ব্যক্তিরা লিখে গেছেন যে, 'ধনী ব্যক্তিদের জমি সব



১. চীনে ধানের জমি চাষ করা হচ্ছে। ধানের জন্য প্রচুর আর্দ্রতার প্রয়োজন, তাই জমিতে জল দেখা যাছে। (প্রাচীন চীনা ছবি।) চীনে চাষাবাদ সম্পর্কে প্রশেষর কোন স্থানে বলা হয়েছে, খ্রেজ বের করো। ২. খনিমজনুর। (প্রাচীন চীনা মর্তি।) আবিষ্কৃত এধরনের মর্কি দেখে আমরা কী জানতে পারি? ৩. চীনে সমাধির মধ্যে মাটির তৈরি বাড়ির এরকম প্রাচীন মডেল পাওয়া গেছে। এপ্রকার বাড়িতে কারা বাস করতো বলে তুমি মনে করো?

জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, অথচ গরিবের জন্য একটা স্কে রাখার জমিও রইলো না।' প্রচুর চাষী ধনীদের জমি ভাড়া নিতো কিংবা সে জমিতে ক্ষেত্মজ্বর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হতো। 'মাঠে কাজ করার সময় চাষীদের সমস্ত জলে ভিজে যেত, পা কাদায় মাখামাখি হয়ে যেত। অত্যধিক রোদ্রে ঝলসে যেত তাদের গায়ের চামড়া আর চুল। সারা শরীরের এতটুকু শক্তি আর অবশিষ্ট থাকতো না।'

নিজেরা গায়ে খেটে চাষীরা যা কিছু উপার্জন করতো তার প্রায় সবই ব্যয় হয়ে যেত জমিভাড়া আর কর দিতে। যা আহার মিলতো তাদের তা 'কুকুর ও শ্কেরের খাদ্য'। খড়কুটো, নলখাগড়ার পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পোষাক পরতো তারা।

চীনে দাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পের্মেছিল। সম্রাটের মালিকানাভুক্ত যে সব খনি ছিল তাতে প্রায় ৭০ হাজার দাস কাজ করতো। যাযাবরদের বিরুদ্ধে শ্বধুমাত্র একবারের এক সফল যুদ্ধাভিষানেই চীনা বাহিনী ২ লক্ষ যুদ্ধবন্দী





তাড়িয়ে নিয়ে আসে। যে সব লোক খাজনা, জিমির ভাড়া বা ধার পরিশোধ করতে পারতো না, তাদের দাসর্পে গণ্য করা হতো। দ্বভিক্ষের সময়ে দরিদ্র চাষীরা অনন্যোপায় হয়ে নিজেদের শিশ্বসন্তানকে দাসর্পে বিক্রি করে দিত। সামান্য কিছ্ব অন্যায় করলেই বিচারকগণ অপরাধীদের এবং তাদের পরিবারবর্গকেও দাস বলে ঘোষণা করতো। হাটেবাজারে যেমন গর্ব-ছাগলের কেনাবেচা চলে, কয়েদখানা থেকে তেমনি দাসমালিকরা অপরাধীদের দাস হিসেবে কিনে নিত।

চীনদেশের পথে পথে দেখা যেত দাসদের শতচ্ছিন্ন কাপড়ে শৃংখলিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিংবা বন্য পশ্র মতো খাঁচায় প্রের নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাথা ন্যাড়া করে মুখের উপর পরিচয়জ্ঞাপক ছাপ মেরে দেয়া হতো।

২. খ্রীষ্ট্রীয় ২য় শতকে চীনা দাসমালিকদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জনৈক প্রাচীন চৈনিক লেখক লিখে গেছেন: 'এদের হাজার হাজার দাস-দাসী আছে, রত্ন ও মণিম্বজ্যে পরিমাণে এত বেশি যে বিরাট প্রাসাদগ্রলোতে তার জায়গা হয় না। গর্ব, ঘোড়া, ছাগল ও শ্করের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকাতে তাদের স্থান সংকুলান হতো না। গায়ক-গায়িকা ও বাদকদল সার বেংধে দাঁড়িয়ে থাকতো। মদ লোকে পান করে শেষ করতে পারতো না, মদের স্লোত বয়ে চলতো। মাংস লোকে খেয়ে শেষ করতে পারতো না, পচে নন্ট হয়ে যেত।

কৃষক ও দাসরা দাসমালিকদের নাম দিয়েছিল 'বিবেকহীন পরখাদ্যলোভী ই'দুর'।

৩. দরিদ্র নিঃম্ব লোকজন, দাসেরা সবাই পাহাড়-পর্বতে ও বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতো। কখনো-কখনো একজোট হয়ে দাসমালিক আর আমলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। চীনে প্রাচীন কালে লিপিবদ্ধ ঘটনাপঞ্জীর বিবরণলিপিতে প্রায়শই এরকম কথা লিখিত হয়েছে: 'দাসরা খনিমালিককে হত্যা করে অস্ক্রশস্ত্র দখল করেছে', 'আমলাদের উপর হামলা চালিয়ে দাস নিয়ে পালিয়ে গেছে, গ্রুদাম ও অস্ত্রশস্ত্র লুট করেছে', 'মালিক নিহত হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়েছে'।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনদেশে এক বিরাট অভ্যুত্থান হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহের নামকরণ করা হয়েছে — **লাল ভ্র-র** বিদ্রোহ। (এ সম্পর্কে বিবরণ ১৩৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।)

8. খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর শেষভাগে, 'লাল দ্র্'-র বিদ্রোহের দেড় শতাব্দী পরে চাং-দের তিন ভাই সম্লাটকে উৎখাত করে স্থা জীবনযাপনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। সমগ্র চীন জ্বড়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকে; খনিতে, কর্মশালায়, গ্রামে গ্রামে অত্যন্ত গোপনে সশস্ত্র দল গঠিত হয়।

১৮৪ খনীন্টান্দে এক বিশ্বাসঘাতক অভ্যুত্থানের পরিকলপনা ফাঁস করে দেয়। চাং দ্রাতাদের পক্ষাবলন্বী সহস্রাধিক ব্যক্তিকে ধরা হয় এবং তাদের প্রাণদন্ড দেয়া হয়। তখন তিন ভাই অবিলন্ধে বিদ্রোহ শ্রুর করার ডাক দেন; শহরে ও গ্রামে সর্বত্র তাঁদের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় দেশের কেন্দ্রাণ্ডলসম্হে বিদ্রোহের ধরজা উড়লো। বিদ্রোহ করলো লক্ষ লক্ষ কৃষক ও দাস। বহু, শহর তারা দখল করে নিল, ধনীদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিল, বন্দী ও দাসদের মুক্ত করে দিলে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে তারা মাথায় হল্মদ রঙের কাপড়ের পট্টি বাঁধতো। সে কারণেই ইতিহাসে এই অভ্যুত্থানের নাম: হল্মদ পট্টির বিদ্রোহ।

সমাট ও দাসমালিকরা ভয়ানক দুর্শিচন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। তারা নিজেদের সবচেয়ে বিশ্বাসী সেবক রাজকর্মচারী ও সেনাপতিদের ছেলেপিলেকে সৈন্যদলে ভার্ত হবার হুকুম জারি করে। দাসমালিকরা নিজেরা বিপত্নল পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করে তার পরিচালনভার গ্রহণ করে। চীনদেশের প্রায় সর্বন্ত শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ভয়ঙ্কর নির্মাম যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। (দ্র. রঙিন ছবি ১০)

৫. শন্ত্রপক্ষ পর্যস্ত বিদ্রোহীদের সাহসিকতা স্বীকার না করে পারে নি। তা সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, 'হল্বদ পট্টিরা' নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় নি; প্রত্যেকটা দল আলাদা-আলাদাভাবে লড়াই করছিল। তা ছাড়া সম্লাটের বাহিনীতে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল, সেরকম কিছুই বিদ্রোহীদের ছিল না।

সমাটের সেনাবাহিনী আকস্মিকভাবে 'হল্বদ পট্টির' শিবির আক্রমণ করে বসে এবং জলাভূমি ও নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাদের কোণঠাসা করে ফেলে; এ জায়গায় প্রায় ৫০ হাজার বিদ্রোহী নদীতে ডুবে প্রাণ হারায়। অপর এক যুদ্দে মারা যায় ১ লক্ষ বিদ্রোহী। সমাটের সেনাপতি সব কাটা মাথা এক জোট করে তা দিয়ে মিনার তৈরির আদেশ দেয়। 'হল্বদ পট্টির' প্রধান দলগ্রলো একেবারে ছিল্লভিল্ল হয়ে যায় এবং সংগ্রামে চাং দ্রাভ্রয় নিহত হন। বিদ্রোহী-সমর্থকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, এমন কি তাদের পরিবারবর্গ, নারী বা শিশ্ব কাউকেই ক্ষমা করা হয় নি।

কৃষক ও দাসদের নিয়ে সংগঠিত সৈন্যবাহিনী ধরংস হয়ে যাওয়ার ফলে তার পরিবর্তে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। দাসমালিকেরা ২০ বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম ও নির্মাম হত্যাকান্ড চালাবার পর তবে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণরিপে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল বটে, তবে ঘৃণ্য হান বংশের ক্ষমতা খ্রই দুর্বল হয়ে পড়লো। বিদ্রোহের কয়েক বংসর পরে হান বংশের শেষ সমাট নিহত হয় এবং তার রাজ্য অনেক ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

## 'লাল ভ্ৰ'-র বিদ্রোহ

(প্রাচীন চীনা ঐতিহাসিকের রচনা অন্ব্যায়ী)

ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরের ন্যায় বিদ্রোহীরা এসে সমবেত হলো। ফান্ চুন্ সাহসী ছিলেন এবং বহুসংখ্যক জনগণ তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়। যুদ্ধপ্রভূতির সময়ে ফান্ চুন্ ও তাঁর সমর্থকগণ সম্লাটবাহিনী থেকে নিজেদের পার্থক্য করার জন্য নিজেদের ভ্রতে লাল রং মাখিয়ে নেয়।

সমাট ন্ম জন ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করে তাদের 'বাঘ' আখ্যায় ভূষিত করেন। হাজার হাজার সৈন্যের পরিচালনাভার সমাট এই সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত করেন। প্রতি যোদ্ধাকে ৪ হাজার মুদ্রা করে উপহার প্রদান করা হয়। তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে অপ্বীকৃতি জানায়। ছ'জন 'বাঘ' রণে ডঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। বাকি তিন 'বাঘ' বিশ্ভখল সৈন্যদলকে একবিত করে রাজধানী রক্ষার চেণ্টা চালায়।

প্রায় সব দিক থেকে বিদ্রোহীরা এসে রাজধানীর চার্রাদকে সমবেত হয়েছিল। সম্লাট বন্দীশালা মৃক্ত করে সমস্ত অপরাধীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার আদেশ দেন। বন্দীদের এই বাহিনীটি অবশ্য শহর থেকে বেরুনো মাত্র যে যার মতো নানান দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহীরা জোর করে রাজধানীতে প্রবেশ করে। শহর জন্বতে থাকে, সংগ্রাম শ্রের হয়ে যায় প্রতি রাস্তাতেই। দীঘির মাঝে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত প্রাসাদের মধ্যে সম্লাট গোপনে আশ্রম নেন।

বিদ্রোহীরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলে ধন্,ব'ণি বর্ষণ করতে থাকে। সম্রাটের রক্ষীরা ধীরে ধীরে মৃত্যুম,খে পতিত হতে লাগলো, কিন্তু এমন সময়ে বিদ্রোহীদের তীর শেষ হয়ে যায়। এর পর শ্রুর, হলো হাতাহাতি যুদ্ধ। অবশেষে সম্লাটকে বিদ্রোহীরা ধরতে সক্ষম হলো এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করা হলো।

'লাল দ্র্'-র দল কিন্তু নিজেদের জয় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। চাষী ও দাস সকলেই ভেবেছিল যে, তাদের অমঙ্গলের হেতু তাদের নিষ্ঠুর রাজা, এবং ন্যায়পরায়ণ কোনো সম্লাট সিংহাসনে বসলেই তারা শান্তির জীবনযাপন করতে পারবে। ফলে দাসমালিকেরা প্রনরায় নতুন লোককে সিংহাসনে বসিয়ে সাম্লাজ্য অক্ষয় রাখতে সক্ষম হয়।

১. § ২৩-য়ের অন্তর্গত উপচ্ছেদগ্রলোর কোনো শিরোনামা নেই। শিরোনামাহীন উপচ্ছেদসম্বের মধ্যে কোন্ কোন্টির প্রতি নিশ্ললিখিত কোন্ শিরোনামা প্রযোজ্য হতে পারে: 'শোষকের বিরুদ্ধে কৃষক ও দাসদের সংগ্রাম', 'হল্বদ পট্টিদের' পরাজয়', 'দাসমালিকদের জীবনধারা', 'কৃষক ও দাসদের অবস্থা', 'হল্বদ পট্টিদের' বিদ্রোহ'? ২. লোকজন কোন কোন উপায়ে দাসে পরিণত হতো সে সম্বন্ধে § ২৩ পাঠে তুমি যা জেনেছো বলো। ৩. 'হল্বদ পট্টিদের' অভ্যুত্থানের প্রধান কারণগ্রলো কী ছিল? এই বিদ্রোহে ইন্ধন জর্বাগয়েছিল কী? ৪. কী কারণে এই বিদ্রোহ সফল হয় নি? ৫. এখন থেকে কত বৎসর প্রের্ব 'হল্বদ পট্টিদের' বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল? কোন্ শতাব্দীতে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল? এবং সেই শতাব্দীর প্রথম দিকে না শেষ দিকে? একটি বিশাল সামাজ্যরপে চীন স্বুসংহত হবার কত বৎসর পর 'হল্বদ পট্টিরা' বিদ্রোহ করেছিল? ৬. পঠিত বিষয় এবং চিত্রাদির আলোকে দাসত্বে বন্দী কৃষকের জীবন ও তার 'হল্বদ পট্টি'-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করো।

# § ২৪. চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি

মনে করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন কালে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল ( $\S$  ১২:১, ২, ৩;  $\S$  ১৭:৫)।

১. লিপি আবিষ্কার। চীনের জনগণ খ্রী. প্. প্রায় ২য় সহস্রাব্দে তাদের লিপিমালা উদ্ভাবন করেছিল। অক্ষর হিসেবে তারা ব্যবহার করতো চিত্রলিপি-বর্ণমালা। চিত্রলিপির প্রতিটি অক্ষরে সমগ্র একটি শব্দ বোঝানো হতো। যেমন ধরা যাক, চিত্রলিপিতে 木 অক্ষরটির মানে 'গাছ', এরকম দ্বটি অক্ষর পাশাপাশি থাকলে 木木অর্থ বোঝাবে 'বন', তিনটি থাকলে 木木木 তার অর্থ দাঁড়াবে 'ঝোপ জঙ্গল'। চীনা লিপিতে কয়েক হাজার চিত্রলিপি-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লেখাপড়া শেখার কোনো উপায় চাষীদের ছিল না। এই চিত্রলিপি শিখতে বহু বছর লাগতো, এদিকে গরিব কৃষকের টাকাপয়সাও ছিল না যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে।

প্রাচীন কালে চীনে হাড় বা রেশমী কাপড়ের উপরে লেখা হতো, নয় তো বাঁশের চটার উপরে। রেশম খুব দামী ছিল বলে তা শুধুমান্র বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার জন্য ব্যবহৃত হতো। বাঁশের চটা একসাথে গোছ বে'ধে ব্যবহার করা হতো বই হিসেবে।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চীন কাগজ আবিষ্কার করে। ছে'ড়া কাপড়, বাঁশ আর গাছের বাকল দিয়ে তারা কাগজ বানাতো। কাগজ সস্তা ছিল এবং বাঁশের চটার চেয়ে অনেক স্ক্রবিধাজনক। কাগজ আবিষ্কার চীনে জ্ঞানপ্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল।

**২. জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা।** চীনা পণ্ডিতেরা বহু বইপত্র লিখে গেছেন। কৃষিসংক্রান্ত রচনাবলীতে হাজার হাজার বংসর ব্যাপী চীনা কৃষকদের জমিচাষ, পশ্পোলন, রেশমকীট চাষের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রাচীন চীনা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যাধি ও ক্ষত-রোগের চিকিৎসা জানতেন। রোগীর হৃতশক্তি প্রনর্ক্ষারের জন্য বলকারক ঔষধ হিসেবে চা ব্যবহৃত হতো। এর অনেক পরে অবশ্য পানীয় র্পে চা-র প্রচলন শ্রুর্ হয়।

চীন দেশের জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবীকে একটি বিরাট অন্ড বা ডিমের সাথে তুলনা করতেন: পৃথিবী নাকি ডিমের কুস্নুমের মতো, আর আকাশ হলো ডিমের খোল। আকাশের গায়ে ভিতর থেকে জ্যোতিষ্ক সেন্টে দেয়া আছে, সেগ্লুলোকে সাথে করেই আকাশ পৃথিবীর চতুদিকে আবর্তন করে।

চীনা পর্যটকগণ 'পর্বত ও সম্দ্রে বিষয়ক গ্রন্থ' অর্থাৎ চীনের ভূগোল রচনা করেছেন। দেশের প্রকৃতি ও জলবায়, সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সেখানে লেখা আছে। কিন্তু স্বল্পপরিচিত স্থানাদি সম্পর্কে লেখকগণ বহু, কাল্পনিক কথা লিখেছেন, যেমন: 'সেখানে প্রেত বাস করে, তাদের মৃখ মান্বের, দেহ ব্যাঘ্রের ন্যায় ডোরাকাটা, আর লেজ সাদা।'

**কম্পাস** আবিষ্কারের কৃতিত্বও প্রাচীন চীনের।

৩. 'ঐতিহাসিক কড়চা'। খ্রী. প্র. ২য় শতক থেকে খ্রী. প্র. ১য় শতকের প্রথম দিকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সিমা ৎসিয়ান্ জীবিত ছিলেন। তিনি বহু লিখিত নিথপত্র অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করে তা অধ্যয়ন করেন। সিমা ৎসিয়ান্ প্রায় সমগ্র চীনদেশ পরিভ্রমণ করে যে সব স্থানে গ্রহ্মপূর্ণ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল সে সব স্থান পরিদর্শন করেন, বহু প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে চাক্ষ্ম জ্ঞানলাভ করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনা এবং স্কুদ্র অতীতের







১. বাঁশের ফালিতে লেখা চীনের প্রাচীন লিপি। চীনা পশ্ভিতগণ পর্যটনের সময়ে নিজেদের সাথে এরকম প্রচুর 'বই' গাড়িতে রাখতো। ২. চীনদেশে কাগজ তৈরির পদ্ধতি। (প্রাচীন চিত্র।) বামে: বিশাল চুল্লীতে কাগজ তৈরির জন্য মন্ড জন্মল দেয়া হচ্ছে। ডাইনে: মন্ড থেকে কাগজ প্রস্তুত হচ্ছে। উপরে দেখা যাচ্ছে — চীনা চিত্রলিপি।

ঘটনাবলী নিয়ে প্রচলিত প্রাকাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন বহা ঘটনার প্রত্যক্ষদশাঁ। এই সমস্ত মলে স্ত্রের ভিত্তিতে সিমা ৎসিয়ান্ চীনদেশের স্প্রাচীন কাল থেকে তাঁর জীবংকালের শেষ দিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁর সমগ্র জীবন ব্যাপী সাধনায় সিমা ৎসিয়ান্ যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি নিজেই তার নামকরণ করে গেছেন: 'ঐতিহাসিক কডচা'।

সিমা ৎসিয়ান্ 'ভালোকে বিকৃত না করে এবং খারাপকে না লুকিয়ে' যথাযথ সব লিখে গেছেন। সমাট এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সত্য কথা লিখতে তিনি কখনো ভয় পান নি; এর ফলে সমাটের কোপদ্ভিতৈ তাঁকে পড়তে হয়েছিল।

8. প্রাচীন চীনের শিলপকলা। প্রাচীন যুগে চীনের জনগণ বহু লোককাহিনী, গান ও গলপ স্থিট করেছিল। এসবেরই মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মান্ত্র তাদের দ্থিকোণ ও অন্তুতি প্রকাশ করতো। (১৪১ প্র্চায় ম্দ্রিত চীনা সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করো।)

প্রাচীন আমলে চীনদেশে ঘরবাড়ি প্রায় সব কাঠের হতো, ফলে তাদের কোনোটাই আমাদের আধ্বনিক কাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। অবশ্য পাথর, রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তৈরি প্রাচীন যুগের বহু শিল্পনিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে।





১. লবণ খনি। (প্রাচীন চীনা রিলীফ।) শিলপী কীভাবে লবণ খনিতে কঠিন পরিশ্রমকে ফুটিয়ে তুলেছেন? লোকেরা যে মাটির নিচে কাজ করছে, শিলপী তা কীভাবে ব্যুঝিয়েছন?
২. প্রাসাদে ভোজনোৎসব। (প্রাচীন চীনা রিলীফ।) নিচে: সম্প্রান্তব্যক্তিরা প্রাসাদে নিমল্রণ রক্ষা করতে আসছে। সঙ্গে চলেছে পায়ে হেঁটে পাশ্বচির আর ঘোড়ার গাড়িতে চেপে যোদ্ধার দল। মধ্যভাগে: অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে গ্হকর্তা। উপরে: ভোজনে ব্যস্ত লোকজন, গায়ক ও প্রহরীবৃন্দ।

এসব বস্তু তৎকালীন জীবনধারা ও ধর্মবিশ্বাসের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

ব্রোঞ্জ ও পাথরে তৈরি প্রাচীন চৈনিক পাত্রের গড়ন ছিল নানান রকমের। পাত্রের গায়ে ড্রাগন, কাল্পনিক জন্তুজানোয়ার, চমৎকার কার্কম ও প্রাণকথিত বহু দৃশ্যাদি অঙ্কিত হতো। (দ্র. ১৩০ পৃষ্ঠার ২ নং ছবি।)

অদ্যাবিধ বর্তমান বহু শিল্পনিদর্শন হান বংশের সমাটদের সমকালীন বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষের জীবনধারার পরিচয় বহন করে আছে। প্রমিকের মূর্তি, ধনীগৃহ এবং গরিবেব কু'ড়েঘরের মডেল — সবই মাটি দিয়ে প্রস্তুত। পাথরের উপর অভিকত রিলীফে প্রাসাদে ভোজনোৎসব ও লবণর্খনি রুপায়িত হয়েছে। ভাস্কর অত্যন্ত মুনিসয়ানার সাথে প্রাসাদ-অধিপতির বিলাস-ব্যসন, অতি বাধ্য ভূত্যের ব্যস্তসমস্ত ভাব, পরিপ্রান্ত দাসের কঠোর পরিশ্রম এ'কেছেন।

লবণখনি আঁকা রিলীফটি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন কালের ভাশ্করদের মধ্যে অন্তত কিছ্ম লোক দাসদের প্রতি সহান্মভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং শোষণ যে অন্যায় ও নির্মাম তা তাঁরা ব্বুঝতে পেরেছিলেন।

### সিমা ৎসিয়ানের 'ঐতিহাসিক কড়চা' থেকে

এই কাহিনী থেকে প্রাচীন চীনা ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কী জানা যায়? প্রেরাহিতদের ব্যাপারে সিমা প্রিয়ানের ধারণা কীরকম ছিল?

এক শহরে প্রতি বংসর নদ্ীর জলদেবতার বিবাহোৎসবের আয়োজন করা হতো। বৃদ্ধ পুরোহিতরা ও ধর্মযাজিকাগণ এ উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা সুন্দেরী একটি মেয়েকে জলে বিসর্জন দিত। তাছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে তারা এই বিবাহের জন্য এত বিপ্ল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতো যে নগরবাসীরা গরিব হয়ে যেতে লাগলো; ফলে রাজকোষে রাজঙ্ব আদায় পরিমাণে কমে এলো। সেই অঞ্চলের শাসক এতে করে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। একবার তিনি বিবাহেণেসব দেখতে এলেন। কনেকে দেখে তিনি বললেন যে, বউ দেবতার যোগ্য স্কুন্দরী মোটেই নয়, তাই বরং প্রধান ধর্মযাজিকা দেবতার কাছে গিয়ে যতক্ষণ না আরো স্কুন্দরী মেয়ে খর্জে পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে আস্কুন। এই বলে তিনি প্রধান ধর্মযাজিকাকে নদীতে ভূবিয়ে দিতে হ্কুম দিলেন। প্রধান ধর্মযাজিকা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসায় তিনি তখন আরো তিনজন কনিষ্ঠা ধর্মযাজিকাকে প্রবিতিনীর খোঁজখবর করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তার পরে তিনি বললেন, ধর্মযাজিকারা নিন্দয়ই দেবতাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারছে না; ফলে বয়োব্দয় প্ররোহিতদেরই তো শেষ পর্যন্ত যাওয়া দরকার। অতঃপর তিনি তাদেরও জলে ফেলে দিতে আদেশ করলেন। এর পরে অবশ্য নদীর জলদেবের বিবাহ বন্দোবস্ত করার হয়র্পা কারো হয় নি।

#### প্রাচীন চৈনিক লেখকদের রচনা থেকে

নিন্দোদ্ধত রচনাব্রয়ীর লেখকগণ কোন্ শ্রেণীর প্রতি কীর্পে মনোভাব পোষণ করতেন? তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

১. বীজ বোনো নাই, ফসলও তোলো নি প্রভু, তব্ কেটে নিলে কোটি কোটি আঁটি ধান? গর্ গাভী এত কোথা থেকে পেলে প্রভু? মান্য যে হবে খ্ইয়ে নিজের মান পরের অন্ন ম্থেতে তোলে না প্রভু!

২. 'দ্যুলোক' (তার মানে 'দেবতা') নিজে কখনো কথা বলেন না, তিনি মান্থের মুখ দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। একমাত্র রাজাই তাঁর মনোভাব ব্রুতে পারেন, সেজন্যই রাজাকে বলা হয় দ্যুলোকপত্র।

পিতা দ্যুলোকের নিকট হতে আদেশপ্রাপ্ত হন দ্যুলোকপত্তে, আর প্রজারা তা পায় দ্যুলোকপত্তের নিকট হতে।

- ৩. দ্বনিয়ায় কেন সমান সকলে নয়? ধান্যে ও গমে ধনীর ভাঁড়ার লাল, গরিবেরা খায় জঘন্য ভূষিমাল; দাস-গরিবের মুখি মনিব শ্রেয়তর কীসে হয়?
- ১. কোন্ জাতির লিপির সাথে চৈনিক লিপির মিল আছে? কীরকম মিল? ২. প্রাচীন চীনদেশ কী কী আবিষ্কার করেছিল? ৩. সিমা ৎসিয়ান্ কী কী ঐতিহাসিক আকর নথিপত্রাদি ব্যবহার করেছিলেন? মান্ব ও ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর কী কী সদ্গন্ধ ছিল? ৪. চীনের প্রাচীন শিল্পনিদর্শনের আলোকে প্রাচীন চীনদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি কী জ্ঞান লাভ করতে পারো?

### স্বপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির ইতিহাস মনে আছে কিনা দেখে নাও

স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমি বলতে বোঝায় এশিয়া ও উত্তর-পর্বে আফ্রিকার দেশগন্লো। এই সব দেশে কয়েক সহস্র বংসর পর্বে মান্য তার আদিম গোষ্ঠীব্যবস্থার যুগ অতিক্রম করে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রচালিত সমাজে উত্তরণ করেছিল।

স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমির দক্ষিণাঞ্চলীয় বিশাল নদীসম্হের অববাহিকা এলাকায় কৃষি সভ্যতা অতিদ্রুত বিকশিত হয়েছিল। যে ৫টি নদীর অববাহিকায় সবচেয়ে আগে কৃষিব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তাদের নাম বলো এবং মানচিত্রে তাদের অবস্থান নির্দিশ করো। কী কী স্কৃবিধা থাকার জন্য সে সব স্থানে কৃষিকর্ম বিকাশ লাভ করেছিল? সে সব অগুলের অধিবাসীদের কী কী বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল?

খ্রীন্টান্দের কয়েক সহস্র বংসর প্রেই এসব স্থানে মান্বকে শোষণ করার উপয্ক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল। মান্, যকে শোষণ করা বলতে তুমি কী বোঝো, ব্যাখ্যা করে বলো। সংগ্রহবৃত্তি ও শিকারী জীবনে কেন সেখানে কেউ শোষণে অভ্যন্ত হয় নি? স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমির কৃষিসমাজেই-বা কেন শোষণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল?

লোহনির্মিত যন্ত্রপাতি উন্তবের পরে
যেমন তেমনি বনজঙ্গলে ও রুক্ষ
কঠিন অঞ্চলে বসবাসকারী
মন্যাসমাজেও লোকজনকে
একইভাবে শোষণ করা সম্ভব
হয়েছিল।

কাঠ, পাথর ও তামার তৈরি যদ্প্রপাতির চেয়ে লোহনিমিতি যদ্প্রপাতি কোন্ দিক দিয়ে যোগ্যতর ছিল? মানুষ কবে লোহ ব্যবহার শুরু করেছিল?

সমাজে একে অন্যকে যখন শোষণ শ্বর করলো তখন বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হলো। স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করো। কৃষক ও দাসদের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? লোকে কীভাবে দাসত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তো? দাসমালিক শ্রেণী কীভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?

শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে চলেছিল নিষ্ঠুর সংগ্রাম। প্রাচ্যভূমির কোন কোন দেশে স্থাচীনকালে শোষিতদের বড়ো রকমের অভ্যুত্থান ঘটেছিল? কবে তা সংঘটিত হয়েছিল?

দাসমালিকগণ শোষিত জনগণের বির্দ্ধতা নিষ্ঠুরভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে দমন করতো। রাষ্ট্রই ছিল সেই শক্তির উৎস।

রাণ্ট্রের প্রধান প্রধান লক্ষণ কী ছিল? আদিম গোণ্ঠী-সমাজে রাণ্ট্রের উদ্ভব কেন হয় নি? স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমিতে তোমার পরিচিত রাণ্ট্রসম্হের নাম বলো এবং মানচিত্রে তাদের অবস্থান দেখাও। কী জন্য বিভিন্ন দেশে একই সময়ে রাণ্ট্রের উদ্ভব না ঘটে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছিল? শোষিতের উপর ক্ষমতা বলবৎ রাখায় ধর্ম দাসমালিকদের সাহায্যই করেছিল। শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্ম কীভাবে শোষিতদের ৰাধা দিত, ব্যাখ্যা করে বোঝাও। দাসমালিকরা ধর্মকে কীভাবে কাজে লাগাতো তার উদাহরণ দাও। প্রুরোহিতরা সম্লাটকে সর্বদা কেন সমর্থন করতো?

খ্যীষ্টপূর্ব ৩য়-১ম সহস্রাব্দে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দাসমালিক-দের সমাজ গড়ে উঠেছিল। দাসমালিকভিত্তিক সমাজের প্রকৃত লক্ষণ কী? আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সাথে এর পার্থক্য কোথায়?

দাসমালিক সমাজে প্রাচীন কালে
প্রাচ্য জনগণ কৃষি সভ্যতা ও
বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি
সাধন করেছিল।

প্রাচীন কালে প্রাচ্য জনগণ কী কী ফসল ফলাতো এবং পশ্পালন করতো? কোন্ কোন্ হস্তাশিল্পের সর্বাপেক্ষা উন্নতি হয়েছিল? সেখানে কোন্ কোন্ লিপির উদ্ভব হয়েছিল? প্রাচ্য দেশসমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা কতদরে বিকশিত হয়েছিল এবং কী কী তারা আবিষ্কার করেছিল? নিন্দালিখিত বিষয়গুলোর কী কী নিদর্শন তুমি জানো: প্রাচ্যভূমির প্রাচীন (ক) সাহিত্য, (খ) স্থাপত্যকলা, (গ) ভাস্কর্ম?

# थ्राघित श्रीप्र

### भ्रुशाहीन कारल श्रीकरम्भ

#### § ২৫. প্রাচীন গ্রীসের নিস্গর্ণ ও তার অধিবাসী

(দ্ৰ. মানচিত্ৰ ৪ এবং ১৫১ পৃষ্ঠায় মানচিত্ৰ)

১. ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বল্কান উপদ্বীপ। তার দক্ষিণাংশে আছে একটি ছোটো পাহাড়ী দেশ — গ্রীস।

গ্রীসের পাহাড় অত্যন্ত খাড়া এবং শৈল। প্রস্তরময় পর্বতের ঢাল্ব অণ্ডলে ঝোপঝাড় এবং বিরল ত্ণাদি জন্মায়। সমতলভূমির জমি উর্বর। গ্রীসে লোহা, তামা, রুপা ও মর্মর পাথরের খনি আছে।

ঈজিয়ান সাগর বিধোত গ্রীসের প্রে উপকূলে খাড়া উচু পাহাড়। সংকীর্ণ উপদ্বীপ সম্দ্রের মধ্যে বহ্দরে পর্যন্ত প্রসারিত, আর উপসাগর স্থলদেশের গভীরে অন্প্রবিষ্ট হয়েছে। এই উপকূল অঞ্চলে বহ্ন খাড়ি, সেখানে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। মংস্যের প্রাচুর্যন্ত এই সাগর্রটির বৈশিষ্ট্য।

ঈজিয়ান সাগরে ছড়িয়ে আছে ছোটো ছোটো অনেক দ্বীপ। দ্বীপগ্নলো আবার এত কাছাকাছি যে. প্রত্যেকটি দ্বীপ থেকে পাশের দ্বীপটি দেখা যায়।

গ্রীসে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। স্বলপমেয়াদী শীতকালে এখানে ব্ণিটপাত হয় প্রচুর এবং প্রায়ই প্রবল ঝড় হয়। বংসরের বাকি সময় নির্মাল আকাশ স্মালোকে ঝলমল করতে থাকে। গ্রীষ্মকালে নদীনালা প্রায় শ্রকিয়ে য়য়। বন্ধর্দের বিদায়সম্ভাষণ জানাতে গ্রীকদের প্রথা ছিল একথা বলা: 'কামনা করি, যাত্রা শ্রভ হোক, টাটকা জল পাও।'

২. ভূ-প্রকৃতিই দেশটিকে তিনভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে: দিশ্বণ গ্রীস, মধ্য গ্রীস এবং উত্তর গ্রীস। উপসাগর মধ্য গ্রীসকে দক্ষিণ গ্রীস বা পেলোপন্নেসস্ থেকে প্রায় সম্পর্ণে পৃথক করে দিয়েছে; অত্যন্ত সংকীর্ণ ভূ-ভাগ দ্বারা এই দ্বই অংশ যুক্ত। আর উত্তর ও মধ্য গ্রীসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমালা। কেবলমাত্র

10\*



গ্রীসের প্রাকৃতিক শোভা। (আলোকচিত্র।) ছবি দেখে গ্রীসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কী ধারণা পাই?

উপকূল অণ্ডলে, পাহাড় ও সাগরের মাঝখানে অবস্থিত সংকীর্ণ থেমের্নাপিলে গিরিপথ ছিল প্রাচীন কালে মধ্য ও উত্তর গ্রীসের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র পথ। গ্রীসের প্রত্যেকটি অণ্ডল পাহাড়-পর্বত দ্বারা আবার বহু ছোটো ছোটো এলাকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এক অণ্ডল থেকে আরেক অণ্ডলে শৃধ্ হয় সম্দ্রপথে, নয় তো সংকীর্ণ পাহাড়ী হাঁটা-পথ দিয়ে যাওয়া যেত।

৩. প্রায় এক শ' বংসর প্রেব্ প্রচীন গ্রীস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মনে করা হতো যে, গ্রীক জনগণের ইতিব্তু কেবলমাত্র খ্রী. প্র. ১ম সহস্রান্দ থেকে শ্রুর্ হয়েছে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াধে পেলোপন্নেসসের উর্বর সমভূমিতে, যেখানে অতীত কালে প্রাচীন শহর মিকেনাই অবস্থিত ছিল, খননকার্য শ্রের করা হয়। খননকার্য শেষ হবার পর প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টপর্ব দ্ব'সহস্র বংসর আগেও এই

<sup>\*</sup> মিকেনাই শহরটি সাধারণত ইংরেজিতে 'মাইসেনে' (Mycenae) নামে পরিচিত। — অন্ব.

নগরী বিদ্যমান ছিল। শহরের সর্বাপেক্ষা উ°চু এলাকায় খাড়া পাহাড়ের উপরে ছিল তাদের দুর্গ আলেপোলস্\*। চতুদিকে বেণ্টিত বিরাট বিরাট পাথর দ্বারা নির্মিত প্রাচীর তাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতো। আলোপোলসের অভ্যন্তর ভাগে ছিল রাজপ্রাসাদ, তার অতি নিকটে প্রস্তরনির্মিত সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাধিস্থ মৃত ব্যক্তিদের মুখ সোনার মুখোশে আবৃত থাকতো। এতদ্বাতীত সমাধিমন্দিরে স্কুদক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি রোঞ্জের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও স্বর্ণনির্মিত জিনিসপ্রাদি পাওয়া গেছে।

মিকেনাই শহর আবিষ্কারের পর গ্রীসে খ্রী. প্. ২য় সহস্রাব্দে নিমির্ত আরো অনেক শহর ও রাজপ্রাসাদের ধরংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সে সব স্থানে স্কৃদ্রে অতীতের অপরিচিত লিপিচিহ্ন সম্বলিত মৃত্তিকাফলক খ্রুজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা এই সব মৃত্তিকাফলক পড়তে পেরেছেন। মৃত্তিকাফলকে দাসদের নামের তালিকা, জমিদারদের তালিকা ও তাদের খাজনা প্রদানের নির্দেশ, সৈন্যদল ও নোবাহিনীর অভিযান প্রস্থৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছ্রু লিপিবদ্ধ ছিল। দ্রুসহস্র খ্রীষ্টপ্র্বাবেদর এই শহরগ্রুলোর প্রায় প্রত্যেকটি ধরংসাবশেষে অগ্নিকান্ড ও নগরধরংসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসের অজ্ঞাত পূষ্ঠা বিজ্ঞান এভাবেই আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে দিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে প্রাপ্ত দ্ব্যাদির ভিত্তিতে খ্রী. প্র. ২য় সহস্রাব্দে গ্রীকদের জীবনধারা, সমাজবিন্যাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে চেন্টা করো।

8. বল্কান উপদ্বীপের উত্তরে দোরীয় নামে এক গ্রীক উপজাতি বসবাস করতো। তাদের সংস্কৃতি মিকেনাই-সংস্কৃতি অপেক্ষা বহুলাংশে নিকৃষ্টতর ছিল। খ্রী. প্র্
২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে যুদ্ধবাজ দোরীয় উপজাতি নিজেদের নেতৃবর্গের নেতৃত্বে
মধ্য ও দক্ষিণ গ্রীস আক্রমণ করে মিকেনাই সহ বহু শহর লুক্তন ও ধরংস করে
দেয়। মিকেনাইয়ের জনগণের একটা অংশ দোরীয়দের অধানতা মেনে নেয়, আর
অন্যান্য সকলে বল্কান উপদ্বীপ ছেড়ে ঈজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে এবং তার
কাছে অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। (গ্রীক উপজাতিসম্বের
অভিযান বোঝার জন্য ১৫১ প্রতায় মুদ্রিত মার্নাচন্ত দেখো।)

দোরীয় উপজাতির আক্রমণের ফলে সমগ্র গ্রীক সংস্কৃতির পতন ঘটে। অতঃপর বেশ কয়েক শত বংসর ব্যাপী গ্রীসে প্রস্তর নিমিতি কোনো ভবন তৈরি হয় নি, শিল্পদ্রব্যাদি তার স্কুমারত্ব হারিয়েছিল, লিপিও বিস্মৃত হয়েছিল মান্ব।

১. §২৫-য়ের অন্তর্গত উপচ্ছেদগ্রলোর শিরোনামা দাও। ২. গ্রীসের প্রাকৃতিক গঠনই তাকে কীভাবে তিন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছিল, ৪ নং মার্নাচয়ে গ্রীস খর্জে বের করে তা দেখাও। গ্রীকরা কীভাবে এই তিন অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করতো? ৩. ভূ-

আক্রোপোলিস্ — শহরে উ°চু ও স্বরিক্ষত স্থান।











(

১. মিকেনাই আক্রোপোলিসের 'সিংহতোরণ'। দেয়াল নির্মাণে পাথরের যে রকম রক ব্যবহার করা হয়েছে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করো। ২. পেলোপল্লেসসে আবিষ্কৃত স্বর্ণ পেয়ালা।

৩. সমাধিতে মৃত ব্যক্তির মুখ ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত সোনার মুখোশ। ৪. প্রাচীন গ্রীক লিপিসহ মৃত্তিকাফলক।

প্রকৃতির দিক থেকে গ্রীস ও মিশরের মধ্যে পার্থকা কী ছিল? কমপক্ষে চারটি পার্থকা নির্দেশ করো। গ্রীসের বিশেষ প্রকৃতির জন্য প্রাচীন কালে গ্রীসের কী স্কৃবিধা হয়েছিল? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪. খ্রী. প্. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে গ্রীক সংস্কৃতির পতনের মুলে কী কী কারণ বিদ্যমান ছিল? পতনের প্রমাণ কী? ৫. খ্রী. প্. ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে গ্রীকদের বসতি কোথায় কোথায় ছিল, ৪ নং এবং ৫ নং মার্নচিত্রের সাহায্যে তা দেখাও।

### § ২৬. প্রাচীন গ্রীক পরুরাণ

(प्त. मार्नाघ्य ८ এवং ६)

মনে করতে চেণ্টা করো — পর্রাণ কাকে বলে (§ ১৩:১); স্থাচীন প্রাচ্ছমির কোন্প্রাণ তোমার মনে আছে।

১. গ্রীসের ইতিহাসে প্রোণের তাৎপর্য। গ্রীকদের দ্বারা রচিত প্রাণ হলো গ্রীসের জনগণের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের একটি স্ত্র। এই সব প্রাণ প্রথমদিকে

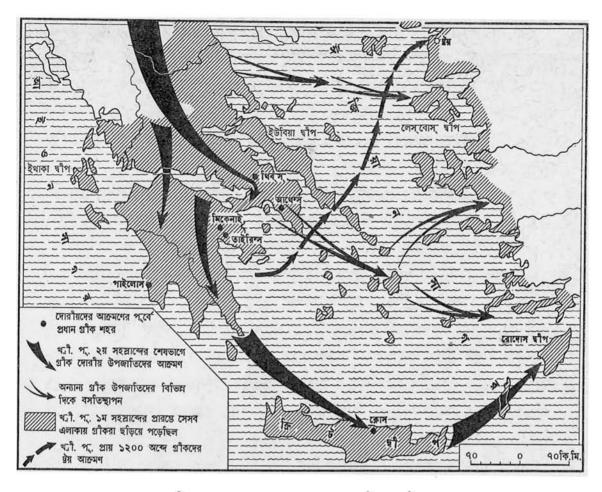

খ্রী. প্. ১ম সহস্রাব্দের প্রারম্ভে গ্রীক বর্সাত।

শ্রুতির মাধ্যমে প্রুষান্ত্রমে যুগ থেকে যুগে সণ্ডারিত হতো, পরে অবশ্য সেগ্রেলাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। প্রাণের বহু চরিত্র ও তাদের কীতিকলাপ কিলপত হলেও সেখানে আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রাচীন গ্রীকদের সংগ্রাম, তাদের দৈনন্দিন জীবনধারা, শ্রমের হাতিয়ার, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও কোন্কোন্দেশে তারা যেত—সবকিছু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। গ্রীসবাসীগণ কোন্দেব-দেবীদের বিশ্বাস করতো, তাও জানা যায় এই প্রুষাণ থেকেই।

ঐতিহাসিক স্ত্র হিসেবে গ্রীক প্রাণ অত্যন্ত গ্রেপ্ণ্, কেন না গ্রীসে দোরীয় উপজাতির আক্রমণের পরে দীর্ঘকাল কোনো লিপি ছিল না।

# ২. হেরাক্লেস সম্পর্কীয় প্রোণ। গ্রীকরা মহাবীর হেরাক্লেসের\* শোষ গাথা সম্পর্কীয় প্রোণ খ্বই ভালবাসতো।

<sup>\*</sup> বাংলায় **হার্কিউলিস**্নামে পরিচিত। মূল গ্রীক 'হেরাক্লেস' পরে রোমে 'হার্কুলেস' হয়ে যায়, লাতিন শব্দ থেকেই প্রথমে ইংরেজিতে, আর তা থেকে পরে বাংলায় আমরা শব্দটিকে গ্রহণ করি। প্রসঙ্গত, একই দেব-দেবী গ্রীসে ও রোমে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছিল। বাংলায় সাধারণত রোমে প্রচলিত নামগ্রলাই আমরা জানি। — অন্

সেব কাহিনীতে বণিত হয়েছে যে, বিরাটাকার এক সিংহ মান্ম, পশ্ম সকলের উপরই আক্রমণ করতো। সিংহটির চামড়া এত প্রার্থ ও শক্ত ছিল যে রোঞ্জের তৈরি তীরও তার গায়ে না লাগে ছিটকে যায়। হেরাক্রেস তখন ওক গাছ ভেঙে বিশাল এক লগ্মড় বানালেন, সেটা এত ভারি ছিল যে কুড়িজন লোক মিলেও তা ওঠাতে পারতো না। তার পর দ্বংসাহসিকভাবে তিনি সিংহের গ্রহায় প্রবেশ করলেন। সিংহ হেরাক্রেসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কিন্তু হেরাক্রেস লগ্মড়াঘাতে তাকে নিরস্ত করলেন, তার পর দ্বহাত দিয়ে গলা টিপে হত্যা করলেন সিংহকে। অতঃপর সিংহের মোটা চামড়া দিয়ে হেরাক্রেস নিজের জন্য বর্ম ও শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করলেন।

কর্দমাক্ত জলাশয়ে হাইদ্রা নামে এক সর্প বাস করতো, তার নয় মাথা, আর শরীর ছিল চকচকে আঁশে ঢাকা। জলাশয় থেকে বেরিয়ে সে পশ্রর পাল গিলে খেয়ে ফেলতো। হেরাক্রেস হাইদ্রার সাথে যুদ্ধে নামলেন, কিস্তু দেখলেন যে, তরোয়াল দিয়ে একটা মাথা কেটে ফেলামারই সে জায়গায় দুটো নতুন মাথা গজিয়ে উঠছে। তখন হেরাক্রেস তাঁর তর্ণ সঙ্গীকে সাপের কাটামাথা সঙ্গে সঙ্গে প্রভিয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। এর ফলে নতুন মাথা আর গজাতে পারলো না এবং সপরিপী দৈতাকে তিনি ধরংস করলেন।

সমাট আছ্ গিয়াসের পাঁচ হাজার যাঁড় ছিল। পশ্মশালা কখনো কেউ পরিজ্কার করতো না, ফলে গোয়ালে বিপ্লল পরিমাণ নোংরা জমা হয়। হেরাক্লেস কথা দিলেন যে, একদিনে তিনি সর্বাকছ্ম পরিজ্কার করে ফেলবেন। যে সময়ে সমাট তাঁর অতিথিদের সাথে ভোজোংসবে ব্যস্ত ছিলেন, হেরাক্লেস সে সময় নিকটবর্তী দ্বটি নদীতে বাঁধ দিয়ে তাদের রুদ্ধগতি করে দিলেন এবং তাতে করে আশপাশের অণ্ডল প্লাবিত হয়ে গেল। প্লাবনের জলস্লোতে পশ্মশালার সমস্ত নোংরা ময়লা ধ্বুয়ে সাফ হয়ে গেল।

স্বর্ণ আপেলের খোঁজে হেরাক্লেস দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন। গ্রীস থেকে বহুদ্রের পশ্চিমে সম্দ্রেপকূলে এক উদ্যানে সোনার আপেল ফলতো। সেখানে, গ্রীকরা মনে করতো, আকাশ মাটিতে গিয়ে মিশেছে এবং শক্তিশালী মহাবীর আংলান্ডোস\* প্থিবীর উপর অর্ধবৃত্তাকার ছাদ স্বর্প বিশাল মহাকাশ নিজের কাঁধের উপরে ধরে রেখেছেন। প্রাণক্থিত এই বীরের নাম অনুযায়ীই মহাসাগরের নাম হয় 'আটলাণ্টিক' — (Atlantic ocean)। হেরাক্লেসকে দেবার জন্য যতক্ষণ আংলান্ডোস গাছ থেকে স্বর্ণ আপেল পড়েছিলেন ততক্ষণ হেরাক্লেসকে নিজ কাঁধে আকাশ ধরে রাখতে হয়েছিল। প্রচণ্ড ভারের ফলে তাঁর পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে যায়, হাড় মড়মড় করে ওঠে, সমস্ত শরীরে ঘাম ঝরতে থাকে।

<sup>\*</sup> এই বীর দ্ব'নামে পরিচিত। সর্বাধিক পরিচিত নাম ইংরেজিতে এ্যাট্লাস (গ্রীক Atlas — আংলাস্), অন্যটি Atlantos — আংলান্তোস। — অন্ব.





ক্লিংহের সাথে যুদ্ধরত হেরাক্লেস। (প্রাচীন গ্রীক মুর্তি।) ২. দাইদালাস্ ও ইকারাস্।
 প্রোচীন গ্রীক রিলীফ।) লক্ষণীয়, দাইদালাস্ সাধারণ কারিগরের পোষাক পরিধান করে আছেন।

পর্রাণে হেরাক্লেসের আরও কীর্তির বিবরণ আছে। হেরাক্লেসকে অক্লান্ত কর্মী ও বীর র্পে গ্রীকগণ অত্যন্ত সম্মান করতো। দোরীয়গণ তাঁকে নিজেদের প্রিপ্র্যুষর্পে গণ্য করতো এবং তাঁর জন্য গর্ববাধ করতো।

৩. আর্গোনোতেস্দের সম্পর্কে প্রোণকথা। ককেশাস পর্বতাণ্ডলে কৃষ্ণ সাগরীয় উপকূলে কোনো এক স্থানে অরণ্যমধ্যে একটা স্বর্ণপশমী মেষচর্ম ঝুলতো। সম্দ্রোপকূলীয় অণ্ডলের যিনি রাজা, তিনি এই চামড়াটির মালিক ছিলেন। এই মেষচর্মাটিকে আবার পাহারা দিতো সদাজাগ্রত এক ড্রাগন।

গ্রীসের সর্বত্র থেকে সাহসী বীরপ্রর,ষেরা একত্রে মিলিত হয়ে সোনার পশমে ভরা এই ম্ল্যবান মেষচমটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক দ্রেদেশে পাড়ি জমায়। এই দলের নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন সেকালের বিখ্যাত এক যুবক ইয়াসোন\*। স্বদক্ষ কারিগর আগ্র্ণ তাদের জন্য দাঁড়-টানা পাল-তোলা একটা কাঠের জাহাজ তৈরি করে দেন। তাঁর নামান,সারেই জাহাজের নামকরণ হয় 'আর্গ্যে আঁভ্যাত্রীদের নাম দেয়া হয় আর্গোনোতেস্\*\*।

বহু দিন ধরে অজানা রহস্যভরা সম্দ্র পাড়ি দিতে থাকে আর্গো-নাবিকেরা। সাগরাবৃত বিভিন্ন শৈল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়; কোনো কোনো স্থানে শৈল্যবিভক্ত গিরিখাত অতি সংকীর্ণ, কোথাও-বা আবার তা পরস্পরসংলগ্ন। এসব কারণে জাহাজ ভয়ঙ্কর শব্দে সজোরে শিলার উপরে ধাক্কা খেত, ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য বে'চে যেত, সংকীর্ণ গিরিখাত কোনো রকমে পার হয়ে যেত। ডুবো পাহাড় শ্ব্দ্মান্ত জাহাজের হালের নিশ্নতম কাঠকে একটু ক্ষতিগ্রস্ত করতো।\*\*\*

বহু রোমাণ্ডকর ঘটনার পর আর্গোনোতেস্রা ককেশাস অণ্ডলে গিয়ে পেণছয়। সমাট বললেন, ইয়াসোন যদি কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন তা হলে তিনি স্বর্ণপশমী মেষচর্ম দিয়ে দেবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে ইয়াসোন মারা পড়বেন।

সমাটতনয়া মিদিয়া ঠিক করলেন যে, তিনি ইয়াসোনকে সাহায্য করবেন। তিনি ইয়াসোনকে এক যাদ্বকরী মলম দিলেন সমস্ত শরীরে মাথবার জন্য। মলম লাগানোর পর ইয়াসোন অসাধারণ শক্তি অর্জন করলেন: তাঁর পদয্বল তামনিমিত স্তম্ভের ন্যায় স্বৃদ্ট হয়ে উঠলো, আর হস্তদ্বয় সাঁড়াশীর ন্যায় স্বৃকঠিন। সমাটের ভ্তোরা দ্বিট ভয়ঙ্কর যাঁড় ছেড়ে দিলো, তারা নিঃশ্বাসে আগ্বন ছড়ায়। মাথা নিচু করে শিং উর্ণিচয়ে তারা ইয়াসোনকে আক্রমণ করলো, কিন্তু স্বস্থান থেকে তাঁকে বিন্দব্বমাত্রও নড়াতে পারলো না। সম্রাটের নির্দেশে তিনি ষাঁড়দ্বটোকে ধরে লাঙ্গলে জব্বত দিলেন, তাদের দিয়ে ক্ষেত চষে সেখানে ড্রাগনের দাঁত বপন করা হলো।

বপন করা দাঁত থেকে প্রথমে জমির মাটি ফু'ড়ে অন্তহীনভাবে বর্শা এবং শিরস্ত্রাণের অগ্রভাগ বেরিয়ে আসতে লাগলো, তার পর বেরিয়ে এলো তামার তৈরি বর্ম পরিহিত এক বিরাট সেনাবাহিনী। সমগ্র বাহিনী ভয়াল বিক্রমে

<sup>\*</sup> ইয়াসোন (Yason) — ইংরেজি উচ্চারণ অন্যায়ী 'জেসন্' নামে আমাদের দেশে পরিচিত। — অন্-

<sup>\*\*</sup> আর্গোনোতেস্ — গ্রীক শব্দ Argonautes: Argo জাহাজ+nautes অর্থাৎ জাহাজী, নাবিক, মাঝিমাল্লা। ইংরেজিতে অবশ্য 'আর্গোনট' উচ্চারণ করা হয় এবং বাংলাতেও সেভাবে চালা, — অন্

<sup>\*\*\*</sup> প্রাণ বণিত এই বর্ণনায় শিলাকীর্ণ যে সম্দ্রপথের কথা বলা হয়েছে, তা যন্দ্রে মনে হয়, ঈজিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগরে যাওয়ার জলপথের দৃশ্য।

ইয়াসোনকে আক্রমণ করে বসলো। ইয়াসোন তখন একটা পাথর ছইড়ে সারিবদ্ধ সৈন্যদলের মধ্যে ফেলে দিলে তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মারামারি শ্রুর করে দেয়, আর সেই ফাঁকে নিজের তরবারি নিয়ে তিনি এক এক করে সমস্ত সৈন্য নিহত করলেন।

ইয়াসোন তাঁর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সম্রাট কিন্তু তাঁকে অঙ্গীকার মতো দ্বর্ণপশমী মেষচর্ম দিতে অদ্বীকার করলেন। তখন মিদিয়া যাদ্বিদ্যা দ্বারা প্রহরারত ড্রাগনকে ঘ্রম পাড়িয়ে দিলে মেষচর্ম নিয়ে আর্গোনোতেসরা জাহাজে চড়ে দ্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো। তখন সম্রাট নিজের সমস্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পিছন পিছন তাড়া করেন। আর্গো-নাবিকরা বহুক্তে সম্রাটের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে গ্রীসে ফিরে আসে।

#### मारेमानाम् ७ रेकातात्मत कारिनी

গ্রীক জনগণের কোন স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছে তাদের পর্রাণে?

কিট দ্বীপে সম্লাটের প্রাসাদে বহু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নির্মাতা স্কৃদক্ষ কারিগর, দ্বপতি ও ভাশ্কর দাইদালাস্\* বাস করতেন। দ্বীপ থেকে বাইরে কোথাও বেরিয়ে যাবার হৃকুম ছিল না তাঁর। এর ফলে পাখির পালক ও মোমের সাহায্যে তিনি নিজ সন্তান ইকারাস ও নিজের জন্য ডানা তৈরি করলেন। দেহে ডানা জুড়ে তাঁরা কিট দ্বীপ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলেন। দাইদালাস্ প্রেই নিজের ছেলেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সে যেন স্বর্মের বেশি কাছে না যায়। প্রথমে ইকারাস পিতার পশ্চাদগমন করলেও পরে আকাশের খুব উচুতে উড়তে লাগলো। স্বর্মের উত্তাপে মোম গলে গেল আর ইকারাস সম্বদ্ধ পড়ে ছুবে গেল; শ্বের্মাত তার ডানার পালক ভাসতে লাগলো সম্বদ্ধর জলে। দাইদালাস্ উড়ে সিসিলি দ্বীপে গিয়ে পেশিছুলেন।

১. হেরাক্রেস ও আর্গোনোতেস্ সম্বন্ধে গ্রীক পর্রাণে কোন্ কোন্ ধরনের কাজের কথা বলা হয়েছে? ২. গ্রীসে সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব সম্পর্কে পর্রাণে কথিত উপাখ্যানগর্লায় কোন্ তথ্য পাওয়া যায়? ৩. গ্রীক প্রাণ অন্যায়ী মান্ষের কোন্ গর্ণকে গ্রীসবাসীগণ সবচেয়ে ম্লা দিত? গ্রীকরা খ্ব সম্মান ও শ্রদা করতো এরকম কমপক্ষে মান্ষের চারটি চারিয়িক গ্রাবালীর উদাহরণ দাও। ৪. আকাশ প্রাচীন গ্রীকরা কীভাবে কল্পনা করেছিল? এ জাতীয় কল্পনা প্রের্থ আর কোথায় তোমরা দেখেছো? ৫. এই বইয়ের মধ্যে বর্ণিত হেরাক্রেসের বিভিন্ন কাহিনীর জন্য শিরোনামা চয়ন করে।

<sup>\*</sup> গ্রীক Daidalos ও Ikaros নামদ<sub>র্টি</sub> ইংরেজিতে Daedalus ও Icarus লেখা হয়। — অন্

#### § ২৭. टाभारतत भटाकावा 'टेनियाम' ও 'ওদিসি'

(म. मार्नाठत ८ এवः ১৫১ शुर्श्वात मार्नाठत)

भत्न कत्ररा करता — मन्द्रास वाङ कारमत वना एरा (§ 6:8)।

১. মহাকাব্যের জন্মকথা। প্রাচীন গ্রীক চারণকবিগণ বীরদের বিভিন্ন কীতি ও রোমাঞ্চকর ঘটনা সম্বন্ধে গান রচনা করে তারের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তা গাইতেন। বিশেষত গ্রীকদের ট্রয় অভিযান নিয়ে বহু গান রচিত হয়েছিল।

ব্যেইয়া\* বা ইলিওন শহরটি এশিয়া মাইনরের উপকূলে অবিস্থিত ছিল। উচ্চ্ টিলার উপরে নিমিত এই নগরের চতুর্দিকে প্রস্তর প্রাচীরের বেণ্টনী একে দ্বর্ভেদ্য করে রেখেছিল। বিভিন্ন গ্রীক উপজাতি স্ব-স্ব রাজ্যাধিপতির নেতৃত্বে এই নগর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অভিযান শ্বর্ব করে। গ্রীকরা সম্দ্রভীরের উপর তাদের কাষ্ঠানিমিত জাহাজ টেনে নিয়ে গিয়ে শিবিরস্থাপন করে ১০ বংসর ধরে ট্রয় অবরোধ করে রাখে।

ট্রয় অভিযান সম্বন্ধীয় সমস্ত সংগীত একত্রিত করে 'ইলিয়াদ' এবং 'ওদিসি' নামে দ্বটি মহাকাব্য রচনা করা হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী বিখ্যাত অন্ধ কবি হোমার\*\* এই সব সংগীত সংকলন ও পরিবর্তন-পরিমার্জন করেছিলেন। খ্রী. প্র. ৬ন্ঠ শতকে মহাকাব্যদ্বয় লিখিত রুপে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. 'ইলিয়াদের' বিষয়বস্তু। ইলিওন শহরের নামান্সারে কাব্যের নামকরণ করা হয়েছিল 'ইলিয়াদ'। 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যে ট্রয় অবরোধের দশম বংসরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

স্দীর্ঘ কাল ধরে দ্রয় নগরীর ব্যর্থ অবরোধের ফলে গ্রীক যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে যায়। তখন সৈন্যবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য নেতৃবর্গ এক সভা আহ্বান করে। গ্রীক শিবিরের ময়দানে চণ্ডল সেনাদল মহা হৈচৈ করে সমবেত হলো। সভায় থেসিতেস নামে জনৈক সাধারণ যোদ্ধা নির্ভয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করে যে, ল্রঠের মাল তারাই সব আত্মসাৎ করেছে। সৈন্যবাহিনীকে স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায় সে। সেনাপতিদের একজন—ওদিসিউস—তখন থেসিতেসকে নির্মাভাবে প্রহার করে তাকে নিরস্ত হতে বাধ্য করেন।

<sup>\*</sup> এখানে ট্রয় নগরীর কথা বলা হচ্ছে। Troia নোয় (Troy) নগরীরই আরেক নাম। বাংলায় ইংরেজি উচ্চারণের অন্করণে আমরা 'ট্রয়' লিখে থাকি, যদিও আসলে এর উচ্চারণ 'হোয়'। — অন্

<sup>\*\*</sup> কবি হোমারের প্রকৃত নাম হোমেরোস (Homeros), কিন্তু ব্রুঝতে অস্ক্রবিধে হতে পারে বলে প্রচলিত বানানই বহাল রাখা হয়েছে। — অন্ক্র

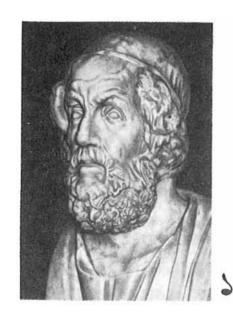



১. প্রাচীন গ্রীসে মহাকবি হোমারের আবক্ষ মর্ন্তি। গ্রীসের সাতটি শহরের মধ্যে সব সময়েই তর্ক চলতো হোমারের জন্মস্থান নিয়ে; প্রত্যেক শহরই দাবি করতো যে হোমার সেই শহরের সন্তান। ২. খ্বনকার্ষের পর আবিষ্কৃত ট্রয় নগরীর প্রাচীর।

সৈন্যদের ট্রয় অবরোধ চালিয়ে যাওয়ায় সম্মত করাতে সেনাপতিদের খ্বই বেগ পেতে হয়েছিল।

গ্রীক ও ট্ররবাসীদের মধ্যে প্রনরায় যুদ্ধ শ্রুর্ হলো। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে গ্রীকরা উপজাতি ও বংশগোরব অনুযায়ী বিভিন্ন সেনাদলে বাহিনীকে ভাগ করে। সাধারণ যোদ্ধারা পদাতিক সেনা হিসেবে ক্যান্বিসের তৈরি বর্ম পরে যুদ্ধে যায়। তাদের হাতিয়ার ছিল শুধু পাথর ও বর্শা। দলপতিরা যুদ্ধ করতো অশ্ববাহিত যুদ্ধরথে চড়ে, তাদের নিকট থাকতো বর্শা, তাছাড়াও ছিল রোঞ্জের তৈরি তরবারি; তাম্রনির্মিত বর্মো তাদের দেহ সুরক্ষিত থাকতো।

গ্রীক বাহিনীতে শ্রেষ্ঠ ও 'সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতি' যোদ্ধা হিসেবে গণনা করা হতো আখিলেস্কে; তিনি গ্রীসের একটি উপজাতির নেতা ছিলেন। হেজের গণ্য হতেন ট্রয়-বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী বীরর্পে। এই উভয় ঘীরের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনাই 'ইলিয়াদে' লিপিবদ্ধ হয়েছে। (দ্র. বর্তমান পরিচ্ছেদের অভিমে সংশ্লিষ্ট টীকা)

'ইলিয়াদে' কথিত হয়েছে যে, বিভিন্ন দেব-দেবীও এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ কর্নোছলেন। দেব-দেবীদের একাংশ গ্রীকদের পক্ষ নির্মোছলেন, আরেক অংশ যোগ দিয়েছিলেন ট্রয়বাসীদের দিকে। দেব-কর্মকার হেফেস্তুস আখিলেসের বর্ম নির্মাণ করে দেন।

# ৩. দ্বাম ধনংস। দ্বাম ব্যাম ব্যাম আন্যান্য কাহিনীতে।

হেক্তোরের সাথে দশ্বযুদ্ধের অলপ কিছুক্ষণ পরেই আখিলেসের মৃত্যু হয়। পায়ের গোড়ালিতে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হবার ফলে তিনি মারা যান। গ্রীক প্ররাণ অনুসারে — আখিলেসের মাতা জনৈকা দেবী শিশ্ব সন্তানকে জন্মের পরই ভূগর্ভস্থ এক নদীতে স্নান করান। এর ফলে একমাত্র পায়ের গোড়ালি (যা ধরে দেবীমাতা স্নান করিয়েছিলেন) ছাড়া আখিলেসের সমগ্র শরীর অভেদ্য হয়ে ওঠে। প্ররাণোক্ত এই কাহিনী হতেই পাশ্চাত্যে এই বাণ্বিধির উদ্ভব: heels of Achilles (আখিলেসের গোড়ালি), অর্থাৎ 'সর্বাপেক্ষা দ্বর্বল স্থান'।

দ্রিয় জয়ের জন্য গ্রীকদের বহু ছলনা ও কোশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 'কূটবৃন্দি' ওিদিসউসের পরামশক্রমে গ্রীকরা এক বিরাট কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করে। এই ঘোড়ার পেটের ভিতরে কিছু সৈন্য আত্মগোপন করে থাকে, আর বাদ বাকি সৈন্য আশ্রয় নেয় নিকটস্থ একটি দ্বীপে। দ্রয়বাসীগণ এই অতিকায় কাঠের ঘোড়াটিকে নগরপ্রাচীর ভেঙে শহরের ভিতরে টেনে নিয়ে য়য়। রাত্রিকালে ঘোড়ার পেট থেকে যথারীতি গ্রীক সৈন্য বেরিয়ে এসে নিদ্রিত দ্রয় জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে পার্শ্ব বিতাঁ দ্বীপে লন্নিয়ে থাকা গ্রীক বাহিনীও সেখান থেকে এসে আক্রমণ চালালো। গ্রীকরা দ্রয়ের সমস্ত প্রয়্য়বকে হত্যা করে এবং নারী ও শিশ্বদের বন্দী করে নেয়। সমস্ত শহর লন্প্রন করার পর তারা আগ্রন ধরিয়ে দ্রয় নগরী ধরংস করে দেয়। লন্নিপ্রত প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে তারা গ্রীস অভিমন্থে যাত্রা করে। 'দ্রয়ের অশ্ব' উক্তিটি তাই সে সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় যেখানে কোনো উপহার গ্রহীতার জন্য বিপদ টেনে আনে।

# 8. 'ওদিসি' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। ওদিসিউস তাঁর মাতৃভূমি ইথাকা দীপে প্রত্যাবর্তনের পথে যে সব রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল এই কাব্যে তার বর্ণনা আছে। ইথাকা দ্বীপ গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

ইথাকার যোদ্ধাণণ বারোটি জাহাজে চড়ে উপকূল ছেড়ে দেশের পথে পাড়ি দিলো, তখনো জনলন্ত ট্রয়ের ধ্য়েশিখা সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নি। হিমেল উত্তর বায়্র দেবতা প্রচণ্ড ঝটিকা স্থি করার ফলে গ্রীকগণ পথ হারিয়ে ফেললো। দু'বার ওদিসিউস ও তাঁর সঙ্গীরা দৈত্যদের দ্বীপে আটকা পড়ে। দৈত্যগণ বিশাল

পাথরের আঘাতে এগারোটি জাহাজ চুরমার করে ফেলে এবং তাদের সব যোদ্ধাকে মেরে ফেলে। শ্বধ্নার ওিদিসিউসের জাহাজ দ্রে সম্বদ্ধে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওিদিসিউসের সঙ্গীরা বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা জিউসকে র্ভট করায় দেবতা বিদ্যুৎঝলকে জাহাজ ধবংস করে দেন। ওিদিসিউস জাহাজের ভাঙা মাস্তুল ধরে অতিকন্টে সম্বদ্ধে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পেশছন।

দশ বংসর ধরে বিভিন্ন স্থান দ্রমণের পর ওিদিসিউস ইথাকায় এসে পেণছৈছিলেন। প্রথমেই যার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে সে শ্করচারণরত এক দাস। এই দাস জন্মেছিল এক স্বাধীন পরিবারে, কিন্তু তার বাল্যাবস্থাতে ফিনিসীয়রা তাকে চুরি করে ইথাকায় এনে বিক্রি করে দেয়। ওিদিসিউসের অন্পিস্থিতিকালে তাঁর গৃহ অন্যান্য সম্প্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ভোগদখল করছিল। সেজন্য ভিক্ষ্কেবেশে তিনি নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তার পর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সকলকে হত্যা করে ওিদিসিউস ইথাকায় আবার রাজত্ব করতে লাগলেন।

৫. গ্রীক ইতিহাস চর্চায় মহাকাব্যন্বয়ের তাৎপর্য। হোমারের মহাকাব্যে কল্পকাহিনীর পরিমাণ এত বেশি যে, বিশেষজ্ঞগণ বহুকাল যাবৎ ভেবেছেন যে কাব্যবর্ণিত ঘটনাবলী সবই কল্পিত। এমন কি অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ট্রয় নামে কোনো নগরীর অস্থিত্বই ছিল না।

এশিয়া মাইনরের একটি টিলার উপরে সম্দ্রের নিকটবর্তী একটি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয়। তখন দেখা গেল যে, ঐ জায়গাটিতে মান্যজন বিভিন্ন সময়ে অন্তত দশবারেরও বেশি বর্সাত স্থাপন করেছিল। প্রতিটি বর্সাতস্থাপনের লক্ষণ খ্রুজে পাওয়া গেছে—হয় ভাঙা ঘরবাড়ির চিহ্ন, নয়তো মাটিতে প্রোথিত নানান জিনিস্পত্র। ট্রয় শহরের ধন্বংসাবশেষও খ্রুজে পাওয়া গেছে, সেখানে অগ্নিকান্ডের সাক্ষ্য বিদ্যমান।

খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, য়য় নগরী এককালে বিদ্যমান ছিল এবং তাকে ধরংস করা হয়। খ্রী. প্র. ১২০০ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে গ্রীকরা য়য় অভিযান করেছিল। কবিকলপনা ছেড়ে দিলেও বহু কিছু সম্পর্কে যথার্থ তথ্য আমরা এ দুর্টি মহাকাব্য থেকে জানতে পারি, যেমন—প্রাচীন গ্রীকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন, তাদের ঘরবাড়ি, শ্রম-হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও সামাজিক লোকাচার। গ্রীসের ইতিহাসে হোমারীয় মহাকাব্যদ্বয় এত গ্রুর্ম্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যে, খ্রীন্টপূর্ব ১১শ-৯ম শতককে হোমারীয় য়য় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

হোমারের মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যে এক অমর স্থিট। গভীর ভাবব্যঞ্জক গন্তীর, সমৃদ্ধ ও স্মধ্যের কাব্যভাষায় তা রচিত হয়েছে। (§ ২৭, ২৮ ও ২৯-য়ের শেষভাগে কাব্যদ্বয় হতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।)



5. দ্বর যোদ্ধাদের দ্বারা নিহত গ্রীক যোদ্ধা পারোক্ল্বসের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম! (খ্রী. প্র. ৫ম শতকে নিমিত ম্তি।) মাঝখানে দণ্ডায়মানা যুদ্ধের দেবী আথেনা — ইনি গ্রীকদের পক্ষে ছিলেন। পারোক্ল্বসকে দেবীর পদতলে শায়িত দেখা যাচ্ছে। ই. ওিদিসিউস এবং সিরেন। (গ্রীক ফুলদানীর উপর চিগ্রাভিকত গ্রীক প্রবাণ অন্সারে — সিরেনরা ছিল অর্ধপক্ষী ও অর্ধনারী, দেহ ছিল তাদের পাখির ন্যায় আর মাথা ছিল মেয়েদের। জনমানবশ্না দ্বীপে তারা থাকতো, জাহাজের



নাবিকদের তারা গান গেয়ে মন্তম্ম করে পরে হত্যা করতো। ওিদিসিউস তাঁর সম্দূর্যাত্রার যখন এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নাবিকদের নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজেদের কান মোম দিয়ে বন্ধ করে ফেলে এবং তাঁকে জাহাজের মান্তুলে বে'ধে রাখে। ওিদিসিউসই একমাত্র ব্যক্তিক বিশ্বিক সিবেরদের গান সকলে শ্বিক স্থিতি সিবেরদের গান সকলে শ্বিক স্থিতি স্থিত স্থিতি স্থিতি

যিনি সিরেনদের গান স্বকর্ণে শ্নতে পেয়েও মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন।

#### 'र्रोनग्राम' थ्यत्क। आधित्मम् ও ट्राट्टात्तत मध्य प्रमा

গ্রীকপক্ষে সহায়তাদারী দেবী আথেনা হেক্ডোরের ডাইয়ের ম্তি ধারণ করে ধ্ততার সঙ্গে হেক্ডোরকে আখিলেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আখিলেস হেক্ডোরকে লক্ষ্য করে প্রথম বর্শা ছাল্ডে মারেন, কিন্তু হেক্ডোর চট করে মাথা হেণ্ট করে ফেলায় বর্শা মাথার উপর দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যায়। এরপর হেক্ডোর বর্শা ছাল্ডলে তা আখিলেসের বর্মে প্রতিহত হয়ে গেল, হেফেছুস কর্তৃকি নির্মিত ঢাল সে আঘাত সহ্য করলো। আথেনা তথন আখিলেসকে বর্শা আগিয়ে দিলেন। হেক্ডোর ব্থাই তার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে ডাকাডাকি করলেন, কেউই এসে নতুন কোনো বর্শা আর তার হাতে তুলে দিলো না। তথন তিনি তরবারিহন্তে আখিলেসের দিকে অগ্রসর হলেন:

'...নিত্কশিয়া তরবারি, তীক্ষা, বিজ্বীর সম, স্বাবিশাল, মহাভার, কোষবন্ধ ছিল যা মৃহ্তেক আগে শোভমান পরাক্রমী জঙ্ঘা উপরি, ধাইলেন মহাবীর



আখিলেস হেন্ডোরকে নিহত করার পর তাঁর মৃতদেহ নিম্নে চলে যাচ্ছেন। (গ্রীক স্কুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।)

মেমতি-বা মহাশ্যেন স্উচ্চ মেঘের মিনারে
নিন্দে দ্বিট ফেলে দেখে কোনো শান্ত শিশ্ছাগ
কিংবা সদাভীত ক্ষ্মে শশক মৃহ্তে নামি আসে
ছি'ড়ি কালো মেঘের গহনর প্থিবীর বৃকে,
তেমতি হেজেরে বীর আগ্রাসিলা দ্বর্মদ, হাতে কুপাণ ঝলসি।
ঘ্বিবিত্যাসম দ্ধেষিতা নিজ করি সংহত
হ্মকারি আগ্রাসিলা বীর আখিলেস।
বক্ষ আবরিত বর্মে, মহাতেজা, নয়নলোভন;
শিরোদেশে শোভে তাঁর মহাবল শিরোস্তাণ
তিশ্ল আকার, তদনিন্দে শোভিতেছে চক্ষ্মর আড়ালে
স্বর্ণাভ অলকগ্রেছ — মহাশিজিধর তাও হেকেন্তুস বরে।

আখিলেস্ বর্শাবিদ্ধ করে হেক্তোরকে হত্যা করেন। অতঃপর রথে এই ট্রয়বাসী নিহত বীরকে বে'ধে নিয়ে উৎসবমন্ত গ্রীক শিবিরের পানে ঘোড়া ছ্টিয়ে দেন।

#### 'ওদিসি' থেকে। किट्काश्रारमत घील शीकता

গ্রীকদের দৈনন্দিন কর্মজীবন সম্বন্ধে এখানে নতুন কী জানতে পারছো?

পথ হারিয়ে ওদিসিউস ও তাঁর সঙ্গীরা একটি দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই দ্বীপে থাকতো কিক্লোপ্স্\* নামে একদল দৈতা, তাদের কপালের মধ্যখানে একটিমাত্র চোখ। ওদিসিউস কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এক কিক্লোপ্সদের গ্রেয় প্রবেশ করেন। গ্রেয় মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পনিরের চাঁই এবং ভাঁড়বার্ডি দই ছিল। কিক্লোপ্স্রা ভেড়া আর ছাগল চরাতো।

<sup>\*</sup> গ্রীক kyklops, ইংরেজিতে cyclops লেখা হয়। — অন্





১. গ্রীসে কৃষিকর্মের চিন্ন। (গ্রীক ফুলদানীর উপরে খ্রী. প্র.
৬৬০ শতকে অভিকত ছবি।) ক্ষেতমজ্বরেরা লাঙ্গল চষছে
আর নিড়ানি দিয়ে কাজ করছে। ক্ষেতমজ্বরেরা দাস ছিল
না, স্বাধীন ছিল; কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র ছিল বলে
সাময়িক ভাবে তারা এধরনের কাজ বেছে নিত। নিজের
মাঠে চাষী নয়, ক্ষেতমজ্বর যে কাজ করছে — তা এই ছবি
দেখে কীভাবে বোঝা যাচ্ছে? ২. বিশাল উদ্খলে শস্য
মাড়াইয়ের কাজ চলছে। (গ্রীক ফুলদানীর উপরে আঁকা
ছবি।)

'বিশাল দানবশরীর দৈত্য এক থাকিত গ্রেষ, কর্ম ছিল রাখালিয়া, ছিল সে একাকী, ছাগ ও মেষের পাল চরানোই কাজ; ঘানষ্ঠ কাহারো নয়, ক্রোধান্ধ ভীষণ, নহে বশীভূত কোনো আইন-নীতির; ভয়ালদর্শন তার বিশাল শরীর, দেখিলেই তারে ত্রাসে কাঁপে বৢক, সামান্য তণ্ডুলাহারী সামান্য মানব পালায় সন্ত্রাসে দুরে, যেন সে বিটপী অথবা সে পাহাড়ের বন্য শীর্ষচ্ডু, চড়ায় আতৎক শ্রেষ্ট্র চতুঃসীমায়।'

সন্ধ্যার সময়ে কিক্লোণস্ তার পশ্পোল তাড়িয়ে নিয়ে গৃহায় ফিরে এসে প্রবেশম্থে এক বিরাট পাথরের চাঁই দিয়ে গৃহাম্খ বন্ধ করে দিলো। ওদিসিউস বা তাঁর সঙ্গীদের কারোরই ঐ পাথর সরাবার সাধ্য ছিল না। গৃহায় গ্রীকদের দেখে সে তখনই দ্বজনকৈ মেরে খেয়ে ফেলে, পরের দিন আরো চারজনকে খায়। তখন ওদিসিউস কোশলে তাকে আঙ্বরের স্বরা পান করালেন। মদ খেয়ে দৈত্য ঘ্রিয়ের পড়লে ওদিসিউস ও বাদবাকি জীবস্ত গ্রীকরা তীক্ষাম্খ কোনো দণ্ড নিয়ে দৈত্যের চোখ বিদ্ধ করে তাকে অন্ধ করে দেয়। প্রত্যুয়ে অন্ধ কিক্লোণস নিজের

ছাগল ও ডেড়ার পালকে চরতে দেবার জন্য গ্রেম্খ থেকে পাথরের চাঁই সরিয়ে ক্ষেলে গ্রেছারে বসে রইলো, যাতে কোনো মান্য না বের্তে পারে। তখন ওিদিসিউসের পরামর্শক্রমে তিনটি ডেড়াকে একত্র বে'ধে একেক জন লোককে তাদের পেটের সাথে বাঁধা হলো। এইভাবে গ্রীকরা দৈত্যকে ব্রুতে না দিয়ে গ্রেছা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রেছা থেকে পরিত্রাণ পেয়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জাহাজে এসে চড়ে বসে এবং ঐ ভয়ত্বর দ্বীপ থেকে বিদায় নেয়।

১. 'ইলিয়াদ' এবং 'ওিদিসি' কবে, কার দ্বারা রচিত হয়েছিল, বলো।
২. হোমারীয় য়য়ে গোলপরিচয় রক্ষার ব্যাপারে এই মহা কাব্যদ্বয়ে কী তথ্য পাওয়া য়য়? গ্রীকদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কোনো প্রমাণ মেলে কি? সামাজিক বৈষম্য প্রমাণ করার জন্য অন্ততপক্ষে চারটি উদাহরণ দাও। ৩. বর্তমান পর্বের শেষে সংশ্লিষ্ট কালপঞ্জীতে (পয়ঃ ২৬৪) হোমারীয় য়য়ণ খয়ে বের করো। আনয়মানিক কত শতাবদী পয়ের্ব এর য়য়য়য় ও শেয়? ৪. হোমারের মহাকাব্যে তোমার কী ভাল লাগে? ৫. প্রাচীন বঙ্গদেশে কি হোমারীয় কাব্যের মতো কোনো সাহিত্য স্থিট হয়েছিল? য়য়প্রাচীন প্রাচ্ছিয়র কোথাও কি তোমরা অনয়য়্প কোনো কাব্যের সাক্ষাং লাভ করেছো?

#### § ২৮. খ্রীষ্টপ্রে ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকদের জীবনযাত্রা এবং তাদের সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব

গ্রীক প্রাণ ও হোমারের মহাকাব্য থেকে তোমরা প্রাচীন গ্রীসের জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কিছ্রই জানতে পারলে। § ২৮ পাঠ করার সময়ে সেসব কিছ্র স্মরণে রেখাে, কেন না হােমারীয় যুগে গ্রীক ইতিহাসের তা পরিপ্রেক পূর্বজ্ঞান।

#### ১. কৃষিকার্য ও হন্ত শিল্প। হোমারীয় যুগে গ্রীকদের প্রধান পেষা ছিল কৃষিকার্য ও পশ্বপালন।

পাথ,রে জমিতে হাল চাষের জন্য গ্রীক জনগণকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো।
মাটি থেকে পাথর বেছে ফেলে কাঠের লাঙ্গল দিয়ে তিন-চার বার তা চাষ করতো,
তার পর কোদাল দিয়ে আরো ভালো করে কুপিয়ে ক্ষেতের মাটি একেবারে ঝুরঝুরে
করে ফেলতো। তব্ তাদের এত শ্রমও অনেক সময়ই বিফল হতো। অনাব্ছির
দর্ন ফসল জনলে যেত, আবার ম্যলধার বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে জলের ঢল
নেমে শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করে দিত।

গ্রীকরা প্রধানত যবের চাষ করতো। অনাব্রণিটতে যব নন্ট হয় না, আর তাছাড়া ফসলে পাক ধরে খুব তাড়াতাড়ি। যবের রুটি ও পায়েস তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। গম চাষের প্রচলন তেমন ছিল না, কেন না পাথুরে মাটিতে গম ফলানো খুব কঠিন

ছিল। (গ্রীক অধিবাসীদের নিকট কোন্ ফলম্লের গাছ বেশি পরিচিত ছিল? তারা কোন্ ধরনের গবাদি পশ্ পালন করতো, মনে করে দেখো।)

কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রায় সবই নিজ হাতে প্রস্তুত করতো: যেমন, পশমের তৈরি মোটা কাপড়, বিছানায় বিছাবার চাদর, বাসনকোসন, পায়ে পরবার হালকা চপ্পল।

খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ১০০০ বংসর প্রের্ব গ্রীসে লোহনিমিত দ্রব্যাদির উদ্ভব ঘটে। অবশ্য প্রথম দিকে তার সংখ্যা ছিল খ্রবই কম। (গ্রীক ও ট্রয়বাসীদের অস্ত্রশস্ত্র কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি হতো, মনে করে দেখো।) ট্রয় অবরোধের সময়ে গ্রীকদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার প্রধান প্রস্কার ছিল একটুকরো লোহখণ্ড।

লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি বিস্তারলাভ করার পর জমি চাষবাস করা সহজতর হয়েছিল, বীজ বপনের পরিমাণ এবং ফসলের ফলনও বেড়ে যায়।

- ২. সম্দ্রমাত্রা। ঈজিয়ান সাগরে সম্দ্রমাত্রার অত্যন্ত অন্কূল অবস্থা বর্তমান ছিল। হোমারীয় যুগে গ্রীকগণ সম্দ্রে মৎস্যাশিকার করতো এবং সম্দ্রপথে দ্রদেশে যাত্রা করতো। (গ্রীকদের দ্রদেশ্যাত্রার কোন্ ঘটনা তুমি জানো?) গ্রীকদের কাঠের তৈরি জাহাজ বিশালাকার নোকার অন্বর্গে ছিল। এধরনের জাহাজে পাড়ি জমানো এমন কি ঈজিয়ান সাগরেই বিপজ্জনক ছিল। সেজন্য গ্রীসের লোকজন সম্দ্রমাত্রা করতো শুধ্মাত্র শান্ত আবহাওয়ায় এবং দিনের বেলায়। জলপথে উপকূল বরাবর কিংবা দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যেত তারা, আরু রাত্রিকালে জাহাজ সম্দ্রতীরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে নোঙ্গর করতো।
- ৩. হোমারীয় যুগে গ্রীসে উপজাতি ও গোত্ত। গ্রীস দেশে প্রায় প্রত্যেক উপত্যকা অঞ্চলে ও প্রত্যেক দ্বীপে নানা উপজাতির বসবাস ছিল। কয়েকটি গোত্র মিলে একটি উপজাতি হতো এবং কয়েকটি পরিবার মিলে একটি গোত্ত।

জমির মালিক হতো সমগ্র গোত্র; প্রত্যেক পরিবারকে জমি দেয়া হতো এবং নিজ নিজ জমিতে তারা চাষবাস করতো। আর পশ্পালন করা হতো সর্বজনীন চারণভূমিতে।

গোন্নজ্ঞাতির কেউ নিহত হলে সারা গোন্নই সমবেতভাবে সেই হত্যার প্রতিশোধ নিত, যুদ্ধের সময়ে এইসব জ্ঞাতিভ্রাতারা পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করতো। (যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদের নিয়ে কীভাবে সমরসঙ্জা করা হতো? তাদের সেনাপতিপদ গ্রহণ করতো কে?) উপজাতির পুরুষব্যক্তিরা সকলে গণ-সন্মিলনে সমবেত হতো।

গোরজ্ঞাতিগণের ভিতরে ইতিমধ্যেই বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। একদল গরিব হয়ে গিয়ে পরের জমিতে ক্ষেতমজ্বরের কাজ করতো, নয়তো ভিক্ষা করতো। ইথাকায় যখন ওিদিসিউস নিঃস্ব অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন তখন কেউই আশ্চর্য হয় নি; গ্রীসে দরিদ্রের সংখ্যা কম ছিল না। সম্ভ্রান্ত জ্ঞাতিভ্রাতারাই ধনী হয়ে গিয়েছিল।

8. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অর্থ নৈতিক অবস্থা। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ নদী বা খালের তীরবর্তী খুব বড়ো ও ভালো জমির টুকরো পেত। নিজের জমিতে নিজেই কাজ করতো তারা। যেমন ধরা যাক—ওিদিসিউস নিজেই জমি চাষ ও ছুতোরের কাজ করতেন। (আর কোন্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষাঁড় দিয়ে জমিতে লাঙ্গল দিত?) অবশ্য জমি আকারে বড়ো হলে তা চাম করার জন্য দিনমজ্বে ভাড়া করতেই হতো। দিনমজ্বেক তার কাজের বদলে খাবার ও সন্তা জামাকাপড় দেয়া হতো।

লোহনির্মিত শ্রম-হাতিয়ার আবিষ্কারের পর অন্যের জমি দখল করে নেয়া খ্বই স্বিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জমির মালিক দিনমজ্বর দিয়ে জমি চাষ করিয়ে উল্লেখযোগ্যর্পে বেশি পরিমাণে শস্য পেত, দিনমজ্বরদের প্রাপ্য দেওয়ার পরেও তা অনেকখানি অবশিষ্ট থাকতো। এই অবশিষ্ট ফসল সে হস্তগত করতো। অন্যান্য গোত্রজ্ঞাতিবর্গের তুলনায় সম্ল্রান্তবংশীয়দের নিকট পশ্পাল ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বেশি, তারা ক্রমে ক্রমে সর্বজনীন চারণভূমিও নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে লাগলো।

যুদ্ধের সময়ে সম্ভ্রান্ত গ্রীকগণ আরা ধনী হয়ে যেত। যুদ্ধবন্দী ও লুণ্ঠিত ধনসম্পদের অনেক তারা নিয়ে নিত। ('ইলিয়াদ' মহাকাব্যে এ প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে? এ ছাড়া আর কীভাবে সম্ভ্রান্তবংশীয় গ্রীকরা দাসদাসী লাভ করতো?) দাসরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কাজ করতো: কাপড় বুনতো, গৃহলগ্ন শাকসক্জী-ফলমুলের বাগানে কাজ করতো, পশ্ব চরাতো এবং রান্না করতো।

দিনমজ্বর ও দাসদের পরিশ্রমে সর্দাররা শ্ব্র্মান্ত যে নিজেদের ও স্বপরিবারের জন্য প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, পোষাকপরিচ্ছণ ও পাদ্বকা ইত্যাদি পেত তাই নয়, তারা বাড়তি গবাদি পশ্বর বিনিময়ে তায় ও রোঞ্জের তৈরি নানান জিনিসপত্র, স্বন্দর স্বন্দর কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কার লাভ করতো। এসব জিনিস ছিল ম্ল্যবান ও মহার্ঘ, যেমন রাল্লা করার তায়নিমিতি তেপায়ায়্ত পাত্রের বিনিময়ম্ল্য ছিল ১২টি যাঁড।

৫. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শাসন। সদার ও মোড়লস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিজেদের ধনদোলত ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রায়শঃই উপজাতিগ্রলার উপর বলপ্রয়োগ করতো। (জনৈক সেনাপতি একজন সাধারণ স্পন্টবক্তা যোদ্ধাকে কীভাবে চুপ করিয়েছিল?) গণ-সম্মিলনের আয়োজন খ্রই কম হতে লাগলো: ইথাকায় তো ২০ বংসরে মার একবার গণসভা বর্সেছিল। উপজাতিদের যাবতীয় সমস্যাদি সমাধান করতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মোড়লদের পরামশসভা।

সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ধনসম্পদ ও শাসনকর্তৃত্বসহ নিজেদের সমস্ত উত্তরাধিকার সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যেত। সাধারণ লোকজনদের চেয়ে নিজেরা উচ্চস্তরের, একথা বোঝাবার জন্য তারা জোরেসোরে প্রচার করতো যে,



#### সম্ভ্রাম্ভ ব্যক্তিবর্গ — দাসমালিক



সাধারণ জ্ঞাতিগোষ্ঠী — চাষী



**मा**अ

খানী. পা. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীসদেশে শ্রেণীর উদ্ভব

তাদের পূর্বপ্রর্ষেরা ছিল দেবতা। ('ইলিয়াদ' মহাকাব্যে কোন্ চরিত্রকে দেবসন্তানর্পে গণ্য করা হয়েছে?)

হোমারীয় যুগে ধীরে ধীরে আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ পরিবতিতি হয়ে দাসসমাজে পরিণতি লাভ করতে থাকে।

আখিলেসের বর্মে অঙ্কিত চিত্রের বর্ণনা ('ইলিয়াদ' কাব্য হতে)

বর্ম ও প্রাসাদ বর্ণনার ভিত্তিতে সেনাপতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কী জানতে পারি? কীভাবে সম্প্রান্তবংশীয় লোকেরা নিজেদের ধনসম্পদ উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতো?

দক্ষ শিল্পীকরে রুপায়িত দেখ কিবা অরুপশোভন:
দ্রে রহিয়াছে পড়ি সম্মুখে বিস্তারি শস্যক্ষেত্র যতো
কুলীন কুলবর্গের সব। তীক্ষা অস্তাঘাতে কাটে
মজুরের দল, পক ক্ষেত্রের ফসল। মধ্যভাগে বাঁধে আঁটি
তিনটি মজুর, পিছে কর্মারত কিশোর শ্রমিক
দ্রুত মুঠি ভরি তুলে নেয় শস্যমপ্তরীকণা।
শোভিছেন অধিপতি সকলের মাঝে, হস্তে যিন্ঠ ধরা,
বাক্য নাহি সরে মুখে, চিত্ত বিনোদিত মুখে অবারিত...
বিশাল বৃক্ষছায়ে বিস' কিঙকরবাহিনী ব্যাপ্ত বন্ধনে।
অতঃপর বর্মে আঁকা: গ্রাদি পশ্রে পাল, শ্রেম্ব শোভে
মাথার উপরে, মহাকলরবে ছুটে যায় হাম্বা ভাক ছাড়িও
গোশাল হইতে মাঠে...

#### 'ওদিসি' মহাকাব্যে প্রাসাদ বর্ণনা

প্রশন্ত প্রাসাদে বিস' ক্রীতদাসী বামা —
অর্ধশতেক তারা: কেহ ভাঙে শস্যের দানা
যাঁতাকলে, কেহ কাটে চরকায় স্তা...
প্রাসাদ-আঙ্গিনা পিছে উদ্যান বিশাল
দশম একর জমি ফলেফুলে শোভিছে অর্প...
দ্রাক্ষাকুঞ্জ, আহা, নয়নাভিরাম...
প্রান্তদেশে সারিসারি সক্জী সোমরাজি
হরিংবর্ণের শোভা স্ক্র্যাদে অতুল ফলিয়াছে অগণন।
প্রস্রবণ সেথা দ্বটি সিণিগছে সদাই
এ উদ্যান মনোহারী... দেবতার দানে
স্কুজগ প্রাসাদ নামে হর্ম্যরাজি' পরে।

১. প্রাচীন গ্রীসবাসীদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে যা জানো বলো। ২. হোমারীয় যুগে সম্প্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রা কীরকম ছিল বর্ণনা করো। গ্রীক পরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাবলী তোমার বর্ণনায় ব্যবহার করো। ৩. হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এবং কেন শ্রেণীভেদ উদ্ভূত হয়েছিল, বলো। ৪. নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রেণ করো:

আদিম গোণ্ঠীভিত্তিক সমাজে কী কী প্রথা তখনো গ্রীকদের মধ্যে হোমারীয় যুগে চলে আসছিল গ্রীসে দাসমালিকভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি যে হয়েছিল তার প্রমাণ কিসে পাই

#### § ২৯. প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম

#### (प्त. मार्नाठव 8)

মনে করতে চেণ্টা করো — আদিম সমাজে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে (§ ৩:২,৩); প্রাচীন মিশরবাসী কোন্ কোন্ দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতো (§ ১১)।

১. প্রাকৃতিক শক্তির প্রা। অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় গ্রীসের অধিবাসীরাও প্রাকৃতিক রহস্য ব্রুবতে না পেরে প্রকৃতিকে ভয় পেত। তারা বিশ্বাস করতো যে, দেব-দেবীগণ প্রকৃতির মধ্যে বাস করে এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেব-দেবীদের তারা মন্ব্যার্পেই কল্পনা করতো, তবে তারা ছিল সবৈবি শক্তির অধিকারী এবং চিরঞ্জীব।

গ্রীকরা মনে করতো যে, 'মেঘতাড়ন' জিউসের ইচ্ছায় প্থিবীতে ব্লিউপাত ঘটে, অনাব্লিউ দেখা দেয়। যে মান্ব ও অন্যান্য দেবতারা তাঁকে রাগিয়ে দেয় শক্তিশালী দেব জিউস স্বর্ণময় বিদ্যুৎবাণে তাদের আঘাত করেন।

র্দ্রদেব জিউসের মতোই গ্রীকরা ভয় পেত 'প্থিবী ঝাঁকানো' সম্দ্রদেব পোসেইদোন্কে। বিশাল গ্রিশ্ল দিয়ে মর্তভূমি প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেন তিনি, সম্দ্রে ঘ্রিবাত্যা স্থিট করেন, জাহাজ ভূবিয়ে দেন।

আর দিন আসে তখনই, যখন তুষারশ্ত্র অশ্ববাহী স্বর্ণরিথে চড়ে স্ব্রুদেব আকাশে এসে প্রবেশ করেন।

অরণ্যের দেবতাদের বলা হতো সাতিরোস\* এবং তাদের কল্পনা করা হতো পশমাবৃত ও ছাগলের পা সম্বলিত মন্যার্পে। গ্রীক মানসে ঝর্ণার দেবী কল্পিত হয়েছেন তর্ণীর্পে, নাম নিম্ফি\* অর্থাৎ কনে বৌ।

২. দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির রক্ষক — দেবকুল। মনে করা হতো যে, অর্থনীতির প্রতিটি শাখায় (কৃষিকাজ, পশ্পালন, শিকার, তন্তুবায় বৃত্তি ও অন্যান্য যাবতীয় হন্ত শিলপ) রক্ষাকারী দেব-দেবী রয়েছে।

স্বরা উৎপাদনের দেবতার নাম ছিল দিওনিসিওস, আঙ্বরের চাষ ও মদ্য প্রস্তুত করার বিদ্যা মান্বকে তিনি শিখিয়েছিলেন। বসন্তকালে আঙ্বরক্ষেতে কাজ আরম্ভ করার প্রের্ব এবং ডিসেম্বর মাসে পরু আঙ্বর থেকে টাটকা মদ তৈরির পর দিওনিসিওসের সম্মানে উৎসবের আমোজন করা হতো।

যথন গ্রীকরা ধাতব জিনিসপ্রাদি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল, তখন দেবতা হেফেস্থুস সম্বন্ধীয় প্রাণের উদ্ভব ঘটে। হেফেস্থুসের কর্মশালা ভূগর্ভে। লাভা, আগ্রন ও ধোয়া উদ্গিরণকারী আগ্নেয়গিরি তাঁর পাতালিস্থিত কামারশালের নিষ্ক্রমণপথ। হেফেস্থুসের পোষাকআশাক ছিল একেবারেই সাধারণ কামারের মতো, হাত মুখ সব সময়েই কালো ঝুল কালিতে মাখা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষক-দেব উদ্ভূত হলেন — দেবতা হৈমিস। তিনি জিউসের বিভিন্ন আদেশ পালন করতেন এবং তজ্জন্য প্রায়শঃই এক শহর থেকে আরেক শহরে তাঁকে উড়ে যেতে হতো। সে কারণে চিত্রাদিতে হেমিসিকে পাখাধারী পাদ্ধকা পায়ে সাধারণত কল্পনা করা হয়েছে।

কলাশান্দের দেবতা হলেন চিরতর্বণ দেব অ্যাপোলো\*\*\*। সর্বদা তাঁর ম্বজা দল — নৃত্য, সংগীত, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিদ্যার ধারিক দেবীদল — তাঁকে অনুগমন করতেন।

৩. ধর্মে প্রতিফালিত গ্রীকসমাজের শ্রেণীবৈষম্য। গ্রীসবাসীগণ মনে করতো যে, জিউস, অ্যাপোলো ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দেব-দেবী গ্রীসের সবচেয়ে উচ্চু

<sup>\*</sup> গ্রীক satyros, ইংরেজিতে satyr. — অন্.

<sup>\*\*</sup> গ্রীক nymphe, ইংরেজিতে nymph. — অন্.

<sup>\*\*\*</sup> গ্রীক Apollon. ইংরেজিতে Apollo. — অন্ত

আলম্পীয় পর্বতে বাস করতেন। তাঁদের নামকরণ করা হয়েছিল আলিম্পীয় দেবকুল।

গ্রীকদের ধারণা ছিল, অলিম্পীয় দেব-দেবীদের জীবনযাপন সম্প্রান্তবংশীয় লোকজনের অনুরপে: তাঁরা প্রাসাদবাসী, উত্তম পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করেন, প্রায়ই ভোজনোংসবের আয়োজন করে থাকেন। সম্প্রান্তবংশীয়েরা যেমন উপজাতির উপর কর্তৃত্ব করে, অলিম্পীয় দেবকুলও তেমনি জিউসের নেতৃত্বে প্রকৃতি ও মানবজাতিকে শাসন করেন। গ্রীকগণ দেবতাদের অনেক উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের ন্যায় নির্মাম, ক্ষমতালোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে মনে করতো। (মহাকাব্য থেকে দেবতাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ধৃত্তিতার উদাহরণ দাও।)

দেবতারাই যেন মান্বের জীবনকে সর্বাদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন—
তাঁরাই কাউকে করেছেন সম্ভ্রান্তবংশীয় ও ধনী, আবার কাউকে নিঃস্ব ও অন্যের
ক্রীতদাস করে। দেবনিধারিত এই নিদিন্টি নিয়মের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়ায় তাকে
দেবতাদের কোপানলে পড়ে অশেষ সাজা ভোগ করতে হয়।

8. প্রমিথিউস সম্বন্ধীয় প্রেগ। প্রমিথিউস সম্বন্ধীয় প্রাণের কাহিনীতে বলা হয়েছে — মান্বের নিকট থেকে আগ্নন ল্রিকয়ে রেখে দেবতারা চেয়েছিল যে, মান্ব চিরকাল প্রকৃতির সামনে অসহায় থাকুক ও ধরংস হোক; তখন হেফেস্তুসের কাছ থেকে দ্য়াবান প্রমিথিউস আগ্নন চুরি করে এনে মান্বেকে দিয়ে দেন।

দ্রোধান্ধ জিউস তখন প্রমিথিউসকে ককেশাস পর্বতে শৃঙ্খলিত করে আটকে রাখতে আদেশ দেন হেফেস্থুসকে। তারপর প্রতিদিন জিউস ঈগল পাখিকে পাঠালেন সেখানে প্রমিথিউসের যক্ত ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলার জন্য। ঈগল পাখি প্রমিথিউসের যক্ত খেয়ে ফেলতো, কিন্তু এক রাত্রির মধ্যেই প্রনরায় যক্ত গজিয়ে উঠতো। তব্ব এত নিষ্ঠুর যক্ত্রণা সত্ত্বেও গর্বিত ও বলদ্প্ত প্রমিথিউস কিছ্বতেই জিউসের কাছে মন্তক অবনত করেন নি। প্রমিথিউসের মধ্যে র্পায়িত অসত ও দৃত্ট দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের সুখের আকাঙ্কায় সংগ্রামকে গ্রীকগণ শ্রদ্ধা করতো।

অন্যান্য জাতির ন্যায় গ্রীকদের মধ্যে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল একই কারণে, অর্থাৎ অজানা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সামনে অসহায় ভীতির জন্য। নবলব্ধ সব বৃত্তি ও সমাজে বৈষম্যের স্ত্রপাত তাদের ধর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে।

#### ওদিসিউসের সর্বশেষ জাহাজ ধরংসের বর্ণনা

ওদিসিউস জাহাজ ধরংসের কারণ কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

মান্তুলদণ্ড তুলি' বাঁধি সবে শ্বেত পালরাজি জাহাজে বসিন, চড়ি, প'হুছিন, সাগরের মাঝে;





১. খ্রী. প্. ৪র্থ শতাব্দীতে নিমিত দেবম্তি অ্যাপোলো। ভাষ্কর তাঁর দেবম্তির কলপনায় গ্রীসের কোন্ শ্রেণীর মান্ধকে রুপায়িত করেছেন? ২. খ্রী. প্. ৫ম শতকে নিমিত দেবীম্তি আথেনা। দেবীর দক্ষিণ হস্তে যুদ্ধে জয়দারী দেবীর ছোটু একটি ম্তি, আর তাঁর বাম হস্তে ধৃত একটি বিশালাকৃতি গোলাকার ঢাল। ৩. গ্রীসের দেব-দেবী। জিউস, পোসেইদোন ও আইদেস নিজেদের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাগ করে নেন: অন্তরীক্ষ (অর্থাৎ স্বর্গা) ও মর্ত্যের অধিকারী হন জিউস (Zeus), পোসেইদোন (Poseidon) হন সম্দ্রের রাজা, আর আইদেস (Aides বা Hades) পাতালের অধিকারী। আইদেসের পায়ের কাছে বসে আছে বিমন্তক বিশিষ্ট সারমের — কের্বেরোস্। হেরাক্লেস সিংহচর্মাব্ত বিশাল ম্লারের উপর ভর দিয়ে দণ্ডায়মান; স্কৃঠিন কর্ম সম্পাদনের শেষে বিশ্রামের ভঙ্গিতে তাঁকে দেখানো হয়েছে। 
১৯৯-য়ের অন্তর্ভুক্ত হয় ও ৩য় প্রশেনর উত্তরদানে এই ছবিটি ব্যবহার করে।

মেঘতাড় জরুস দেব\* ছর্ড়লেন রোষভরে তবে জাহাজ উপরি মেঘ, ঘনকৃষ্ণ, নিদ্দে ফোঁসে তার সাগরবারিধি কালো। হুস্ব, জানি, তার পথ বটে! পশ্চিম দিগন্ত হতে সিংহনাদে আসে ছর্টি' দেব জেফিরোস\*\* সাথে লয়ে তাণ্ডব জলঘ্রির লীলা; পালসহ মান্তল ক্ষধিত আক্রোশে ভাঙি

<sup>\*</sup> জ্বাস দেব-দেবতা জিউস। — অন্ব.

<sup>\*\*</sup> জেফিরোস (Zephyros) পশ্চিম বায়নুর দেবতা।



ছে ড়ে দড়িদড়া সব... তখনি জিউস দেব হানে স্তীক্ষ্য বিদ্যুৎশর, বিদ্ধ করি' মহানাদে মোদের জাহাজ, হায়, আবরিয়া গদ্ধকধ্মে। মাহে,তেকে সঙ্গীসাথী আছিল যতেক মোর জলতলে সঙ্গে করে ভবলীলা যেন অবিকল বিদ্রস্ত মিলায় নীলে সাম্দ্রিক কাক।

## 'ইলিয়াদ' থেকে। আখিলেস্ বান্ধব পানোক্রুসের অন্ত্যেণ্টি ক্রিয়া

দীঘে প্রস্থে শত পদ সাজায় সমিধ কাঠে চিতা, তদ্পেরি রাখে তারা, শোকাপ্লত, বীরে মৃত এবে। অতঃপর দেয় বলি মেদল অযুত মেষ আর



আলাদপরা পাহাড়ে অবস্থিত জিউস দেবমন্দিরের অভ্যন্তরভাগ। (প্রনঃকল্পিত।) সিংহাসনে আসীন দেবতা জিউস। তাঁর এক হাতে রাজদণ্ড এবং অন্য হাতে যুদ্ধের জয়দান্রী দেবীর মর্তি। মন্দিরিটি খ্রী. প্র. ৫ম শতকে নির্মিত হয়েছিল। জিউসের মর্তি ভাস্কর ফিদিয়াস প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরি করে তাকে হস্তীদন্তের পাংলা আবরণে মোড়াই করে দেন। প্রাচীন কালে প্রথবীর 'সপ্তমাশ্চর্যের' মধ্যে এই ম্বিতিও পরিগণিত হতা। অলিম্পিয়া সুম্বদ্ধে পরে তোমরা পড়বে।

ব্যদল বক্রশ্সে, নিয়া খ্রাল চর্ম-আবরণ চবিপ্রে দিয়া তার ঘেরে বীর পেলোক্র্স দেহে অরিশ্যম আখিলেস... ক্রশ্যনিধ্রে এবে, হায়, ছোড়ে বলী মহারোষে স্থাবি চতুরশ্ব সেথা... আরো দুই সারমেয় নিক্ষেপিয়া চিতার মাঝারে শোকমন্ত আখিলেস নেয় তুলি তীক্ষা তাম্বফলা, ঘাদশ বন্দীরে বে'ধে, কাটে ক্রোধে (নীচকম বটে!) ট্রয়ের দ্লোলে, হায়, ঘাদশ বীরের প্রাণ নাশে।

#### দেমেত্রা ও পের্সেফোনে সম্পর্কীয় পর্রাণ

এই প্রোণে প্রকৃতির কোন্ বৈশিষ্ট্য র্পায়িত হয়েছে?

উর্বরতার দেবী দেমেরার কন্যা স্থেদরী পের্সেফোনে একদিন মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাং ধরিরী দিখণিডত হয়ে গেল এবং কৃষ্ণ অশ্ববাহী রথে এসে আবিভূতি হলেন পাতালের অন্ধকার দেবতা আইদেস্। মৃত আদ্মাদের বাসন্থান তাঁর ভূগভন্ম রাজ্যে তিনি অপহরণ করে নিয়ে গেলেন পের্সেফোনেকে। মাতা দেমেরা কন্যার চিন্তায় বিষয় হয়ে গেলেন, তখন ফুল শ্রিকয়ে গেল, ঝরে গেল গাছের পাতা, যব আর দ্রাক্ষাকুঞ্জেও কোনো ফল ফললো না। প্থিবীতে দ্বভিক্ষিদেখা দিলো। জিউস তখন আইদেসকে ডেকে পের্সেফোনেকে মায়ের কাছে প্রতিবছরে অন্তত কয়েক মাসের জন্য ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। পের্সেফোনে প্রথবীতে এসে পেশিছ্লেই দেমেরা প্রনরায় উল্লাসিত হয়ে ওঠেন, প্রথবীতে বসন্তকাল দেখা দেয়। আবার যখন ভূগভে চলে যান পের্সেফোনে, তখন ফের শোকাডিভূতা হয়ে যান মাতা দেমেরা, প্রথবীতে হেমন্তকাল শ্রের্হ হয়়।

১. প্রকৃতি কীভাবে গ্রীকদের ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? গ্রীক, মিশর ও ব্যাবিলনবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে রুপায়িত প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিন্ডৌর মধ্যে তুলনা করো। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য খাজে বের করো। ২. গ্রীকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কীভাবে তাদের ধর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? ৩. গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসে তাদের গ্রেণীবৈষম্যের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে? \*৪. প্রাচীন কালে ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছিল সে সন্বন্ধে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো। ৫. গ্রীসে ধর্ম কীভাবে সন্দ্রান্তবংশীয়দের আধিপত্য দৃঢ়তর করে তুলেছিল? প্রাচীন যাকে প্রথিবীতে ধর্মের ভূমিকা সন্বন্ধে তোমার সাধারণ মতামত বাজ করো।

## দাসমালিকভিত্তিক সমাজ স্থাপন ও খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম-৬ণ্ঠ শতকে নগর-রাজ্যের উদ্ভব

§ ৩০-৩১. আথেনীয় দাসমালিকদের রাজ্ঞ (দ্র. মার্নচিত্র ৪)

#### খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে অভিজাত শ্রেণীর শাসন

মনে করতে চেন্টা করো — গ্রীসের প্রাকৃতিক বৈশিন্ট্যের কারণে গ্রীসে জীবনযাত্রা সহজ্বতর হয়েছিল (§ ২৫:১)।

১. হোমারীয় য্,গের শেষভাগে আত্তিকা। মধ্য গ্রীসের যে দক্ষিণ-প্রবাংশ সম্বদ্রের ভিতরে বহ্দ্রে পর্যস্ত প্রসারিত হয়ে গেছে উপদ্বীপ, সেখানেই অবস্থিত আত্তিকা (Attica) প্রদেশ। কৃষিকার্যের উপযোগী সমতল ভূমিতে অধিকাংশ লোক বসবাস করতো। পাহাড়ী অগুলকে ব্যবহার করা হতো ছাগল ও ভেড়ার পশ্বচারণক্ষেত্র হিসেবে।

আত্তিকা প্রদেশের পশ্চিম অংশ ছিল প্রশস্ত সমভূমি; তার মধ্যিখানে উঠে গেছে একটি খাড়া শৈলটিলা। খ্রী. প্র. ২য় সহস্রাব্দে সেখানে আথেন্স\* নগর পত্তন হয়েছিল। টিলার চ্ড়ায় প্রস্তরপ্রাচীর বেচ্টিত দ্বর্গ ছিল — আক্রোপোলিস্। আর পাহাড়ের ঢাল্ব উপত্যকা ঘিরে বাস করতো আথেন্সের নাগরিকবৃন্দ — আথেনীয় জনগণ। শত্র্ব কর্তৃক আক্রান্ত হলে দ্বর্গপার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণ দ্বর্ভেদ্য দ্বর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিত।

আথেনীয়রা দোরীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষ্মণ রেখেছিল। হোমারীয় য্বংগ আথেন্সের সম্ভ্রান্তসম্প্রদায় আত্তিকা জনসাধারণকে নিজেদের পদানত করে। আত্তিকা প্রদেশের সকল অধিবাসীদের নামকরণ করা হয়েছিল প্রধান শহরের নামে, অর্থাৎ তাদেরও বলা হতো আথেনীয়।

<sup>\*</sup> শহরটির প্রকৃত নাম আথেনাই, ইংরেজিতে Athens বলা হয়। — অনু.

২. আত্তিকা প্রদেশে কৃষি ও হস্তাশিল্পের বিকাশ। আত্তিকা অধিবাসীদের সবসময়েই শস্যঘাটিত পড়তো: তাদের জমিতে যব ও গমের ফলন খ্রই খারাপ হতো। কিন্তু উপত্যকা অণ্ডলে জলপাই গাছ জন্মাতো প্রচুর পরিমাণে, আর পাহাড়ের ঢাল্ম জায়গায় — আঙ্বর। খ্রী. প্র. ৮ম-৭ম শতকে আত্তিকায় স্বরা ও জলপাই তৈলের উৎপাদন বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

গ্রীকরা মদ ও জলপাই তেল সংরক্ষণ ও স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য মাটির বড়ো বড়ো জালা — আন্ফোরা — তৈরি করতো। অন্রপ্রভাবে পোড়ামাটি থেকে তারা ছাদের টালি, পয়ঃপ্রণালীর নল, মদ ও শস্যাদি রাখার পার, ফুলদানী ইত্যাদি নির্মাণ করতো। শিল্পীরা আবার এই সব ফুলদানীর উপর ছবি এংকে দিত। আত্তিকায় মৃংশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল। অন্যান্য কারিগরগণ তৈরি করতো পশমী জিনিসপর, বা হাপরের গনগন আগ্রুনে লোহা পেটাই করে অস্ফ্রশন্ত্র, কিংবা সোনা-র্পার গয়না বানাতো। কর্মশালায় সাধারণত কারিগর নিজে কাজ করতো, সময়ে সময়ে অবশ্য তার অধীনস্থ দুই-তিনজন দাস খাটতো।

উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে আথেনীয়গণ রোপ্যথনি খ্রুজে বের করে। খ্রী. প্র. ৭ম শতাব্দীতে আথেন্স রোপ্যমন্দ্রা নির্মাণ করতে সমর্থ হয় এবং সমগ্র গ্রীসে সেই মন্দ্রার প্রচলন ঘটে।

৩. বাণিজ্য ও সম্দুষানার প্রসার। আথেন্স শহর খ্ব দ্বত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আলোপোলিসের উত্তর-পশ্চিমে রুণিতমতো এক মহল্লাই গড়ে ওঠে যেখানে কেবল কারিগরদের কর্মশালা ছিল। আথেন্সের কেন্দ্রস্থলে ছিল বাজারের চক — আগোরা। সমভূমির অধিবাসীরা এখানে মদ ও জলপাই তেল নিয়ে আসতো বিক্রির জন্য, পাহাড়ী লোকেরা আনতো পশ্ব, আর কারিগররা নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র।

আথেন্স নগরের অনতিদ্বের ছিল জাহাজ নোঙরের উপযুক্ত খাড়ি। এখানে হস্তাশিল্পের নানাবিধ দ্রব্যাদি, আম্ফোরা ভার্ত মদ ও জলপাইয়ের তেল জাহাজে বোঝাই করা হতো। এই সব জিনিস গ্রীসের অন্যান্য অণ্ডলে ও সম্দ্রপারের অন্যান্য দেশে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হতো। আর বিদেশ থেকে আনা খাদ্যশস্য, লবণ, নোনা মাছ ইত্যাদি জাহাজ থেকে এখানে নামানো হতো, দাস্দেরও আনা হতো আথেন্সে বিক্রয় করার জন্য।

8. ধবংসোন্ম্ ক্ষকসমাজ। আত্তিকায় প্রায়শঃই অনাব্ িট হতো। তখন ফসল বোনার জন্য চাষীদের কাছে নতুন বীজও থাকতো না। জলপাই ও আঙ্বর চাষে খরচ পড়তো প্রচুর এবং রোপণের বেশ কয়েক বংসর পরেই শ্ব্দ্ব এসব গাছপালার দ্বারা লাভবান হওয়া যেত। কৃষকরা সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের নিকট থেকে বেশ মোটা স্বদে টাকা ধারা নিতে বাধ্য হতো।

চাষীদের টাকা ধার দিয়ে উত্তমর্ণ ধনী ব্যক্তি চাষীদের জমিতে একটি বড়ো



\$. জলপাই সংগ্রহ। (গ্রীক পারে অভিকত চিত্র।) ই. দ্ব'হাতল ও সর্বু গলা বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের কু'জো আম্ফোরাতে করে তেল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (গ্রীক ফুলদানীতে অভিকত চিত্র।) 
৩. জলপাই তেলের কেনাবেচা চলছে। (গ্রীক ফুলদানীতে অভিকত চিত্র।) ৪. আথেন্সের প্রাচীন মুদ্রা। মুদ্রার এক পিঠে দেবী আথেনার মস্তক খোদিত, অন্যাপঠে দেবীর পবিত্র বাহন—পাখি। ৫. পিঠা বিক্রেতা। (প্রাচীন গ্রীক মুন্ময় মুর্তি।) ৬. মুর্চির কর্মশালা। (ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।) কর্মশালার মালিক জনৈকা মহিলার পায়ের মাপ নিচ্ছে, আর তার কর্মচারী তৈরি জাতো ধরে আছে। ডানদিকে: মহিলার স্বামী মালিককে নির্দেশ দিছে।

৭. কামারশালা। (ফুলদানীর উপরে আঁকা ছবি।) কামার সাঁড়াশী দিয়ে উত্তপ্ত ধাতব শলাকা ধরে আছে, আর দাস তার উপরে হাতুড়ি পিটছে। ডাইনে: ফরমাইশদাতারা বসে আছে। দেয়ালের উপরে কামারের কাজ করার বিভিন্ন খন্ত্রপাতি ও তৈরি জিনিসপত্র ঝুলছে।





পাথর পর্তে রাখতো, এই পাথরটিকে বলা হতো জাবেদা পাথর। এই প্রস্তরখন্ডের উপর লেখা থাকতো কবে এবং কাকে চাষী ঋণ শোধ করতে বাধ্য থাকবে। কৃষক ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সে শর্ধ্ব সম্পত্তিই হারাতো না, প্রায়শঃই সপরিবারে তাকে দাসত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করতে হতো। মাতাপিতারা প্রায়শঃই সন্তানসন্ততিদের দাস হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য হতো।

খ্রী. প্র. ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে সম্প্রান্তসম্প্রদায় আত্তিকার অধিকাংশ কৃষিক্ষের দখল করে নেয়। বহু কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে দাস জীবনযাপন করে। অন্যদের ভাগ্যও প্রায় একই রকম ছিল—তাদের জমিতে পড়ে থাকতো জাবেদা পাথর, যেমন দাসের শরীরে আটকানো থাকতো নামধাম লেখা গললগ্ন আংটা।

৫. আথেন্সে অভিজাতসম্প্রদায়ের শাসন। কৃষক ও অন্যান্য সাধারণ জনগণ সম্প্রান্তসম্প্রদায়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোনো স্ব্যোগ পেত না। আথেনীয়দের শাসন করতো মোড়লদের পরামর্শসভা ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত নয় জন প্রশাসক। পরামর্শসভার সভ্যগণ, প্রশাসকবর্গ ও বিচারকমন্ডলী — সবই হতো আথেন্সের সম্প্রান্তবংশীয় লোকজন।

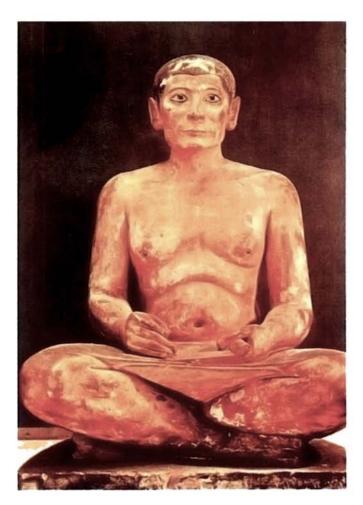

রঙিন আলোকচিত্রাবলী। প্রথম: লেখার কাজে ব্যস্ত রাজকর্মচারী। (খ্রী. প্র. ৩র সহস্রাব্দে মিশরীয় আমলার বর্ণরঞ্জিত মর্তি।) সে তার নিজের উপরওয়ালার হৃত্ম ও নির্দেশ লিখে রাখতো ।

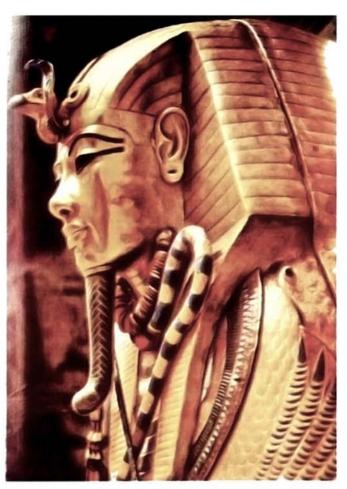

দ্বিতীয়: ফারাওন তুতেনখামেনের স্বর্ণনিমিত শ্বাধার।
শ্বাধারের উপরে মৃতব্যক্তির মৃথমন্ডল খোদিত হয়েছে।
(খানী, পানু, ২য় সহস্লাব্দ।) হাতে — রাজদন্ড ও চাবাক;
ললাটের উপরে সপমিন্তি; এসবই সম্লাটের ক্ষমতার
প্রতীক।

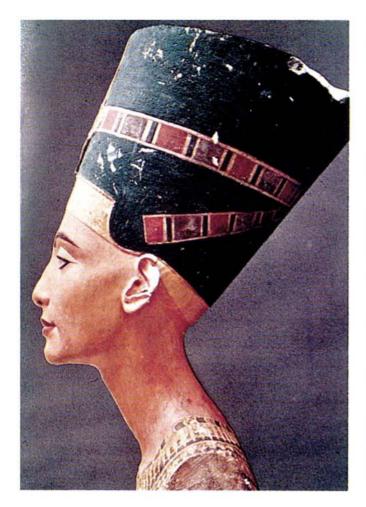

র্রাঙন আলোকচিত্রাবলী। তৃতীয়: রাজপোষাক পরিহিতা মিশরের সমাজ্ঞী প্. ২য় সহস্রাব্দ।) ফারাওনের বামপার্শ্বে — দেবতা গোর নেফের্তিতি-র মস্তক। (চুনা পাথরে রঞ্জিত। খ্রী. প্র. ২য় সহস্রাব্দ।)

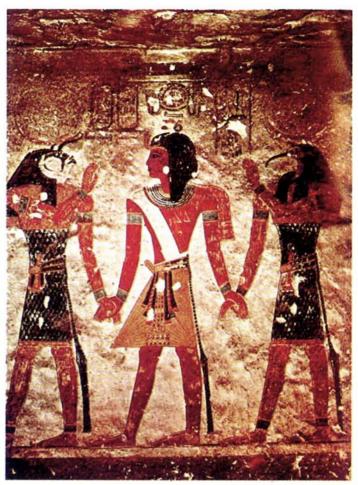

চতুর্থ: দেবম্র্তিসহ ফারাওনের ছবি। (দেয়ালচিত্র। খ্রী. ডানপার্শ্বে — দেবতা তোং।

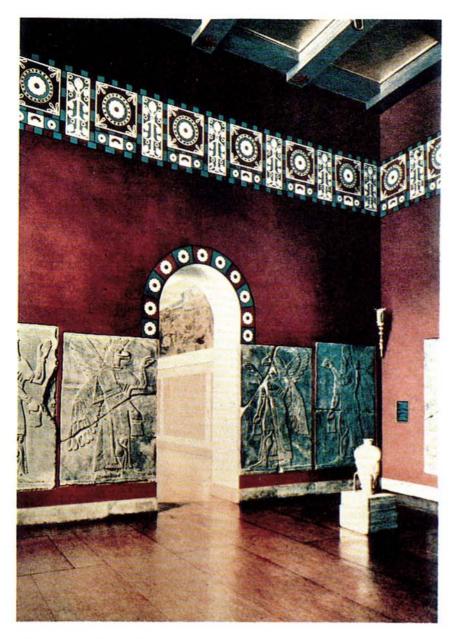

রঙিন আ**লোকচি**তাব**লী**।

পশুম: আসিরীয় রাজদরবারের ভিতরে কক্ষের দেয়ালা। (যথার্থ রিলীফের সহায়তায় প্রনানমিত ছবি। রিলীফে অপার্থিব কাল্পনিক মর্তির সমাহার লক্ষণীয়। খ্রী. প্র. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগ।)

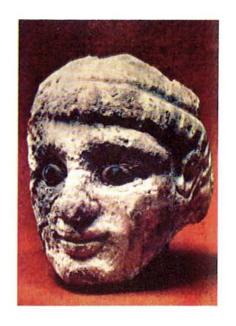



ষণ্ঠ: নারীমস্তক, চক্ষ্ব্দয় রঙিন পাথরের। (চুনা পাথর দিয়ে তৈরি। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া।খ্রী. প্র'. ৩য় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ।)

সপ্তম: রোজনিমিতি বাঁড়ের মাথা, চোথ রঙিন পাথরে তৈরি। (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া। খ্রী. প্. ৩য় সহস্রাব্দ।)

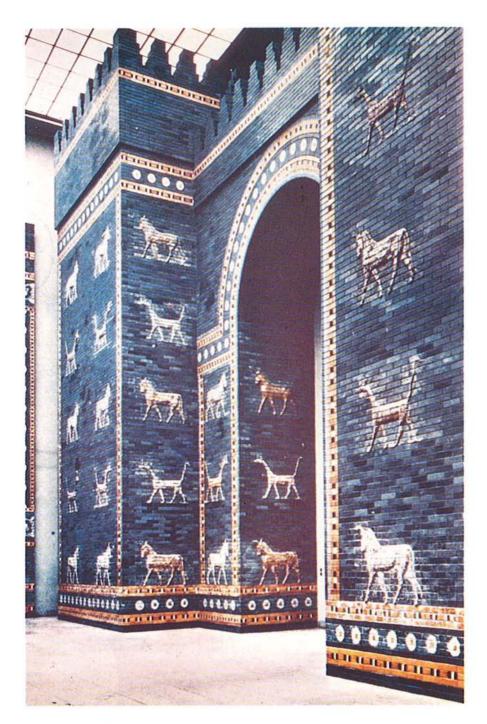

#### রঙিন আলোকচিত্র।

অন্টম: ব্যাবিলনের ইশ্তার তোরণ। (পর্নার্নমিত। খরী. প্র. ৬ চ্চ শতক।) সারা দেয়াল নীল ও কমলা রঙের ছোটো ছোটো টালি দিয়ে মোড়া। মাটি পর্ড়িয়ে তৈরি পাতলা ই টের একটা দিক ঝকঝকে পালিশ করা থাকলে তাকে টালি বলে। দেয়ালে পশর্ম্তি অভিকত, এদের অনেকগ্রলোই কাল্পনিক। নগর-পরিকল্পনার নক্সায় ইশ্তার তোরণ খর্জে বের করো (প্র. ১০০)।



র্নাঙন আলোকচিত্র।

নবম: পারসীক সৈন্যবাহিনী। (পারস্যের রাজদরবারে টালিখচিত রিলীফ। খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীর প্রারস্ত।)

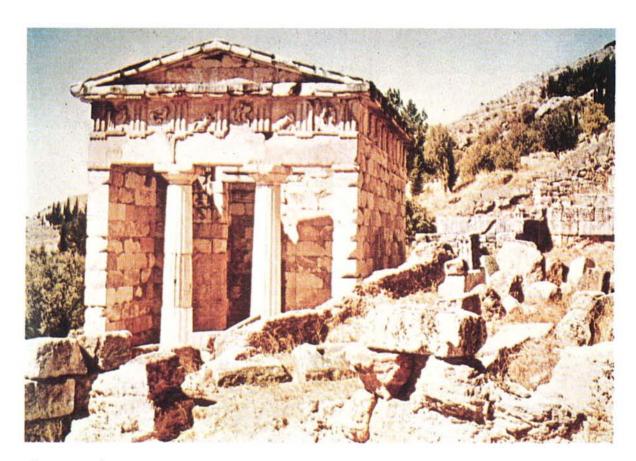

রঙিন আলোকচিত্র।

দশম: দেল্ফি নগরে আথেনীয়দের খাজাগুৰীখানা। সারা গ্রীসদেশে প্রণম্য অ্যাপোলো মন্দির দেল্ফিতেই অবস্থিত। এই ভবনটিতে গ্রীক স্থাপত্যের কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, খ'লে বের করে।

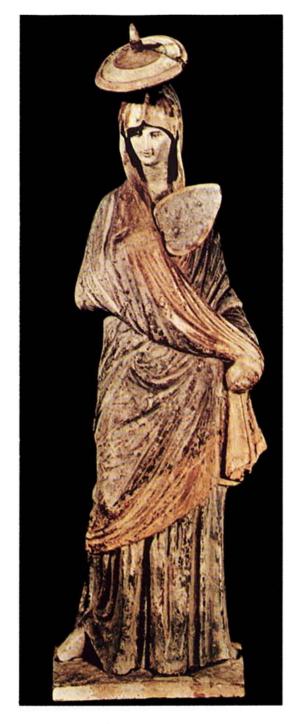

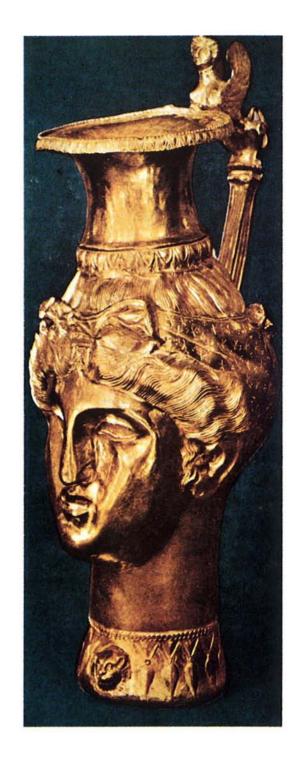

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

একাদশ: মাটির তৈরি গ্রীক নারীম্তি। (খ্রী. প্. ৪র্থ শতকে নির্মিত, মাটির উপরে বর্ণলেপন করা হয়েছে।) লক্ষণীয়, নারীর কমনীয় দেহশ্রী, লালিত্য ও দ্প্তভঙ্গিমা সবই শিল্পী চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দ্বাদশ: নারীমস্তকের আকারে নির্মিত একটি গ্রীক কলস। (খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকের শেষ্টিক থেকে খ্রী. প্র. ৩য় শতকের প্রারম্ভ।) বর্তমান ব্লগেরিয়ার কোনো এক স্থানে এটি খ্রুজে পাওয়া গেছে।







চতুর্দশ: খ্রী. প্র. ৫ম শতকে নির্মিত লোহিতম্তি প্রজ্পাধার। ছবিতে দেখা যাচ্ছে — যুদ্ধযাত্রার প্রাক্তালে পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে যোদ্ধা। এই ছবিটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী বলে তুমি মনে করো?



রাঙন আলোকচিত্রাবলী। পণ্ডদশ: রোমের জ্বনৈকা তর্নীর প্রতিকৃতি। (পোন্পেইয়ে প্রাপ্ত ফ্রেম্কো।) এই প্রতিকৃতির নাম 'মহিলা কবি' কেন, ব্যাখ্যা করে বোকাও।

যোড়শ: ইস্ নগরের নিকটে মাকিদোনীয় ও পারসীক সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ। পোশ্পেই শহরে প্রাপ্ত ছবির একাংশ এখানে দেখানো হয়েছে। বামে — মাকিদোনীয় সম্লাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট। ডাইনে — পলায়নপর ৩য় দারিউস।



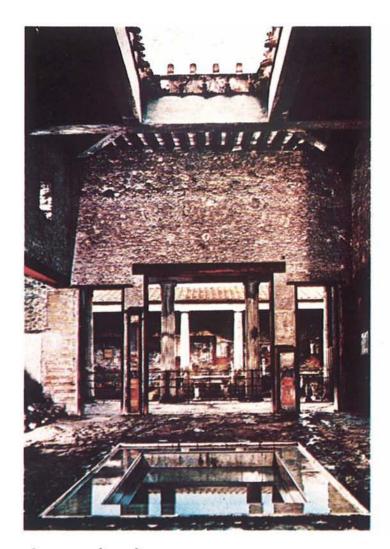

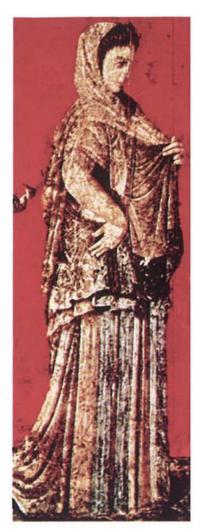

রঙিন আলোকচিত্রাবলী।

সপ্তদশ: পোন্পেই নগরে একটি বাড়ির আভ্যন্তরীণ গৃহসক্জা। বাড়ির ভিতরে বাগান ও স্নানের চৌবাচা; দেয়ালে ফ্রেন্সের ভগাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। দেয়ালের উপরে কাঁচা পলেস্তারার উপরে যে সব ছবি আঁকা হয়, তাকে ফ্রেন্সের বলে। পোন্পেই শহরে ঘরবাড়ির ভিতরে অনেক তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, দেয়ালচিত্র অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঋণ নিয়ে কড়ারনামা লিখে দেওয়া শতাধিক চিরকুট পাওয়া গেছে কোনো ধনী মহাজনের সিন্দুক থেকে। মানুষজন ও পদ্র দেহ পচে নিন্চিহ্ হয়ে গেছে, প্রিঞ্ছত ভসেমর ভিতরে তাদের দেহের জায়গায় শ্ব্র পড়ে ছিল ফাঁকা জায়গা। প্রস্নবিজ্ঞানীগণ এধরনের ফাঁকায় জিপ্সাম ঢেলে ভস্মাকারে অবল্প্ত বস্তু প্রকৃতপক্ষে কী ছিল তা সঠিকভাবে নির্পণ করে থাকেন। ১ম শতাব্দীতে এ শহরের রাস্তাঘাট দেখলে পোন্পেইয়ে আগত যে কোনো প্র্যিকর মনে হতো, অধিবাসীরা শহরটি এখনই ত্যাগ করেছে।

অণ্টাদশ: জনৈকা রোমবাসিনী। (পোন্দেপই নগরীতে প্রাপ্ত ফ্রেন্স্কো।)



উনবিংশ রঙিন আলোকচিত।
রোম নগরীর ফোর,মের একাংশ। ধনংসপ্রাপ্ত ফোর,মের বর্তমান র্প। এ স্থানের পিছন দিকে
বামপাধে আধন্নিক কালের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে।



বিংশ রঙিন আলোকচিত্র।
ফোর্মের ধরংসপ্রাপ্ত অংশেরই প্নাগঠিত রূপ। পিছন দিকে বামপার্শ্বে — কাপিতোলিউম
টিলা। উনবিংশ-বিংশ ছবির মধ্যে প্রতিভূলনা করে দেখাও ফোর্মের ঠিক কোন্ কোন্ অংশ
এখন পর্যস্তি টিকে আছে।







Ç

সম্ভ্রান্তবংশীয় জনৈক গ্রীক কবি ঘোষণা করেছেন: 'জনগণের ব্রক কঠিন পদতলে নিষ্পিষ্ট করে রাখো, তাম বল্লম দ্বারা আঘাত করো তাদের', কেন না এমন জনগণ কোথাও নেই যারা স্বেচ্ছায় তাদের 'প্রভুর স্কুকঠোর শাসন' সহ্য করে।

বিচারকগণ সমস্ত মামলাই সম্প্রান্তবংশীয়দের স্বার্থে সমাধান করতো। সম্প্রান্তবংশীয়দের হাতে ছিল তাদের বশংবদ সেনাদল, তারা অবাধ্য লোকজনের উপর নির্যাতন চালাতো। খ্রী. প্র. ৭ম শতকে এমন অনেক আইন জারি করা হয় যার ফলে খ্রব সামান্য দোষেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। যেমন, পরের বাগানে আঙ্রে পাড়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। লোকে বলতো, এসব আইন 'কালি দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে'। মনে করা হতো, প্রশাসক দ্লাকোন্\* এই আইনসম্হের প্রণেতা, তাই এগ্রলোকে বলা হতো 'দ্লাকোন আইন'।

<sup>\*</sup> গ্রীক 'দ্রাকোন্' শব্দের এক অর্থ — সর্প', অর্থণিং মৃতিমান সর্বনাশ ও ধরংসের প্রতীক। সম্ভবত এই গ্রীক শব্দ হতেই পোরাণিক মহাসর্প 'ড্রাগন' কথাটা এসেছে। আথেনীয়দের জন্য লিখিত আইনের প্রথম সংকলক ছিলেন দ্রাকোন (Drakon), খ্রী. প্র. আনুমানিক ৬২০ অব্দে তা সংকলিত হয়েছিল। — অনু.

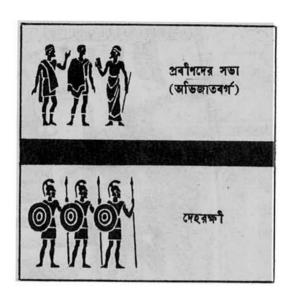



খ্রী. প্র. ৮ম-৭ম শতকে আথেন্সে রাষ্ট্রের উদ্ভব। **আথেনীয় রাষ্ট্র এ সময়ে কাদের স্বা**র্থ সংরক্ষণ করেছিল?

নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে সম্প্রান্তসম্প্রদায় বলতো অভিজাততন্ত্র, তার মানে 'উত্তম লোকদের দ্বারা শাসন'। সে কারণে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বলা হতো অভিজাত।

খনী. প্. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে আথেনীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে যা আত্তিকা প্রদেশের দাসসম্প্রদায়, কৃষক ও অবশিষ্ট জনসাধারণের উপর অভিজাতদের শাসন বলপ্রয়োগ দ্বারা বজায় রেখেছিল।

হোমারীয় য্গের গ্রীসের তুলনায় খ্রী. প্. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শ্রের দিকে আত্তিকা অর্থনীতিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? ২. প্রাকৃতিক কী কী বৈশিষ্ট্যের দর্ন আত্তিকায় হস্তাশিশপ ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছিল? ৩. আথেন্সে কীভাবে খ্রী. প্. ৮ম-৭ম শতকে সাধারণ মান্যকে দাসত্ত্ব পরিবর্তিত করা হতো? ৪. 'অভিজাত' কাদের বলা হতো? কীভাবে এই নামকরণ হয়েছিল? ৫. খ্রী. প্. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে আথেন্সে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল. কীসে তার প্রমাণ মেলে?

## 'দেমোসদের' বিজয় ও আথেন্সে রাণ্ট্রভিত্তি স্দৃঢ়ীকরণ

৬. দেমোস। আত্তিকা প্রদেশের শাসক অভিজাতবর্গ ব্যতিরেকে সমস্ত স্বাধীন আথেন্সবাসীদের বলা হলো দেমোস।

দেমোসের বেশির ভাগই ছিল কৃষক, কারিগর, মাঝিমাল্লা ও দিনমজ্বর। খ্রী. প্র. ৮ম-৭ম শতাব্দীতে দেমোসের এক অংশ ধনী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে বিণক এবং জাহাজ ও কর্মশালার মালিক দেখা দেয়। তারাও দাস রাখতো এবং দিনমজ্বেদের ভাড়া খাটাতো। কিন্তু তা হলেও সমগ্র দেমোস ধনী ও নিধনি নিবিশেষে ছিল অধিকারবিশ্বত এবং অভিজাতবর্গের অধীন।

৭. দেমেসের জয়। অভিজাত শ্রেণীর শাসনে সার্বিকভাবে দেমোসের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল। আথেনীয়দের শাসনব্যবস্থায় দেমোসও অংশ গ্রহণের অধিকার লাভের জন্য প্রভৃত চেণ্টা করে। তা ছাড়া দরিদ্রেরা ঋণ মওকুফ এবং অভিজাতসম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি অধিকার করে ভূমিহীনদের মধ্যে তা বণ্টনের দাবি জানাচ্ছিল।

খ্রী. পর্. ৬ষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে দেমোসের মধ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলে। জনগণ সভায় সমবেত হয়ে অভিজাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। প্রাচীন গ্রীক পশ্ডিত আরিস্তোতেলেস\* লিখেছেন: 'দেমোস অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো।' দেমোস ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রুর্ হলো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

গণ-অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীত অভিজাত শ্রেণী দেমোসের নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। খানী. পা. ৫৯৪ অবেদ আথেন্সের শাসনকর্তা নির্বাচিত হলেন সোলোন। দেমোস ও অভিজাতদের মিটমাট করিয়ে দেবার ভার ছিল তাঁর উপরে। সোলোন সম্ভ্রান্তবংশীয় হলেও দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। সাহসী যোদ্ধা, কবি এবং বাংমী হিসেবে তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। আথেনীয় গণ-সম্মিলনের সমর্থন লাভ করে তিনি শাসনভার পরিচালনা ও দেমোসের অবস্থার উন্নতি কল্পে আইন সংক্রার করেন।

8. ঋণ মওকুষ। সোলোনের নির্দেশে কৃষকদের সমস্ত ঋণ মার্জনা করে দেয়া হয়। ঋণ-অপরিশোধ হেতু দাসত্বে বন্দী আথেন্সবাসী মৃত্তি লাভ করে। স্বাধীন আথেন্সবাসীদের দাসত্বে নিক্ষেপ করা এখন থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সোলোন লিখেছেন যে, তাঁর কার্যকলাপের সর্বাপেক্ষা চমংকার সাক্ষ্য হচ্ছে:

'মলিন জননী মোর, লাঞ্ছিতা মৃত্তিকা, তব বক্ষ হতে ছি°ড়ি অপমান ভার;

<sup>\*</sup> গ্রীক Aristoteles; ইংরেজিতে লেখা হয় Aristotle, বাংলাতেও কমবেশী ইংরেজির অনুকরণে উচ্চারিত ও তদনুর্পভাবে লিখিত হয়ে থাকে। জগদ্বিখ্যাত এই মহাপশ্ডিত খানী, প্র আনুমানিক ৩৮৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খানী, প্র, ৩২২ সালে মারা যান। — অনু.

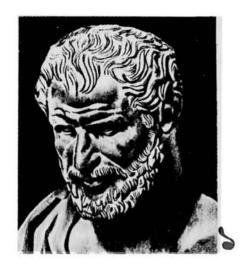



সোলোন। (প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মর্তি।) মর্তিটিতে সোলোনের চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক
ফুটে উঠেছে? ২. যোদ্ধার যুদ্ধসাজ। (গ্রীক ফুলদানীতে অঙ্কিত চিত্র।)

ছিলে প্রের্ব ক্রীতদাসী, স্বাধীনা এখন।
আথেন্স, হে জন্মভূমি, অপ্রের্ব নগরী,
ফিরায়ে এনেছি আমি ভিনদেশ হতে
বিক্রীত আত্মার দল; মর্ন্তি ফিরে দিন্
প্রভূভয়ে কম্পমান এদেশেরও দাসে।

ঋণপ্রথা ও ঋণের দায়ে দাসত্ব বাতিল হবার পর আত্তিকা প্রদেশে কৃষিকর্মের পরিমাণ ও কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সোলোন-কৃত সংস্কারের ফলে বিদেশ থেকে আমদানি করা দাসদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। তারা প্রের্বর মতোই কণ্টভোগ করছিল এবং তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯. আথেনীয় নাগরিক। আত্তিকার মূল প্রের্ষ বাসিন্দাদের সোলোন তাদের ধনসম্পদ অন্যায়ী ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। তারা সকলেই আথেনীয় রাজ্রের নাগরিক\* ছিল।

সেনাদল বা নোবাহিনীতে যোগদান আথেনীয় নাগরিকগণের জন্য বাধ্যতাম্লক ছিল। দ্ব' বংসর ধরে তর্নদের যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হতো। যুদ্ধের সময় নাগরিকগণ নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিত। ভূমিহীন নিঃস্ব দরিদ্র লোকেরা থেতেস্—হাল্কা ধরনের অস্ত্র নিয়ে পদাতিক বাহিনীতে থাকতো, নয়তো

<sup>\*</sup> নাগরিক — রাষ্ট্রপ্রবিতিত আইন অন্যায়ী যে ব্যক্তি অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের নিকট অবশ্যকতব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকেন, তিনিই নাগরিক।

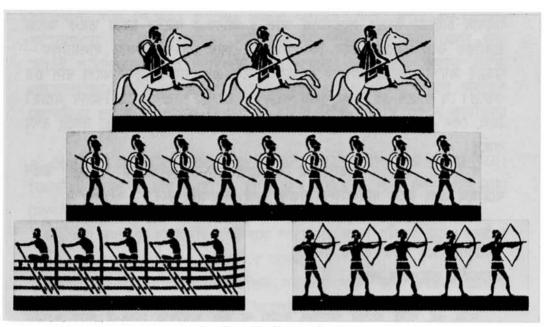

সোলোনের সংস্কারের পরে আথেনীয় সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী। **আথেন্সে সমাজের কোন** শুরের কোন ধরনের সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করতো?

যুদ্ধজাহাজে মাঝিমাল্লা হিসেবে কাজ করতো। নোবাহিনীতে সেরা নাবিকেরা যোগ দিত। যুদ্ধবর্ম কিনতে সক্ষম কৃষকেরা ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত পদাতিক বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করতো; এরাই ছিল আথেনীয় সেনাবাহিনীর প্রধান শক্তি। যুদ্ধাশ্ব ক্রের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজন অশ্বারোহী সেনাদলে কাজ নিত, এবং ধনী ব্যক্তিরা যুদ্ধজাহাজ অস্ত্রেশস্ত্রে সঙ্জিত করতো।

আথেন্সের সকল নাগরিকই গণ-সম্মিলনে বা গণ-পরিষদে যোগ দিয়ে আলাপ-আলোচনায় অংশ নিতে পারতো।

১০. আথেন্সে শাসনপরিচালনা। সোলোন-কৃত আইন সংস্কারের পর আথেনীয় রাজ্রের শাসনপরিচালনায় গণ-পরিষদ গ্রের্ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজ্যের গ্রের্ত্বপূর্ণ সমস্যাদি সমাধান এবং প্রশাসক, বিচারক ও অন্যান্য সরকারী পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন তার দ্বারাই সম্পন্ন হতো। আত্তিকার প্রত্যেক নাগরিকই বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারতো। অন্যান্য গ্রের্ত্বপূর্ণ পদে ধনী ও সমৃদ্ধ পরিবারের (তারা অভিজাতবংশীয় হোক বা না হোক) লোকদের নির্বাচিত করা হতো। ভূমিহীন নিঃস্বদের পক্ষে এসব পদ লাভ করা কখনোই সম্ভব ছিল না। আথেন্সে অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করা এবং শাসনকার্যে দেমোসের অংশগ্রহণের স্ব্যোগ-স্ক্রিধা সোলোনের সংস্কারের ফলেই ঘটে উঠতে পেরেছিল। অবশ্য অভিজাতবর্গ ও দেমোসের মধ্যে শ্রুতা এ সংস্কারের পরেও নিঃশেষ হয় নি। অভিজাত শ্রেণী চাইতো অতীতের শাসনব্যবস্থা ফিরে পেতে, আর

দেমোস চাইতো তাদের সংগ্রামলন্ধ অর্জিত অধিকার কায়েম রেখে তাকে আরো প্রসারিত করে তুলতে। তবে কি অভিজাত, আর কি অনভিজাত দাসমালিক— উভয়ই সর্বদা চাইতো দাসদের দাবিয়ে রাখতে এবং নতুন নতুন আরো দাস ক্রয় করতে। সে কারণে এই উভয় পক্ষই আথেনীয় রাজ্যের শক্তিব্দিতে বিশেষ আগ্রহী ছিল, কেন না দাসদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখায় তাদের স্বার্থ তো রাজ্যই রক্ষা করবে।

খ্রী. প্র. ৮ম-৬ম শতান্দীতে আথেন্সে দাসমালিকভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল এবং ফলে দাসমালিকভিত্তিক রাণ্ট্র জন্মলাভ করে।

### সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার সময়ে আথেনীয় তর্ত্বদের শপথ

আমি এই পবিত্র অন্দের অসমান করবো না এবং যদ্ধক্ষেত্রে যেখানেই থাকি কখনোই আমার সঙ্গীকে পরিত্যাগ করবো না। আমি আমার পর্ণকুটির রক্ষার জন্য যদ্ধ করবো এবং তার পরে পিতৃভূমিকে দ্বলি তো করবোই না, বরং আরো পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী করে তুলবো। আমি নিজে অন্যদের সাথে বর্তমানে প্রচলিত আইনকান্ন, এবং ভবিষ্যতে যে সব আইনকান্ন প্রবিতিত হবে সে সবও মেনে চলবো। স্বদেশের সম্দেয় পবিত্র বস্তুকে আমি ভক্তি করবে। দেবতারা আমার সাক্ষী — সাক্ষী স্বদেশের সীমানা, গম ও যবের শস্যক্ষেত, জলপাইয়ের বাগান ও দ্রাক্ষাকুপ্ত।

১. খ্রী. প্. ৮ম-৭ম শতকে আথেলেস 'দেমোস' বলা হতো কাদের? দেমোসভুক্ত লোকজন কি বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসতো, নাকি একটি শ্রেণী থেকে? ২. সোলোনের আইন সংস্কার সাধনের প্রয়োজন ছিল কেন? এতে কাদের উপকার হয়েছিল? ৩. সোলোন-কৃত সংস্কারের পর আথেনীয় জনগণ কী কী অধিকার লাভ করেছিল এবং কোন্ কোন্ দায়িত্বপালনে তারা বাধ্য থাকতো? ৪. সোলোন-কৃত সংস্কারের প্রের্থ এবং পরে আথেনীয় রাজ্ম কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো? এই সংস্কার আথেনীয় রাজ্মক আরো বেশী জোরদার করেছিল কেন, ভেবে বলো। ৫. সোলোনের সংস্কার কোন্ শতকে হয়েছিল? এবং সেই শতকের কোন্ চতুর্থাংশে? সোলোন-সংস্কারের সময়ে মিশরে স্বাধীন কোনো রাজ্ম বিদ্যমান ছিল কি? হিসাব করে বলো, সোলোন-কৃত সংস্কারের পর ২৫০০ বংসর কোন্ বছরে পূর্ণ হয়েছে?

# 🖇 ৩২. স্পার্তায় খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে দাসমালিকদের রাজ্ঞ

মনে করতে চেণ্টা করো — খ্রী. প্. ২য় সহস্রাব্দের শেষভাগে কোন্ উপজাতিরা গ্রীক আক্রমণ করেছিল (§ ২৫:৪)।

১. পেলোপন্নেসসের দক্ষিণ-পূর্ব অণ্ডলে লাকোনিয়া নামে একটি প্রদেশ ছিল। তার মধ্যভাগে যে নদী-অববাহিকা ছিল তা তিন দিক থেকে অত্যস্ত উচ্চু ও দুর্গম

পর্বতমালা দ্বারা বেণ্টিত। পাহাড়ী অণ্ডলে লোহের খান ছিল। লাকোনিয়ার সম্দ্রোপকূল হয় খাড়া পর্বতময় নয়তো-বা নিচু জলাভূমি; নোচলাচলের জন্য মোটেই স্ক্রিধাজনক ছিল না। অববাহিকা অণ্ডলের ভূমি ছিল অত্যস্ত উর্বর, পশ্বচারণক্ষেত্রও ছিল চমংকার। পেলোপন্নেসসের দক্ষিণ-পশ্চিম অণ্ডলে অবস্থিত মেন্সেনিয়া প্রদেশ, শস্যশ্যামল দেশ রূপে আরো বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

২. দোরীয়গণ লাকোনিয়া জয় করে সেখানে স্পার্তা নামে নগর স্থাপন করে। বিজয়ীরা নিজেদের নাম দিয়েছিল স্পার্তান্। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর তারা মেস্সেনিয়াও দখল করে নেয়।

বিজিত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে স্পার্তানরা দাসে পরিণত করে। দাসদের বলা হতো হিলোতেস\*, অর্থাৎ 'বন্দীত্বে আবদ্ধ'।

বিজয়ীরা অতঃপর দাসমালিকভিত্তিক সমাজের পত্তন করে এখানে। প্রত্যেক স্পার্তান একখণ্ড করে জমি পেত; কয়েকটি হিলোতেস-পরিবার (অর্থাৎ দাস-পরিবার) মিলে তা চাষবাস করতে বাধ্য হতো। সমকালীদের ভাষ্য অনুযায়ী, হিলোতেসরা 'তাদের মালিককে নিজের পরিশ্রমে জমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যসামগ্রীর অর্ধেক দিতে বাধ্য হতো'।

হিলোতেসগণ অত্যাচারী শোষক স্পার্তানদের ঘ্ণা করতো এবং বহুবার বিদ্রোহ করেছিল। হিলোতেসরা যাতে সর্বদা ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে থাকে এবং বিদ্রোহ করার সাহস না পায় তঙ্জন্য তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী হতো স্পার্তানরা তাদের মেরে ফেলতো।

হিলোতেস এবং স্পার্তানদের মধ্যে সংগ্রাম ছিল দুটি অসম শ্রেণী — দাস ও দাসমালিকদের মধ্যে সংগ্রাম; এ ছিল শ্রেণীসংগ্রাম।

৩. সবচেয়ে বড়ো আকারে হিলোতেস-অভ্যুত্থান (অর্থাৎ দার্সবিদ্রোহ) ঘটেছিল খ্রা. প্র. ৭ম শতকে মেস্সেনিয়ায়। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পর অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা পরাজয় বরণ করে। তাদের একাংশ মহাদ্র্গম এক পর্বতশীর্ষে আশ্রয় নেয়।

স্পার্তানরা এই পলাতক হিলোতেসদের অবরোধ করে রাখে। রাত্রে প্রচণ্ড ব্লিট ও বজ্রপাতের মধ্যে তারা চুপিচুপি হামাগর্নাড় দিয়ে পাহাড় বেয়ে উপরে গিয়ে ওঠে। বিদ্যুতের আলোকে তখন শ্রের হয়় নির্মাম সংগ্রাম। হিলোতেসগণ শ্বের্ নিজেরাই নয়, তাদের স্বীরাও যুদ্ধ করেছিল। প্রাচীন লেখকের রচনা সাক্ষ্য দিচ্ছে: 'এমন কি তাদের স্বীরা হাতে পাথর নিয়ে শব্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। হাতে

<sup>\*</sup> হিলোতেস্ (গ্রাক heilotes) শব্দটি ইংরেজিতে helot রূপে পরিচিত। — অন্-

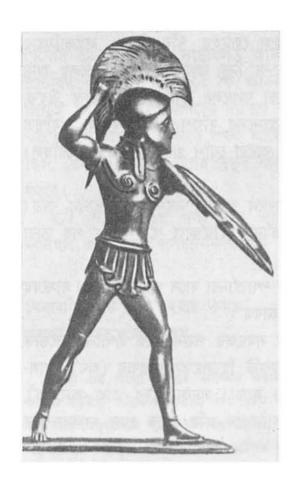

সংগ্রামরত স্পার্তান যোদ্ধা। (প্রাচীন মুর্তি।)

অস্ত্র তুলে নিয়েছিল তারাও,
আর প্রেষরা যখন দেখলো
তাদের পত্নী ক্রীতদাসীর
জীবনযাপনের চেয়ে স্বামীর সাথে
সহমরণকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তখন
তাদের সাহস ও বীরত্ব সহস্রগ্রণ
বার্ধিত হয়েছিল।

তিন দিন তিন রাগ্রি
একনাগাড়ে যুদ্ধ চলে। স্পার্তানরা
চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের ঘিরে
ফেলে। তাদের অবস্থা ছিল
আশাহীন। কিন্তু ওদিকে আবার
স্পার্তানরাও দেখতে পাচ্ছিল যে,
যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও
বিপাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা তখন
বিদ্রোহীদের কথা দিলো যে,
মেস্সেনিয়া ছেড়ে চিরতরে চলে
যাবার অঙ্গীকার যদি তারা করে,
তা হলে তাদের স্বাধীন হিসেবে

গণ্য করা হবে। এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে হিলোতেসদের এক অংশ দাস্ত্র থেকে মুক্তি পেল বটে, কিন্তু জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

8. হিলোতেসদের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য স্পার্তানরা অত্যাবশ্যকীয়র্পে যার প্রয়োজন অন্ভব করলো, তা হলো রাজ্র — অর্থাৎ সেনাবাহিনী, আইন, বিচারব্যব্স্থা।

রাজ্বীয় সম্দের ক্ষমতার অধিকারী হলো স্পার্তানগণ। বয়োপ্রবীণদের পরামর্শসভার জন্য সম্ভ্রান্ত স্পার্তানদের ভিতর থেকে লোক নির্বাচন করা হতো। পরামর্শসভার পরিচালনায় ছিল দ্বজন রাজা, সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাদেরই। এই সভায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং অপরাধীদের বিচার ও শান্তিদান করা হতো।

অস্ত্রধারণে দক্ষ সমস্ত স্পার্তান ছিল সৈনিক; যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কোনো কাজকর্ম করা আইনবলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। শান্তির সময়েও স্পার্তানরা সারা দিন সেনাশিবিরে অতিবাহিত করতো; সেখানে তারা প্যারেড করতো, দোডাতো, বর্শা ক্ষেপণ ও অন্যান্য সামরিক বিদ্যাদি অনুশীলন করতো।

ম্পার্তান সৈন্যেরা ভালো অস্ত্রশম্ত্রে স্কৃসন্জিত থাকতো। তারা সকলেই ছিল



মেস্সেনিয়ায় বিদ্রোহী হিলোতেসদের সাথে স্পার্তানদের যদ্ধ। (আমাদের সমসাময়িক কালে জনৈক শিল্পীর আঁকা ছবি।)

পদাতিক সেনা। যুদ্ধকালে তারা সৈন্য সমাবেশ কয়েকটি সারিতে বিন্যস্ত করতো; এধরনের সৈন্যসম্জাকে বলা হতো ফালাঙ্গোস্। রগশিঙা ও সমবেত ঐকতান-গীতির আওয়াজের মধ্যে সারবদ্ধ ফালাঙ্গোস্ শন্ত্বাহিনীর দিকে অগ্রসর হতো; দেখে মনে হতো, বশাসম্জিত সারি সারি বর্ম দিয়ে তৈরি একটি দেয়াল যেন এগিয়ে যাচছে।

৫. স্পার্তান ছেলেদের বাল্যকাল থেকেই ভবিষ্যৎ সৈনিক এবং দাসমালিকদের স্বার্থরক্ষকর্পে গড়ে তোলার জন্য যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাদান করা হতো। ইস্পাতকঠিন দেহ ও মনের যাতে অধিকারী হতে পারে সেজন্য ছোটো ছোটো ছেলেপিলেদের অত্যন্ত কঠোর অবস্থার মধ্যে মানুষ করা হতো। দেহচর্চাই তাদের প্রায় সমস্ত সময় অধিকার করে থাকতো।\*

দেহকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করায় ধীরে ধীরে সক্ষম করে তোলার জন্য তাদের

পাশ্চাত্যে প্রচলিত প্রবাদ 'ম্পার্তানের মতো বাঁচা' মানে দেহকে শীত-গ্রীষ্ম সর্বপ্রকার আবহাওয়ার উপযুক্ত মজবুত করে গড়ে তোলা।

নির্মানভাবে বেরাঘাত করা হতো। বেরাঘাতের ফলে ক্ষতবিক্ষত শরীরের রক্তে মাটি ভিজে ষেত, তার উপরে সাজাপ্রাপ্ত তর্ন পড়ে থাকতো। তাদের মনকে হিংস্র ও নিষ্ঠুর করে তোলার জন্য হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের হাতে হিলোতেসদের তুলে দেয়া হতো।

জোষ্ঠদের যাবতীয় নির্দেশ বিনাপ্রশেন অবনত মস্তকে পালন করতে হতো। অলপবয়সী ছেলেমেয়েদের এমন কি কথা বলা পর্যন্ত বড়োদের হ্রকুম ছাড়া নিষিদ্ধ ছিল। গ্রীকরা ঠাট্টা করে বলতো, পাথরের তৈরি ম্তিও হয়তো শ্ননবে কথা বলছে, কিন্তু স্পার্তান ছেলেদের গলার এতটুকু আওয়াজও কখনো শ্নতে পাবে না।

অতি সংক্ষেপে এবং যথাযথভাবে সঠিক কথা বলা শেখানো হতো তাদের। সংক্ষিপ্ত ও স্পণ্ট কথা বলার ধরনকে বলা হয় 'লাকোনীয়' অর্থাৎ লাকোনিয়ায় প্রচলিত বাক্পদ্ধতি\*। যেমন ধরো, যুদ্ধে পাঠাবার সময় মা ছেলের হাতে বর্ম তুলে দিয়ে বলছে: 'সাথে করে, নয়তো ওপরে'; স্পার্তায় বর্ম বিহীন হওয়া কলঙ্কজনক ব্যাপার বলে গণ্য হতো; যুদ্ধে মৃত ব্যক্তির দেহ তার বর্মের উপরে ফেলে শিবিরে নিয়ে আসা হতো। 'বর্ম সাথে করে, নয়তো বর্মের উপরে' বাক্যটির অর্থ তাই — ভীরুর মতো নিজেকে দেখানোর চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু-বরণও শ্রেয়।

প্পার্তার তর্ন্পসম্প্রদায় প্রচন্ড শক্তিশালী, সাহসী ও সহ্যশক্তিসম্পন্ন যোদ্ধা হিসেবে বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা যেমন ছিল নিষ্ঠুর, তেমনি অসভ্য — কদাচিৎ তারা লিখতে-পড়তে পারতো।

### দ্পার্তান তর্ত্বদের জীবন্যাত্রা

(প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রতার্কের রচনা থেকে)

নিজ সন্তানকে পিতা মোড়লের কাছে নিয়ে আসতো। যদি দেখা যেত সন্তান স্বাচ্যাবান ও শক্তসমর্থ, তখন মোড়ল তাকে মান্য করে তোলার অন্মতি দিত; আর সন্তান দ্বলি ও হীনস্বাস্থ্য হলে তাকে গহনুরে ফেলে দেয়া হতো।

সাত বংসর বয়স হলেই সব ছেলেদের একত্র সমবেত করে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হতো।
অতঃপর তারা থাকা-খাওয়া সবই একসাথে করতো একই রকম অবস্থার মধ্যে থেকে। দলের
মাথা করা হতো সেই ছেলেটিকৈ যাকে দেখা যেত য্দুদ্ধসম্প্ত ব্দির্নিবেচনায় অন্যদের চেয়ে
বেশি দক্ষ। বাদ বাকি অন্য সবাই এমনভাবে তাকে অন্সরণ করতে, তার নির্দেশ মান্য করতে,
তার দেওয়া শাস্তি সাহসের সাথে সহ্য করতে বাধ্য ছিল যে, এ যেন ম্খব্জে শ্র্ সব শ্লে
যাবার একটা বিদ্যায়তন মনে হতো।

লিখন ও পঠনের অভ্যাস ততোটুকুই করানো হতো, যতোটুকু না হলেই একেবারে নয়। আর তার বাইরে সমস্ত কিছুই ছিল এই সব অভ্যাসাদির অনুশীলন — বিনাবাক্যে নির্দেশ মান্য করা,

<sup>\*</sup> বাংলায় অবশ্য এধরনের কোনো কথা প্রচলিত নেই, তবে সমগ্র পশ্চিমী জগতে আছে; ইংরেজি বাণিবাধ ও অলংকারশান্তে laconic শব্দের উৎপত্তি এখান থেকেই। — অন্





১. একটি ছোটো ছেলে পায়ের কাঁটা তুলছে। (প্রাচীন গ্রীক মর্তি।) দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড়াতে গিয়ে ছেলেটির পায়ে কাঁটা বি'ধে যায়। তব্ কণ্ট সহ্য করে সে দৌড়োয় এবং প্রথম স্থান অধিকার করে। এর পরে বেচারি বসে বসে কাঁটাটা বের করছে। ২. মল্লযদ্ধ। (প্রাচীন গ্রীক মর্তি।)

সাহসিকতার সাথে দৃঃখকণ্ট সহ্য করা, যুদ্ধান্শীলনে জয়ী হওয়া। যতো বয়স বাড়তো ততো কঠোর অবস্থার মধ্যে তাদের রাখা হতো—মাথা ন্যাড়া করে দেয়া হতো, খালি পায়ে তাদের চলাফেরা করতে হতো, এবং বিনা কাপড়ে খেলাধ্লা করতে হতো। তাদের বারো বংসর প্র্ণে হলে তারা পরার জন্য বংসরে মাত্র একটি করে আলখেল্লা জাতীয় পোষাক পেত। তাদের গায়ের চামড়া কর্কশ হয়ে যেত। গরম জলে গা-হাত ধেতি করতে পারতো না। তারা খড়কুটি দিয়ে নিজ হাতে প্রস্তুত তোশকের উপরে শ্রেষ ঘ্নাতো।

#### <del>দ্পার্তান কবি তিতেওিস\*-য়ের কবিতা থেকে</del>

রক্ষি জন্মভূমি আর দেশের সন্তানে দাঁড়াই বিক্রমে, এসো; যায় যাক প্রাণ! যদ্ধে করো প্রাণপণে, হে তর্মণ দল,

<sup>\*</sup> খানী. পান্ন এম শতকের কবি Tyrtaios; গ্রীক ভাষায় যাদ্ধবিষয়ক কবিতা লিখে গেছেন।— অন্ন

সারিবদ্ধ হও সবে। ধিক্ তোরে, যদি
হীন ভীর,তার বশে যদ্দ ছাড়ি আসো।
বক্ষে রাখো গর্বে ভরি সাহস বিপ্ল,
দেহ-মন পণ রাখো, যদেদ পিছ, নয়...
এসো তবে, দ্রুপদে দাঁড়াও ভূমিতে
বীরদপে বলভরে, দ্রু প্রতিজ্ঞায়
ওষ্ঠাধরে দন্ত চাপি, হে বীর সন্তান।

১. স্পার্তার সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণী ছিল? আত্তিকা ও স্পার্তার মধ্যে জনশ্রেণীবিন্যাসগত পার্থক্য কী কী ছিল? ২. শ্রেণীসংগ্রাম মানে কী? স্পার্তার শ্রেণীসংগ্রাম কোন্ রুপে দেখা দিয়েছিল? স্থাচীন প্রাচ্ছামর দেশে দেশে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টাস্ত দেখিয়ে দাও। ৩. স্পার্তায় রাষ্ট্রব্যক্তা কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো? তোমার উত্তর যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করো। ৪. স্পার্তায় প্রক্রেসন্তানকে মানুষ করে তোলার সর্বপ্রধান লক্ষ্য কী ছিল? কী কী উপায়ে সেই লক্ষ্যে তারা পেণছতো? স্পার্তান শিশ্বদের শিক্ষাদানপ্রণালীর মধ্যে তোমার কী ভালো লেগেছে এবং কী লাগে নি? ৫. বর্তমান পরিছেদের (১০২) উপছেদসমূহের শিরোনামা নির্দেশ করো।

### § ৩৩. গ্রীসে এবং ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরীয় তীরে নগর-রাজ্যের উদ্ভব ও বিকাশ

(स. मार्नाहर 8 अवः ६)

মনে করতে চেণ্টা করো—খ্রী. প্র. ১ম সহস্রান্দের শ্রের দিকে গ্রীকদের অধিকৃত এলাকা কী কী ছিল (১৫১ প্রুটায় মুদ্রিত মান্চিত্র দেখ)।

১. গ্রীসে নগর-রাষ্ট্র। খ্রী. প্র. ৮ম-৬ণ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসের প্রায় সব শহরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শহর আর তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল নিয়ে ছিল রাষ্ট্রের সীমা। এধরনের নগর-রাষ্ট্রসম্হের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকতো, থাকতো রাজকোষ এবং নিজেদের মুদ্রাও তারা ঢালাই করতো।

গ্রীসের বহর নগরেই দেমোস ও অভিজাতবর্গের মধ্যে নির্মাম সংগ্রাম চলেছিল। বেশ কিছু শহরে দেমোস ঋণদাসত্ব বাতিল করতে এবং রাজ্বপরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য শহরে অভিজাতসম্প্রদায়ই কঠিন হস্তে শাসনক্ষমতা ধরে রেখেছিল; সে সব নগরে দেমোসের অবস্থা যে কেমন ছিল তা গ্রীক কবি হৈসিওদ (তিনি খ্রী. পর্. ৮ম শতকের শেষভাগ থেকে খ্রী. পর্. ৭ম শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন) তাঁর নীতিকবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। (দ্র. § ৩৩-য়ের শেষে সিলিবিভট পংক্তিমালা।)

নগর-রাজ্রের ভিতরে এই সংগ্রাম অনেককেই মাতৃভূমি ত্যাগ করে যেতে বাধ্য করেছিল। হেসিওদ লিখেছেন যে, 'ঋণ থেকে মৃত্তি লাভের জন্য এবং অনাহারের





১. ক্রিমিয়া অণ্ডলে গ্রীক শহর খেসোনেসের নগরপ্রাচীরের ধর্ংসাবশেষ। (আলোকচিত্র।) তোরণসহ প্রাচীরের নিশ্নাংশ মাটিতে ঢাকা পড়েছে। তোরণের উপরে দেয়ালের গায়ে ছোটো দরজা ছিল। প্রস্তর্রানির্মিত এই প্রাচীরের পাথরগ্লো ভালো করে লক্ষ্য করো। ২. সিসিলিতে খন্ত্রী. প্রে ওম শতাব্দীতে নির্মিত একটি গ্রীক ধর্মমিশির। (আলোকচিত্র।) ৩. সিসিলির সিরাকিউস নগরে ব্যবহৃত মনুরা। মনুরার উপরে স্থাদেবের ছবি— স্বর্ণরথ ছন্টিয়ে আকাশ পাড়ি দিছেল। ৪. প্রাচীন গ্রীক বাণিজ্যপোত। ৫. প্রাচীন গ্রীক যুদ্ধজাহাজ। (ফুলদানীর উপরে অভিকত ছবি।) রোজ্ঞ বা লোহা দিয়ে মোড়া জাহাজের স্কোল সম্মুখভাগ; শত্রপক্ষীয় জাহাজের পার্শ্বদেশ এর ধারায় ফুটো হয়ে যেত। মৃদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্যপোত ভালভাবে দেখে বিচার করে বলো, এগ্লোর তৈরির পিছনে নির্মাতাদের মনে সর্বপ্রথমেই কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করেছিল।



হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য' গরিবেরা পালিয়ে গিয়েছিল। সম্প্রান্তবংশীয়দের বিজয় ঘটলে তাদের বিপক্ষদলের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতান্তর থাকতো না। দেমোসের হাতে শাসনক্ষমতা চলে এলে তার শত্র, অভিজাতদের বহিৎকার করে দিত। জনৈক পলায়নপর অভিজাতের লেখায় এর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে: 'আমার জাঁকজমকপ্রণ ভবনের বিনিময়ে পালিয়ে যাবার জন্যে জাহাজ পেয়ে গেছি।'

২. উপনিবেশ। গ্রীকরা কাঠের টেকসই জাহাজ তৈরি করতে জানতো। সওদাগরেরা তাতে করে কারিগরদের তৈরি নানান ধরনের হস্তশিলপ সম্ভার ও অন্যান্য গ্রীক দ্রব্যাদি নিয়ে সাগরপারের নানা দেশে যেত। পশমী কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল মিলেতুস, এশিয়া মাইনরের এক গ্রীক শহর। স্বচেয়ে ভালো অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের খ্যাতি ছিল কোরিশ্ব নগরের, আর আথেন্সের ছিল শ্রেষ্ঠ কুম্ভকারের জন্য খ্যাতি।

প্রথম দিকে বাণিকেরা অলপকালের জন্য ভিনদেশে পাড়ি দিত নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য। পরে গ্রীসের বাণিজ্যনগরীগ্নলো ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরীয় তীরবর্তী স্থানসমূহে চিরুস্থায়ী উপনিবেশ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে।

উপনিবেশ স্থানে গিয়ে দেশান্তরী হতে চাইতো গ্রীসের প্রচুর লোক: অধিকতর ম্নাফা প্রত্যাশী কারিগর, ভূমিহীন ক্বক আর অবস্থার চাপে দেশান্তরী হতে বাধ্য যারা। যে সব শহর নতুন উপনিবেশ নির্মাণ করছে তারা ঐ সব উপনিবেশে তাদের সামরিক ও সওদাগরী জাহাজের সারবদ্ধ বহর পাঠাতো।

৩. উপনিবেশের জীবনযাত্রা। ভিনদেশের মাটিতে গ্রীকদের অধিকৃত অণ্ডলগ্রুলো হতো হয় কোনো উপসাগরের পাশে, নয়তো কোনো নদীমুখে। সে সব স্থানে তারা শহর নির্মাণ করে তার চতু পার্শ্বে দুর্গপ্রাচীর তুলে দিত। বহিরাগত বসবাসকারী লোকজন হস্তাশিলেপর কর্মশালা তৈরি করতো, শহরের পাশে জিম চাষবাস করতো, পশ্রচারণ করতো, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন উপজাতিদের সাথে ব্যবসা চালাতো। স্থানীয় উপজাতিদের কাছ থেকে গ্রীকরা দাসদের ক্রয় করতো। দাসদের একাংশকে উপনিবেশেই রেখে দেয়া হতো কাজ করবার জন্য, বাদ বাকি সকলকে বিক্রয়ের জন্য গ্রীসে পাঠিয়ে দেয়া হতো।

উপনিবেশগ্রলোয় দাসমালিকদের স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠলো। অনেক উপনিবেশই আকারে গ্রীসের বড়ো বড়ো শহরের মতো ছিল। সাগর থেকে বেশি দরের গ্রীকরা যেত না। জনৈক প্রাচীন লেখক লিখে গেছেন, ডোবার চারপাশে ব্যাং যেমন বসে থাকে, গ্রীকরাও তেমনি সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে ঘিরে ছিল।

<sup>\*</sup> উপনিবেশ অর্থে এখানে বোঝাচ্ছে — ভিন্ন দেশ থেকে আগত ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী। ধনতান্ত্রিক রাম্থ্রের অধিকারভুক্ত দেশ বলতে যে 'উপনিবেশ' শব্দ আমরা ব্যবহার করি, তা কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে না।

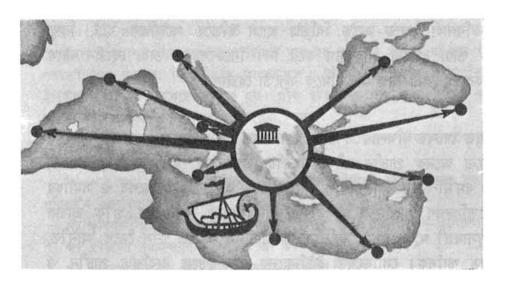





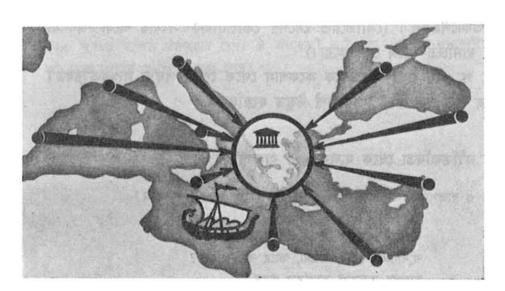



প্রাচীন গ্রীস থেকে দ্রেদেশে কী পাঠানো হতো, আর গ্রীসে নিয়ে আসা হতো কোন্ কোন্ জিনিস? ছবিতে বর্ণিত বিভিন্ন দ্রাসন্তার চিনতে পারো কিনা দেখ। কোন্ ছবিতে মধ্ এবং পাপিরস আছে, বলো।

8. উপনিবেশ গড়ে ওঠার তাংপর্য। নিজেদের বিভিন্ন উপনিবেশের সাথে গ্রীসের ব্যবসা-বাণিজ্যের দর্ন গ্রীক হস্তাশিল্পের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল, এবং তার ফলে গ্রীসে হস্তাশিল্প ও বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রসার ঘটে। স্বিধাজনক বন্দরগ্বলোর পাশে পাশে অবস্থিত গ্রীক নগরীগ্বলো দ্বত বিকশিত হয়ে উঠছিল। উপনিবেশসম্হ থেকে দাস আমদানির ফলে গ্রীসে দাসতন্ত্র বিকশিত হয়ে ওঠে। যে সব জায়গায় উপনিবেশ দেখা দিয়েছিল, সেখানে বাণিজ্য ও গ্রীক সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে; এবং স্থানীয় উপজাতিগ্বলো দ্বত আদিম সমাজব্যবস্থা থেকে দাসমালিকভিত্তিক সমাজে উন্নীত হয়া

গ্রীকরা বিশাল ভূখণ্ড জ্বড়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু মাতৃভাষাকে তারা কখনো পরিত্যাগ করে নি। নিজেদেরকে তারা হেল্লেন নামে অভিহিত করতো, আর নিজ মাতৃভূমিকে বলতো হেল্লাস।

৫. সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাণ্ডলে গ্রীক উপনিবেশ। কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগরের তীরে এখনো অনেক প্রাচীন গ্রীক নগরীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান—দুর্গপ্রাচীর, বাড়িঘর ও ধর্মমিন্দিরের অবশিষ্টাংশ আজাে পড়ে আছে। ধরংসাবশেষ ও সমাধির মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন মুদ্রা, হস্তশিল্পের নানান জিনিসপত্র, গ্রীক ভাষায় লিখিত বস্তুসামগ্রী খ্রুজে পেয়েছেন। সে সব জিনিস অংশত গ্রীস থেকে আনীত, আর অংশত স্থানিক। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাণ্ডলে অবস্থিত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রীক নগরসম্বের অন্যতম একটি শহর গড়ে উঠেছিল কের্চ প্রণালীর\* তীরে, নাম—পাত্তিকাপেইওন্। (সোভিয়েত দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অন্যান্য গ্রীক শহর মানচিত্রে খ্রুজে বের করাে।)

খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীর দিকে ককেশাস থেকে স্পেন পর্যন্ত সাগরতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে শত শত গ্রীক নগর-রাণ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল।

### হেসিওদের নীতিকবিতা থেকে ব্লব্ল ও বাজপাখির গলপ

ব্লব্ল ও বাজপাখির অস্তরালে কবি প্রকৃতপক্ষে কাদের অধ্কন করেছেন?

ব্লব্ল পক্ষীরে বি'ধি তীক্ষা নখরেতে
শ্নাগামী শ্যেন, জানো, তারে কী কহিল?
যক্ষণায় ব্লব্ল আর্তনাদ ছাড়ে,
ওদিকে সম্ভাষি তারে শ্যেন বাণী ঝাড়ে:
'ব্থাই চে'চাস তুই, ওরে হতভাগা,
মোর শক্তি বহা বেশি; নিতে পারি তাকে
যথা ইচ্ছা তথা কিংবা পেতে পারি তাকে
খাবার টেবিলে আর নইলে ছেড়ে দিতে।'

১. গ্রীসে রাম্মের উদ্ভব কেন হয়েছিল? আথেন্স ও ন্পার্তার ইতিহাস থেকে দ্টান্ত উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। ২. গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসম্বের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী ছিল? এসব বৈশিষ্ট্য কীভাবে দেখা দিয়েছিল? ৩. গ্রীকরা কীভাবে উপনিবেশ পত্তন করেছিল, বলো। কেন তারা উপনিবেশ পত্তন করেছিল, বলো।

<sup>\*</sup> সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন প্রজাতন্তে ক্রিমিয়া অণ্ডলে আজভ সাগরকে কৃষ্ণ সাগরের সাথে যুক্ত করেছে কেচ্ প্রণালী। — অনু.

খ্রী. প্. ১১শ-৯ম ও খ্রী. প্. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে গ্রীসের ইতিহাস সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারলে। এই সময়পরিধির প্রত্যেকটি যুগে গ্রীকদের জীবন কীরকম ছিল, তাও তোমরা জেনেছো। ইতিহাসবিজ্ঞানে 'যুগ' বলে চিহ্নিত করা হয় সেই সব সময়কে যা তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাল অপেক্ষা নির্দিষ্টভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করলে ইতিহাসের গতিবিধি বুঝতে সুনিধে হয়। গ্রীক হতিহাসের যুগবিভাগ চিহ্নিত করতে ২৫৪ প্র্চায় মুদ্রিত কালপঞ্জী তোমাদের সাহায্যে আসবে।

খ্রী. প্. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে এবং খ্রী. প্. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীক জনগণের জীবনযান্ত্রার মধ্যে প্রতিতলনা করো:

- ক) খ্রী. প্র. ৫ম শতকের দিকে বিভিন্ন স্থানে গ্রীকদের বসতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?
  - খ) কৃষিকর্মা, হস্তাশিলপ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?
  - গ) গ্রীকদের সমাজব্যবস্থার বিন্যাসে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল?
  - ঘ) শাসনপরিচালনায় কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?
- \* তোমার খাতায় একটি তালিকা তৈরি করো যার শিরোনামা হবে: 'খ্রী. প্. ১১শ থেকে ৩য় শতক পর্যস্ত গ্রীক ইতিহাসে য্গবিভাগ'। তালিকা কীভাবে করবে তার দ্টোস্ত ২৫৩ প্টায় ম্বিত তালিকায় দেখ। ঐ অন্যায়ী খ্রী. প্. ৮ম-৬ম শতাবদীতে গ্রীকদের জীবনধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লেখ।

# খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতলের বিকাশ ও আথেন্সের উন্নতি

## § ৩৪. গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ

(দ্ৰ. মানচিত্ৰ ৪ এবং ১৯৬ প্ষ্ঠাৰ মানচিত্ৰ)

মনে করতে চেণ্টা করো — খ্রী. প্. ৫ম শতকের প্রারম্ভে পারস্য সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা ও তার জনসংখ্যা কী ছিল (§ ১৬:৫, এবং ১০১ পৃষ্ঠার মানচিত্র); আথেনীয় সৈন্যবাহিনী কাদের নিয়ে কীভাবে গঠিত হয়েছিল (§ ৩০-৩১:৯)।

১. মারাথনের যুদ্ধ। খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এক শত্রুর ভয়াবহ অভিযান গ্রীক জনগণকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। অত্যন্ত পরাক্রমশালী পারস্য সাম্লাজ্য জিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপ ও সাগরের উত্তর উপকূল দখল করে নিয়েছিল। সমাট প্রথম দারিউস সমগ্র গ্রীসের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছিলেন।

খ্রী. প্র. ৪৯০ সালে পারস্য বাহিনী জাহাজে চড়ে ঈজিয়ান সাগর অতিক্রম করে আত্তিকায় মারাথন ময়দানে অবতরণ করলো, জায়গাটি আথেন্স থেকে মাত্র ৪২ কিলোমিটার দ্বরে।

যদিও আথেন্স-বাহিনী পারসীকদের চেয়ে বহুগুর্ণ ছোটো ছিল, তব্ মাতৃভূমি রক্ষার্থে বীরত্বের সহিত তারা যুদ্ধ করেছিল। মারাথন যুদ্ধে পারসীকগণ পরাজয় বরণ করে দ্রুত জাহাজে চড়ে গ্রীস ছেড়ে পালিয়ে যায়। (যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা ১৯৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। এতদ্সঙ্গে ১১ নং রাঙন ছবিটিও দেখ।)

২. জেক্সেরের গ্রীস অভিযান। খন্নী. প্র. ৪৮০ অব্দে প্রনরায় পারস্যের সৈন্য ও নোবাহিনী গ্রীস অভিমর্থে যাত্রা করলো। সমাট প্রথম দারিউসের মৃত্যুর পর নতুন সমাট জেক্সেস্ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল:

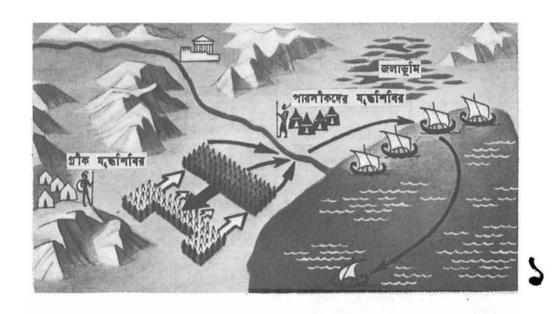

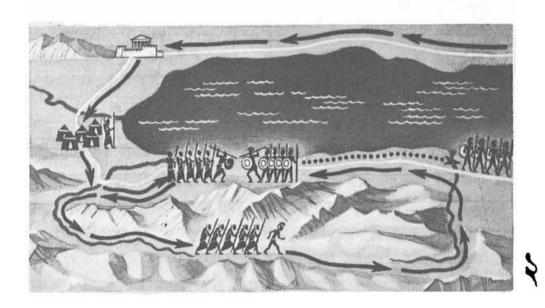

১. মারাথনের যুদ্ধ। ২. থেম্মোপলের পথে যুদ্ধ।

'যারা আমাদের দ্ভিতৈ দোষী (অর্থাৎ পারসীকদের সাথে যারা যুক্ষে লিপ্ত), এবং যারা নির্দোষ উভয়ের উপরেই আমরা সমভাবে দাসত্বশৃঙ্খলের জোয়াল তুলে দেবা।' জেক্ সেসের বাহিনীতে পারসীক ছাড়াও পারস্য-অধিকৃত অন্যান্য দেশের যোদ্ধারাও ছিল, যেমন — আসিরীয়, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, **এশিয়া মাইনরের** গ্রীক জাতি ও অন্যান্যেরা। যুদ্ধজাহাজসম্হ তৈরি করতে সম্লাট ফিনিসীয়দের বাধ্য করেছিল। পারস্যসম্লাটের অধীনে যোদ্ধদল গ্রীস দখলের জন্য অনিচ্ছাভরে রওনা দিলো।

জেক্ সেসের সৈন্যদল বিনায়াদে উত্তর গ্রীস দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ গ্রীসের বেশ কয়েকটি নগর-রাষ্ট্র শন্ত্র-অভিযান প্রতিহত করার

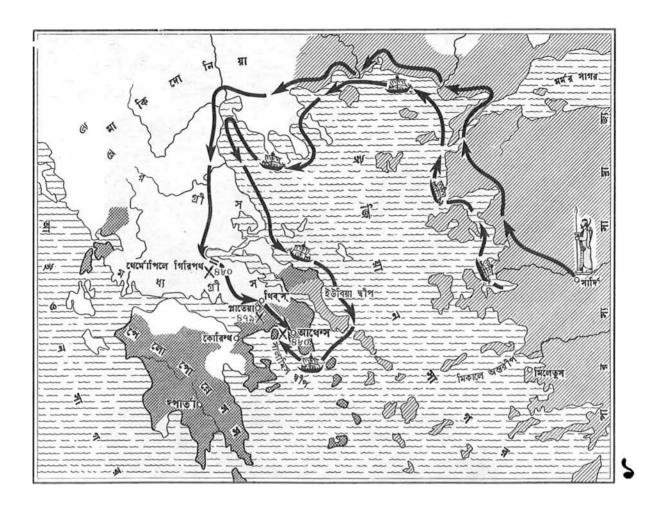

উদ্দেশ্যে নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। স্পার্তার সমাট লেওনিদাসের অধিনায়কত্বে গ্রীক বাহিনী সংকীর্ণ থেমের্নাপিলে গিরিপথ পাহারা দিয়ে মধ্য গ্রীসে পারসীকদের প্রবেশপথ অবরোধ করে রইলো।

৩. থেমের্নিপলেতে মৃদ্ধ। জেক্সেস্ থেমের্নিপলে অভিমুখে যাত্রা করলেন। লেওনিদাসের নিকট দৃত পাঠালেন অস্ত্রত্যাগ ও পারস্যবাহিনীর হাতে অস্ত্রসমর্পণের নির্দেশ জানিয়ে। লেওনিদাস উত্তর দিয়েছিলেন: 'এসে নিয়ে যাও।' জেক্সেস্ প্রেরত দৃতদের একজন গ্রীকদের ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পারস্যবাহিনীর বিশালত্ব সম্বন্ধে গলপ করেছিল: 'আমাদের তীর আর বল্লম এত যে ছঃড়লে সুর্য ঢেকে যাবে।' গ্রীক যোদ্ধা উত্তর দিয়েছিল: 'ঠিক আছে, কী আর করা যাবে, অন্ধকারের মধ্যেই তা হলে যান্ধ করবো।'

দ্বদিন ধরে পারস্যবাহিনী গ্রীকদের উপর আক্রমণ চালালো। পারসীক সেনাপতিরা অনিচ্ছ্বক সৈন্যদের চাব্বক মেরে মেরে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছিল। সব আক্রমণই গ্রীসের সৈন্যেরা প্রতিহত করে। কিন্তু রাত্রে কোনো এক বিশ্বাসঘাতক পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ ধরে রাস্তা দেখিয়ে পারসীকদের নিয়ে আসে। লেওনিদাস্ যখন দেখলেন যে তাঁর গ্রীকবাহিনী প্রায় শগ্রুবেণ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তিনি স্পার্তান ব্যতিরেকে সমস্ত গ্রীকদের পিছ্ব হটতে আদেশ দিলেন।





খ্রী. প. ৪৮০ অব্দে জেক্ সেসের সৈন্যদল ও নৌবাহিনীর যুদ্ধাভিযান

🗶 ৪৮০ প্রধান প্রধান যুক্তের স্থান-কাল

৬৫ ০ ৬৫ ১৩০কি.মি.



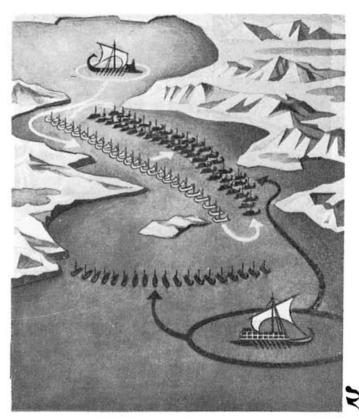

লিওনিদাসের সাথে তিন শ'জন স্পার্তান যোদ্ধা এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হলো: এতে করে পারস্যবাহিনীকে কিছু সময়ের জন্য বাধাদান করে অবশিষ্ট গ্রীকদের রণভূমি ত্যাগের সুযোগ দেয়া গিয়েছিল।\*

পারসীকগণ মধ্য গ্রীস অধিকার করে নিল। আথেন্সবাসীরা তাদের নগর ছেড়ে চলে গেল। যুদ্ধে সক্ষম সমস্ত পুরুষ পদাতিক বাহিনী বা নৌবাহিনীতে যোগ দিলো। আথেন্সের নারী, বৃদ্ধ, শিশ্ব ও দাসদের পেলোপোমেসসে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সালামিস দ্বীপে নৌবাহিনীর প্রহরাধীনে তাদের রাখা হলো। জাহাজ ও দ্বীপ থেকে তারা দেখতে পেলো, জেক্সেসের নির্দেশে তাদের জন্মশহর কীভাবে দাউদাউ করে জ্বলছে।

8. সালামিসের যুদ্ধ। আত্তিকা ও সালামিসের মধ্যে যে প্রণালী রয়েছে সেখানে গ্রীকদের সম্মিলিত নোবাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল। অন্যান্য গ্রীক নগর-রাষ্ট্রদের চেয়ে আকারে বৃহত্তর ২০০টি জাহাজ ছিল আথেনীয়দের। জাহাজগন্লোর উভয় পাশ্বে তিন সারিতে দাঁড় ছিল বলে তাদের বলা হতো গ্রিয়েরেস্, অর্থাৎ গ্রিপংক্তিক। তাদের প্রত্যেকটিতে ১৮০ জন করে দাঁড়ী ও ২৩-৩০ করে সৈনিক থাকতো।

<sup>\*</sup> বহু পরে ঐ স্থানে যুদ্ধের জায়গায় লেওনিদাস্ ও তাঁর যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। তার উপরে লেখা ছিল: 'হে পথিক, আমাদের অন্তিম সম্বন্ধে স্পার্তানদের বলো: দ্বধর্মে স্থিত থেকে আমরা আমাদের অস্থি এখানে রেখে গেলাম।'







১, ২, ৩. গ্রীক সৈন্য। (প্রাচীন গ্রীক শিল্পনিদর্শন।) ৪, ৫. প্রেসীক সৈন্য। (প্রাচীন শিল্পনিদর্শন।)

খোলামেলা বাহির সম্দ্রে অধিকতর দক্ষতার সাথে কর্মক্ষম বিশালাকার ও ভারি পারসীক নৌযান অপেক্ষা গ্রীকদের গ্রিয়েরেস্গ্রেলা ছিল দ্রুততর গতিবেগ সম্পন্ন। উপরস্থু সালামিস্ প্রণালীতে কোন্ জায়গায় জলের নিচে চড়া জেগেছে, বা কোথায় জলতলে খাড়া গিরিশৃঙ্গ মুখ উর্ণচয়ের রয়েছে গ্রীকরা তা ভালোই জানতো।

নিজের স্বিশাল নৌবাহিনীর বিজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে জেক্সেস্ তাদের প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করে গ্রীকদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দিলেন। আত্তিকার উচ্চু সম্দ্রতীরে দাঁড়িয়ে অমাত্যবর্গ পরিবৃত জেক্সেস্ দেখতে লাগলেন, তাঁর রণতরী গ্রীকদের মুখোম্খি হচ্ছে। আর সালামিস্ দ্বীপ থেকে বৃদ্ধ ও নারীর দূল তাকিয়ে তাকিয়ে যুদ্ধ দেখতে লাগলো। যুদ্ধজয় অথবা মৃত্যু — আথেনীয়দের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই: পশ্চাদপসরণ করলে তাদের সকল পরিবার দাস হয়ে যাবে।

পারস্যের নৌবাহিনী প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করামান্তই গ্রীক রণতরীর দাঁড়ীরা একসাথে তাদের দাঁড় বেয়ে শন্ত্র দিকে প্রবলবেগে ধেয়ে এলো। অগ্রসরমান গ্রীক নিয়েরেসের ধাক্কায় শন্ত্রপক্ষের জাহাজের দাঁড় ভেঙে গেল, জাহাজের সম্ম্বস্থ নসাচণ্ড্র দিয়ে শন্ত্বরীর পার্শ্বদেশ ছিদ্র হয়ে গেল। পারসীকদের জাহাজ অকেজাে করে দিলাে গ্রীকরা। চড়ায় ঠেকে, জলতলের গিরিশ্বে আঘাত লেগে এবং নিজেদের মধ্যে গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে পারস্য-রণতরীর ২০০টিরও বেশি জাহাজ ডুবে গেল। বাকি নৌষান ষা ছিল, রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলাে।

৫. গ্রীকদের চ্ড়োন্ড বিজয়। পারসীক নোবাহিনীর পরাজয়ে জেক্সেস্ তাঁর সেনাবাহিনীর একাংশ নিয়ে দ্রুত গ্রীস ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন। পারস্য ফিরে যাবার রাস্তাও পাছে গ্রীক যুদ্ধজাহাজ বন্ধ করে দেয়, সে ভয় তাঁর ছিল।

গ্রীসে ফেলে রেখে যাওয়া পারসীক সেনাদের সাথে সম্মিলিত গ্রীক বাহিনীর যুদ্ধ হলো খ্রী, প্র. ৪৭৯ অব্দে **প্লাতেয়া শ**হরের কাছে। দীর্ঘকাল ধরে ভয়ানক সংগ্রাম চলেছিল। শুরু নিধন করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিলো গ্রীকরা।





পারস্য সমাটের পদানত গ্রীকদের স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম চলেছিল আরো ৩০ বংসর ধরে।

সাগরতীরের বহু গ্রীক নগর-রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করলো।
এই জোটের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সভ্য ছিল আথেন্স। আথেন্সের অধিনায়কত্বে
গ্রীকদের এই সন্মিলিত শক্তি পারস্য নোবাহিনীকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য
করেছিল এবং এশিয়া মাইনরের সম্দ্রতীরবর্তী ভূখণ্ডে দ্বঃসাহসিক অভিযান
চালিয়েছিল। পারস্যের সমাট তখন বাধ্য হয়ে বিভিন্ন দ্বীপে ও এশিয়া মাইনরের
উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসম্হের স্বাধীনতা স্বীকার করে
নিয়ে তাদের সাথে শান্তি দ্বাপন করলেন।

#### মারাথনের যুদ্ধ

(र्टरतार्पाराज्ञ ७ जनाना श्राठीन लिथकरमत तठना जवलम्वरन)

মারাথন যুদ্ধে গ্রীক স্থাতেগোস্দের সমরবিদ্যাকোশল এবং গ্রীক সেনার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় কীসে?

নারাথনের ময়দানে পারস্যবাহিনী অবতরণের দ্বংসংবাদ আথেন্সে এসে পেণছবলো। আথেনীয় অভিজাতবর্গের এক অংশ পারসীকদের পক্ষে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো; তাদের আশা ছিল, পারস্যসম্রাটের সহায়তায় তারা প্রনর্বার দেমোসের উপরে প্রভুত করার অধিকার লাভ করবে।

আথেন্সবাসীদের তখন সময় নণ্ট করার স্বেষাগ নেই। আথেনীয় সৈন্যদল দ্রুত সমবেত হলো। তাদের মধ্যে ছিল ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সন্থিত ১০ হাজার পদাতিক; ছোটো শহর প্লাতেয়া এক হাজার সৈন্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিল সাহায্য করার জন্য। স্তাতেগোস্দের\* অধিনায়কত্বে সেনাবাহিনী শত্রে ম্থোম্থি হতে চললো। মারাথন ময়দানে চতুদিকের উ'চু টিলা থেকে দেখা যাছিল, আথেনসবাসীদের সামনে পারস্যবাহিনীর ছাউনি এবং সম্দ্রতীরে টেনে আনা তাদের রণতরী সারি সারি পড়ে আছে। আথেনীয় সৈন্যদলের চেয়ে আকারে পারস্যবাহিনী বহুগুণে বড়ো।

শনুরা যাতে আথেন্সের দিকে অগ্রসর হতে না পারে সে পথ বন্ধ করে দিয়ে গ্রীকরা পারসীক অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অগম্য সব পাহাড়ী টিলায় উঠে রইলো। অভিজ্ঞ স্তাতেগোস্ মিল্ডিয়াদেসের উপর বাহিনী পরিচালনার ভার অপণি করা হলো।

প্রায় এক সপ্তাহ ব্যাপী উভয় পক্ষই সামনাসামনি অবস্থান করে রইলো। অবশেষে গ্রীক বাহিনী ফালাক্ষোসে সারিবদ্ধ হয়ে মারাথন ময়দানে রণাভিযান করলো। মিল্তিয়াদেস্ জানতেন যে, পারস্যবাহিনীর সেরা সৈন্যদল থাকে বাহিনীর মধ্যভাগে। ফালাক্ষোসের উভয় পার্মদেশে তিনি নিজস্ব বাহিনীর সেরা যোদ্ধাদের রাখলেন।

শত্র, সৈন্যের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়স্ত তীরের নিচে আথেন্সবাহিনী পারস্যবাহিনীকে আক্রমণ করলো। তাদের সাহস ও শক্তির পিছনে কাজ করছিল একটিমাত্র বোধ যে, তারা লড়ছে মাতৃভূমির জন্য, জননী, জায়া ও সন্তানসন্ততির জীবন ও প্রাধীনতা রক্ষার জন্য।

হাতাহাতি যুদ্ধ শ্রে, হয়ে গেল। আথেনীয় ফালাক্ষোসের দ্র্বল মধ্যভাগ ছিল্লভিল করে ফেলে পারস্যসেনারা বিজয়োপ্লাস করতে লেগে গেল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই গ্রীক ফালাঙ্গোসের পার্শ্বদেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলগ্লো ঝাপিয়ে পড়ে শত্রবাহিনীকে তাড়া করলো, এবং তার পরে শত্রপক্ষীয় সেরা দলগ্লোর উপর দ্র্গদিক থেকে আক্রমণ করে বসলো। পারসীকরা সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে নিজেদের জাহাজের দিকে দৌড়ে পালাতে লাগলো। শত্রপক্ষের ৭টি জাহাজ দখল করে নিল গ্রীকরা, আর অন্যগ্লো ততক্ষণে সম্প্রের ব্বেক পাড়ি জমিয়েছে।

একটি আথেনীয় সৈনিক আথেনসৰাসীর কাছে এই স্সংবাদ দ্রত বহন করার জন্য আনন্দে ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ — মারাথন থেকে আথেন্স — দৌড়তে লাগলো। নগরপ্রবেশের পর সে চিংকার করে উঠেছিল: 'আথেনীয় ভাইসব, তোমরা আনন্দ করো, আমরা জিতেছি!' আর পরক্ষণেই নিজে মৃত্যুম্ধে পতিত হলো। এই মহাদৌড়ের স্মৃতি সংরক্ষণার্থেই পরবর্তীকালে ৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ দৌড়প্রতিযোগিতা 'মারাথন দৌড়' প্রচলিত হয়।

<sup>\*</sup> **স্থাতেগোস**্ (Strategós) — আথেনীয় সেনা ও নৌবাহিনী পরিচালনার জন্য নির্বাচিত সেনাধ্যক্ষ।

#### এহ্খিলোস\* রচিত 'পারসীক' কাব্য থেকে

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক কবি এম্খিলোস নিজে সালামিসের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে সম্পর্কে বর্ণনা তাঁর 'পারসীক' কাব্যে পাওয়া যায়।

পলায়ন মানসে নহে প্রস্তুতিছে হেল্লেন সেনা গাছি' সামগান স্বান্তীর ধায় বেগে আক্রমিতে শত্রের সেনানী...

একই সাথে অকস্মাৎ দাঁড়ের আঘাতে ফেনোচ্ছল করি তোলে সম্দ্রসলিল...
অগ্রভাগে বাহি' চলে দক্ষিণী সেনা,
ধায় পিছে সারি সারি দাঁড়ের ম্ছানা,
তীরবেগে ধায় নৌদল, সেই সাথে
উঠিল গর্জন: 'ধাও বেগে, হেল্লাস সন্তান!
মাড়্ছুমি রক্ষা করো, রক্ষো পরিজনে
দারা-প্র সবে, দেবমান্দর আর
প্রপিতামহের কবর। জেনো, যুদ্ধ এবে —
সর্বন্ধ সাধনা।

ভেসে আসে চিংকার পারস্য দলের,
একটি জাহাজ তার তাস্ত্রচণ্ট্র, লয়ে
করিল আঘাত... জনলে সবখানে রণ ভয়ানক।
পারস্যবাহিনী ছিল অন্য দাঁড়ায়ে,
কিন্তু যবে অগণন তরী যত তার
সংকীর্ণ সাগরে মরে ঠেলাঠেলি করি,
নিজেদেরই চণ্ট্র্যাতে ডোবে নিজেরাই,
তখন আঘাত হানে সর্বাদিক হতে
হেল্লাসবাহিনী আসি অতি স্ক্কোশলে...
ভূবিল সকল তরী। জলধিসলিলে
ঢাকে ভগ্ন তরী আর ম্তের শোণিত।
ম্তের শরীরে ঢাকে সম্দ্রবেলা;
শিলাশ্রেণী যত; আর পারস্যবাহিনী
হ্লুক্লী পড়িমরি পলায় দ্রেতে।

১. গ্রীক ও পারসীকদের যদ্ধ সম্পার্কত এই তালিকাটি প্রণয়ন করো:

| য <b>ুদ্ধ কোথা</b> য়<br>হৰ্মোছল | কবে | জয়ী কে<br>হয়েছিল | য <b>ুদ্ধে</b> বিভিন্ন<br>লড়াইয়ের<br>তাংপর্য কী ছিল |
|----------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  |     | *****************  |                                                       |

২. পারসীকদের সাথে যুদ্ধে গ্রীকরা জয়ী হয়েছিল কেন? মূল কারণগর্লার অন্তত তিনটি উল্লেখ করো। উত্তরদান কঠিন মনে হলে এই প্রশ্নসম্বের উত্তর দাও: ক) পারস্যবাহিনী অপেক্ষা গ্রীক সৈন্যদল কেন ভাল যুদ্ধ করতে পেরেছিল? খ) গ্রীক সেনা ও নৌবাহিনীকে অস্থ্যান্দ্র স্কৃতিজত কেন সম্ভব হয়েছিল? গ) জেক্সিসের

<sup>\*</sup> গ্রীক ট্র্যাজিক নাটকের জন্মদাতা **এচিখলোস** (৫২৫-৪৫৬ খ্রী. প্রাক্তা মহান নাট্যকার রুপে অদ্যাবিধ সমাদৃত। তাঁর অসংখ্য নাটকের মধ্যে মাত্র সাতিটি খ্রুজে পাওয়া গেছে। বাংলার তাঁর নাম ইংরেজির (Aeschylus) অনুকরণে লোকে সাধারণত ইচ্কিলাস (ইম্কাইলাস) বা এচ্কিলাস (এম্কাইলাস) লেখে। — অনু.

সেনা ও নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে এককভাবে কোনো গ্রীক শহর কি যুদ্ধ করতে পারতো? ত. সোলোন-সংস্কারের পর থেকে মারাথন যুদ্ধ পর্যন্ত কত বংসর অতিবাহিত হয়েছিল? এখন হতে কত বছর আগে মারাথন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? খ্রী. প্র. ৪৮০ অন্দের পরবর্তী বংসর কোন্টি? খ্রী. প্র. ৪৮০ অন্দের পূর্ববর্তী বংসর কোন্টি? \*৪. খ্রী. প্র. ৬৬ শতকে আথেন্সে দেমোসের বিজয় কীভাবে মারাথন ও সালামিস যুদ্ধে গ্রীকদের জয়লাভে সহায়তা করেছিল? \*৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো গ্রীক যোদ্ধার পক্ষ থেকে তার জবানীতে থেমোপিলে অথবা সালামিস যুদ্ধ বর্ণনা করো।

## § ৩৫. খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতক্র

#### (म. मार्नाहत 8)

মনে করতে চেণ্টা করো —আথেন্সে মান্বদের দাসে পরিণত করার কোন নিয়ম বাতিল করা হয়েছিল; তা কেন এবং কবে করা হয় (§ ৩০-৩১:৮)।

**১. গ্রীসে দাস আমদানী।** খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে দাসদের সংখ্যা প্রের্বর চেয়ে রীতিমতো বেড়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের ফলে বহু দাস পাওয়া যেত। যুদ্ধবন্দী সৈনিকদেরই শুধু নয়, তাদের স্বা ও সন্তানসন্ততিদেরও গ্রীকরা শগ্রুদেশ থেকে ধরে এনে দাসত্বে আবদ্ধ করতো। এশিয়া মাইনরের উপকূলে একবারের আক্রমণেই আথেন্সবাসীগণ ২০ হাজারের উপর লোককে বন্দী করে এনে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেয়।

বোন্দেরটে — অর্থাৎ জলদস্নারা — তাদের দ্রুতগামী জাহাজ নিয়ে অন্যান্য বাণিজ্যজাহাজ আক্রমণ করতো, সম্দ্রতীরবর্তী জনপদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তার পর এভাবে লোকজন ধরে এনে দাস হিসেবে তাদের বিক্রি করে দিত।

ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরীয় বিভিন্ন দেশ থেকে ধরে আনা দাসদের গ্রীসে নিয়ে আসা হতো গ্রীক হস্তশিল্প ও অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে।

দাসের সন্তানসন্ততিও দাস হিসেবে গণ্য হতো, এবং তাদের মা যে দাসমালিকের সম্পত্তি, তারাও তার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। অবশ্য এধরনের ছেলেপিলের সংখ্যা ছিল একান্তই নগণ্য, কেন না গ্রীসে দাসদের জীবন এত দৃঃসহ ও কঠোর ছিল যে, তারা শেষ পর্যন্ত কণ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা যেত।

গ্রীসে অধিকাংশ দাসই ছিল বিদেশাগত, তবে গ্রীকও তাদের মধ্যে দেখা যেত। কিছ্ম কিছ্ম নগর-রাজ্যে ঋণ অপরিশোধের দায়ে লোকজনকে দাসে পরিণত করা তখনো চলেছিল।

২. দাস ক্রমবিক্রয়ের বাজার। প্রায় সমস্ত গ্রীক নগরেই দাস-বাজার ছিল। সেখানে সব সময়েই প্রচুর 'মাল' পাওয়া যেত। প্রনুষ, নারী, কিশোর-কিশোরী ও একেবারে

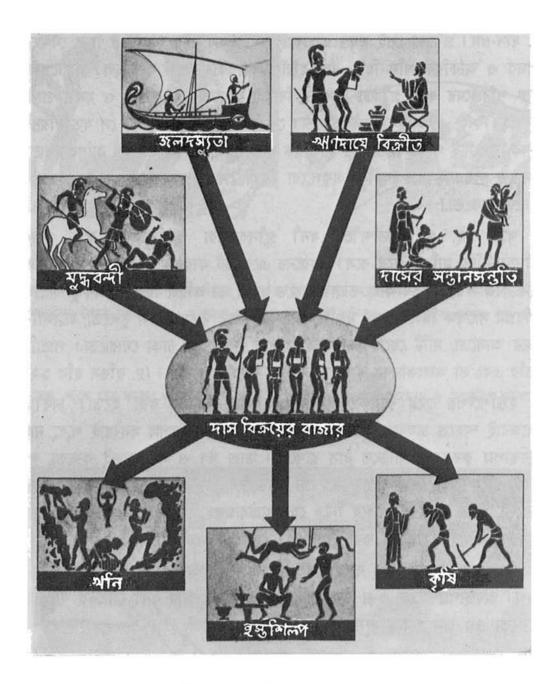

খানী. পান্ন ৫ম শতকে গ্রামে দাসত্বের উৎস: যাক্ষবন্দী, জলদস্মাতা, ঋণশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রয় এবং দাসদের সন্তানসন্ততি।

দাসশ্রমের প্রধান প্রয়োগ: খনিতে, হস্তশিলেপর নানান ধরনের কারিগর বৃত্তিতে, কৃষিকর্মে, গৃহভূত্য হিসেবে।

ছোটো ছেলেমেয়েরও কেনা-বেচা চলতো। তাদের ব্বকের উপর ঝুলিয়ে দেয়া ছোটো কাণ্ঠফলকে লেখা থাকতো তার দেশ, বয়স এবং কী কী কাজ সে করতে পারে তার ফিরিস্তি। খরিন্দাররা এই সমস্ত 'জ্যান্ত মাল' বাছাই করে কেনার জন্য তাদের দৈহিক শক্তি ও সহ্যক্ষমতা পরীক্ষা করতো, তাদের শরীরের মাংসপেশী টিপে দেখতো, ভারি জিনিস তুলতে এবং দোড়ঝাঁপ করতে বাধ্য করতো।

০. দাস-শ্রম। গ্রীসের সেই সমস্ত এলাকাই সর্বাপেক্ষা দাস অধ্যুষিত ছিল যেখানে পাথর ও আকরিক খনি ছিল এবং হস্ত্রশিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। সর্বাপেক্ষা শক্ত পরিশ্রমের কাজ গ্রীকরা দাসদের দিয়েই করাতো। আকরিক ও মর্মর প্রস্তুর সংগ্রহের কাজ একমান্র দাসরাই করতো। কোনো স্বাধীন গ্রীক, তা সে যত দরিদ্রই হোক, কখনোই পাথর ভাঙার ও আকরিক সংগ্রহের কাজ করতো না। বাণিজ্যপোতে কর্মরত দাস-দাঁড়ীরা একটানা একস্বুরো শিঙাধ্বনির তালে তালে অত্যন্ত ভারি দাঁড় টানতে থাকতো।

খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীতে ধনী গ্রীসবাসীরা হস্তশিল্পের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানাদির মালিক হয়ে বসে। এধরনের একেকটি কারখানায় এক শ' জন পর্যন্ত দাস কাজ করতো। যে কাজ তাদের করতে হতো তা জটিল ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল। যেমন মৃংশিল্পের কর্মশালায় দাসেরা জল তুলতো, জনালানি নিয়ে আসতো, মাটি ছেনে তার দলা বানাতো, কুমোরের চাকা ঘোরাতো। পারাদি তৈরি এবং তা অলংকরণের কাজকর্ম করতো স্বাধীন কর্মীরা। (দ্র. রঙিন ছবি ১২)

হস্তাশিলেপর চেয়ে কৃষিকাজে কমসংখ্যক দাস নিয়োগ করা হতো। চাষীরা নিজেরাই স্বৃহস্তে চাষবাস করতো। অবশ্য বিষয়সম্পত্তি সম্পন্ন ধনীরাই শ্ব্ধ্ন নয়, অবস্থাপন্ন কৃষকরাও বাড়িতে দাস রাখতো। তারা যব ও গম মাড়াই করতো, পা দিয়ে ছেনে এবং পেষণযদ্বের সাহায্যে আঙ্বরের রস ও জলপাইয়ের তেল বের করতো, ভারি ভারি ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেত হাটবাজারে। জমি চাষআবাদের ব্যাপারে দাসদের সাধারণত বিশ্বাস করা হতো না।

গৃহভূত্য হিসেবে দাস ব্যবহারের প্রচলন গ্রীসে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে বর্তমান ছিল। অবস্থাপন গৃহে ৩-৪ জন করে দাস থাকতো, আর ধনী লোকের বাড়িতে থাকতো ৫০ জন পর্যন্ত দাসদাসী।

8. দাসদের শান্তিদান। বেরাঘাত ও নানাবিধ শান্তি ব্যতিরেকে দাসদের খাটানো যেত না। তারা নিজেদের পরিশ্রমের ফলাফল বিষয়ে কখনোই আগ্রহী ছিল না, কেন না যাই সে কর্ক না কেন সবই তো তার মালিক পাবে। 'ওদিসি' মহাকাব্যে বলা হয়েছে: 'দাস অমনোযোগী; মালিক তাকে কাজ করতে বাধ্য না করলে সে স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করতে চায় না…'

দাসদের কাজকর্মের খবরদারি করতো পরিদর্শক। হয়তো একটু হাঁফ ছাড়ার জন্য কাজে একটু ঢিল দিয়েছে কোনো দাস, অর্মান সঙ্গেসঙ্গে তার পিঠে চাব্ক পড়তো। প্রায়শঃই চাব্কের প্রান্তদেশ শিসা দিয়ে মোড়ানো থাকতো। পিঠে-কাঁধে চাব্কের মারে দগদগে ঘা হয়ে নেই, এমন দাস কদাচিৎ চোখে পড়তো।

দাসকে যে কী পরিমাণ কল্ট দেয়া হতো সমকালীন ব্যক্তিদের লেখায় তার বর্ণনা পড়লে শিউরে উঠতে হয়: 'চাব্বক মারো, মারো কিল, চড়, ঘ্রিষ, লাখি,



১. খনিতে কর্মারত দাস। (ফুলদানিতে অভিকত চিত্র।) ২. আথেনীয় কুন্তকারের কাজ। (গ্রীক ফুলদানির উপরে আঁকা ছবি। বর্তমান গ্রন্থে কোথায় এই অভিকত ছবি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করা

হয়েছে, খ্রেজে বের করো। ৩. উর্ধাকাশ থেকে বিহঙ্গদ্বিউতে দেখলে আথেন্স ও পিরেউস শহরকে
যেমন দেখার। (প্রাঃকল্পিত র্প।)



ছ্যাঁকা দাও, গাঁট ম্কড়ে দাও, নাকের মধ্যে সির্কা ঢেলে দিতে পারো, কিংবা পেটের উপরে ই°ট চাপিয়ে রাখতে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।'

৫. দাসমালিকদের সাথে দাসের সংগ্রাম। দাস সর্বদা যতভাবে সম্ভব সবরকমে মালিকের ক্ষতি সাধন করতে চেণ্টা করতো: যন্দ্রপাতি ভেঙে দিত, গৃহপালিত পদ্ খোঁড়া করে দিত, কী করে সবচেয়ে খারাপ ভাবে কাজ করা যায় তার চেণ্টা করতো। প্রায়ই মালিকদের কাছ থেকে পালাবার চেণ্টা করতো, যদিও ভালোই জানতো যে একবার ধরা পড়লে কী দ্বিষ্ঠিহ অত্যাচারই না সইতে হবে। নিষ্ঠুর দাসমালিক দাস কর্ত্ব নিহত হতো বড়ো কম নয়। মাঝে মাঝে দাসদের বিদ্রোহ দেখা দিত। এ ছিল শ্রেণীসংগ্রাম — দাসমালিকের বিরুদ্ধে দাসের সংগ্রাম।

খ্রী. প্. ৫ম শতকের মধ্যভাগে ভয়াবহ ভূমিকম্পে স্পার্তা নগর ধরংস হয়ে যায়। তখন চতুর্দিক থেকে হিলোতেসের দল স্পার্তায় ছৢটে আসে; উদ্দেশ্য — আকস্মিকভাবে দাসমালিকদের কব্জা করে ফেলে ভালোমতো একটু শিক্ষা দেওয়া। স্পার্তাবাসীরা এই আক্রমণ প্রতিহত করেছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয় নি। তখন তারা বাধ্য হয়ে অন্যান্য নগর-রাজ্টের দাসমালিকদের সাহায়্য চেয়েছিল। আতিকত, ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া স্পার্তান দতে হিলোতেসের সাথে তাদের য়ৢদ্ধে অন্যান্যদের সহায়-সামর্থ্য প্রার্থনা করে ফিরেছিল। কয়েকটি নগর-রাজ্ম সাহায়্যও করেছিল। তব্ মোটের উপর হিলোতেসের এক অংশ নিজেদের মুক্তি অর্জন করে স্পার্তা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

১. খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীসে লোকজন কীভাবে দাসে পরিণত হতো? ২. গ্রীসে দাসরা কী কী কাজ করতো? ৩. স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশের তুলনায় গ্রীসে দাসমালিকভিত্তিক সমাজ ব্যাপকতরভাবে যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ কি?
৪. দাসরা তাদের মালিকদের সাথে কী কী উপায়ে সংগ্রাম করেছিল? কমপক্ষে ছ'টি উপায় বলো। এই সংগ্রাম কীজন্য শ্রেণীসংগ্রাম আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে?

# § ৩৬. খন্লীন্টপর্ব ৫ম শতকের মধ্যভাগে আথেন্সের শক্তি ও সম্দ্ধি রে. মানচিত্র ৪ ও ৫)

১. আথেনীয় নৌ-জোট\*। পারস্যের সাথে শান্তি স্থাপনের পরেও আথেন্সের অধিনায়কত্বে গ্রীক নগর-রাজ্বসমূহের জোট অব্যাহত রইলো। এই জোটের সদস্য

<sup>\*</sup> এই জোট ইংরেজিতে ভিন্ন নামে পরিচিত। প্রথমদিকে জোটের সভা অন্বৃত্তিত হতো দেলোস্ দ্বীপে এবং সেখানেই এর খাজাণিঃখানাও ছিল বলে এক The Delian League নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। — অন্

ছিল ২০০টিরও বেশি নগর-রাণ্ট্র। যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক বাহিনী ছিল সামগ্রিকভাবে জোটের অধীন। জোটের সদস্য প্রত্যেক নগর-রাণ্ট্রকে নিদি দিসংখ্যক জাহাজ নিমাণ করতে হতো অথবা জোটের অর্থ-তহবিলে চাঁদা দিতে হতো।

আথেনীয় সেনাপতিরা সমগ্র জোটের অধীনস্থ নৌবাহিনী ও সৈন্যদল পরিচালনা করতো। জোটের খাজাঞ্চীখানা আথেনীয়গণ নিজেদের শহরে তুলে নিয়ে আসে এবং তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অর্থ-তহর্বিলে কী পরিমাণ চাঁদা দিতে হবে তাও তারা নিজেরাই নির্ধারণ করে দিত। জোটিটর নামকরণ করা হয় আথেনীয় নৌ-জোট, আথেনীয়দের বলা হতো—'সম্দ্রের রাণী'।

২. আথেন্সের নৌ-বাণিজ্যের উন্নতি। সম্দ্রপথে আথেন্সের আধিপত্যের জন্য তাদের বাণিজ্য অত্যন্ত বিকশিত হয়ে উঠছিল। যুদ্ধজাহাজ দ্বারা স্বাক্ষিত হয়ে আথেনীয় বাণিজ্যপোতসম্হ ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগরে পাড়ি জমাতো। আথেন্স থেকে ছ'কিলোমিটার দ্বের অতিশয় গভীর ও শান্ত উপসাগরের তীরে আথেনীয়য়া পিরেউস বন্দর নির্মাণ করে; তাতে জেটি, গ্রুদাম ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল। পান্তিকাপেইওন্, সিরিয়া, মিশর, সিসিলি ও অন্যান্য নানান দেশ থেকে আগত বহ্ন জাহাজ এই বন্দরে মাল খালাস করতো। আত্তিকায় এবং গ্রীসের অন্যান্য অগুলে প্রস্তুত মালপগ্রাদিও এখানে নামানো হতো। (দ্র. রঙিন ছবি ১৩।) এমন কি গ্রীস থেকে বহ্ন দ্বের অবন্থিত অনেক দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খ্রী. প্র. ৫ম শতকের আথেনীয় কারিগরদের তৈরি অনেক আন্ফোরা ভগ্ন ও আভাঙা অবস্থায় খ্রুজে পেয়েছেন। বন্দরে আনীত মালপত্রের জন্য বণিকগণ আথেন্সের সরকারি কোষাগারে শ্রুক্ক অর্থণং বাণিজ্য কর দিত।

বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে দেশে শান্তি থাকাকালেও আথেন্সে 'জ্যান্ত মাল' আমদানি করা হচ্ছিল; গ্রীসে বৃহত্তম দাস-বাজারগ্বলোর একটি এখানে গড়ে উঠেছিল।

৩. আথেন্সের রোপ্য খনি। আথেনীয় রাজ্বের মালিকানাধীন বিভিন্ন খনিতে হাজার হাজার দাস-মজ্বর খাটতো। মাটির গভীর নিচে ধ্য়াচ্ছন্ন বাতির স্বল্পালোকিত গহররে তারা শাবল, গাঁইতি আর ভারি হাতুড়ি দিয়ে আকরিক ভাঙতো। সেখানে মাটির তলায় স্বড়ঙ্গ এত সংকীর্ণ হতো যে এমন কি শ্বুয়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হতো। কিশোরবয়সী দাসদের কাজ ছিল আকরিক ভার্ত ভারি চুর্বাড় হামাগর্বাড় দিয়ে টেনে টেনে গহররের বাইরে নিয়ে আসা। মাটির উপরে দাসরা বিশাল প্রস্তরখন্ডের উপরে আকরিক রেখে লোহার ম্বল মেরে মেরে তা ভাঙতো এবং পরে যাঁতাকলে তা গ্রুড়ো করতো। যাঁতা ঘোরাবার কাজ করানো গাধা দিয়েও সম্ভবপর ছিল, কিন্তু আথেনীয়রা দাসদের দিয়ে করানোই বেশি পছন্দ করতো, কেন না তা আরো শস্তা পড়তো, এতে আথেনীয় কোষাগারে রাজস্ব আসতো প্রচুর। আকরিক সংগ্রহ ও ভাঙার কাজে দাসদের এত পরিশ্রম করানো হতো যে তারা আহার-নিদ্রার

সময় খ্রই সামান্য পেত। রাজ্যের মালিকানায় যে সব লবণ কারখানাছিল, সেখানে দাসদের খাটানো হতো।

8. আথেনীয় রাজ্যের ঐশ্বর্ষ কাদের কাজে লাগতো। খ্রী. প্র. ৫ম শতকে গ্রীস দেশে আথেন্স নগর-রাজ্য সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

আথেনীয়দের ধনসম্পদের ফলে বড়ো বড়ো সার্বজনীন ভবন ও নগররক্ষার্থে বিশালাকার দুর্গাদি নির্মাণ সম্ভব হয়ে উঠেছিল। নিজেদের শহরের চার্রদিকে তারা মিনারসমেত দুর্গপ্রাচীর তুলেছিল। এমন স্কুদীর্ঘ প্রাচীর তারা তৈরি করেছিল যে লোকে বলতো লম্বাই। আথেন্স থেকে পিরেউস্গামী পথ এই প্রাচীরটি রক্ষা করতো; শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে এরই আড়ালে থেকে আথেন্সবাসীগণ সম্বদ্রের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারতো।

স্থাপত্যের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল আথেন্সের আক্রোপোলিসে। এখানে পারসীকদের দ্বারা ধরংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ির জায়গায় অপুর্ব সব মন্দির ও মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। এতে শুধু আথেনীয় রাজ্যের কোষাগার থেকে নয়, সমগ্র আথেনীয় নো-জোটের অর্থ-তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল।

নির্মাণকার্যের ফলে আথেনীয় কারিগর, পাথরকাটিয়ে, শকটচালক, মাঝি প্রভৃত্তি পেশার লোকজনদের পক্ষে সর্বদাই উপার্জন করা সম্ভব হয়েছিল।

'সম্দ্রের রাণী' শক্তিশালী নোবহর টিকিয়ে রেখেছিল। জাহাজে চাকরি করার জন্য আথেন্সের কোষাগার থেকে টাকা খরচ করে মাইনে দেয়া হতো; আথেন্সের বহু লোক দাঁড়ী ও মাঝিমাল্লার চাকরি নিয়ে এই মাইনের উপরই জীবনধারণ করতো।

একইভাবে অন্যান্য পদে আসীন ব্যক্তিদের, বিচারকদের পারিশ্রমিক দেয়া হতো। লটারির মাধ্যমে এই সব পদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসানো হতো। খ্রী. প্. ৫ম শতাব্দীতে ভূমিহীন নিঃদ্ব ব্যক্তিরাও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রায় সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার আদায় করেছিল। প্রচুর গরিব আথেনীয় সরকারি চাকরি করে সেই উপার্জনে কালাতিপাত করতো। একটি হাসির কবিতায় বলা হয়েছে:

একটা কথা কি বলবে আমায়, বাবা,— বিচারের সভা নাই যদি বসে তবে, সকালে ও রাতে মোদেরে কেমন করে খাওয়াবে? পয়সা, বলি, কোখেকে হবে?

বিনাম্ল্যে কাঙালীভোজন করানোরও চল ছিল। আথেন্সবাসীদের কোনো খাজনা দিতে হতো না।

আথেন্সের দাসমালিকভিত্তিক রাজ্যের নাগারিক হওয়া সম্মানজনক তো ছিলই, উপরস্তু তার সুযোগসুবিধাও ছিল বহু।

#### পিরেউস বন্দরে মাল আমদানী

(খ্রী. প্. ৫ম শতকের একটি বর্ণনা থেকে)

মানচিত্রে নিম্নবর্ণিত দেশ ও শহর খংজে বের করো।

কত জিনিসই না এখানে আসে। কিরেনা (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গো-চর্ম, কৃষ্ণ সাগরীয় অণ্ডল থেকে আসে নোনতা মাছ, উত্তর গ্রীস থেকে—খাদ্যশস্য ও মাংস, সিসিলি পাঠায় তার শ্কর ও পনির; মিশর থেকে আসে জাহাজের পাল আর পাপিরস, গন্ধরের আসে সিরিয়া থেকে; ক্রিট দ্বীপ পাঠায় মন্দির ও দেবম্তি নির্মাণের জন্য ম্ল্যেবান কাঠ, আর লিবিয়া (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গজদন্ত স্ফীতকায় মেষ আর স্বপ্লের মতো মিন্টি অজন্ম ফলম্ল পাঠাতো বিভিন্ন দ্বীপ... এশিয়া মাইনর হতে আসে দাসদাসী আর বাদাম। ফিনিসিয়া পাঠায় গমের ময়দা, খেজুর; আর কার্থেজ (উত্তর আফ্রিকা) থেকে আসে গালিচা।

## § ৩৭. আথেনীয় দাসমালিকদের গণতন্ত্র

(प्त. मार्नाठव 8)

মনে করতে চেন্টা করো — সোলোনের সংস্কার সাধনের ফলে দেমোস কী কী অধিকার পেরোছিল (

৩০-৩১: ৮, ৯, ১০)।

১. আথেন্সে গণ-সন্মিলন। খ্রী. প্র. ৫ম শতকে আথেন্স রাজ্যে সর্বাধিক ক্ষমতা গণ-সন্মেলনের হস্তে ন্যন্ত ছিল। মাসে ৪ বার এই সভা বসতো। এখানে আইনবিধি প্রণয়ন এবং যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হতো; আথেন্স ও নৌ-জোটের কোষাগারের দায়িত্বগ্রহণ, স্মাতেগোস্ ও অন্যান্য উচ্চ পদে বিভিন্ন ব্যক্তি নির্বাচন এই গণ-সন্মেলনেই সম্পন্ন হতো।

আত্তিকার সমস্ত নগর ও গ্রাম থেকে আথেনীয়গণ এসে গণ-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারতো। সাধারণত কয়েক সহস্র লোক জমায়েত হতো, তাদের বেশির ভাগই শহরের বাসিন্দা। সভায় ভয়ানক তর্কবিতর্ক হতো। কোনো বাগ্মী হয়তো অভিজাতবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে বক্তৃতা দিচ্ছে, আরু কেউ-বা — দেমাসের জন্য। সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হতো। (দ্র. রিঙন ছবি ১৪)

২. আথেন্স রাজ্রের পরিচালনায় পেরিক্রেস। খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে পেরিক্রেস নামে জনৈক রাজ্রীয় কর্মী সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন।

ধনী ও সমৃদ্ধ পরিবারে পেরিক্লেসের জন্ম; তাঁর জমিজমায় বহুসংখ্যক দাস কাজ করতো। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান ও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আথেন্সে যেখানে অজস্র ভালো বাগ্মী ছিলেন, সেরকম স্থানে পেরিক্লেস তাঁর অপুর্ব ভাষণে সকলকে জয় করে নিতেন। স্বভাবে তিনি শান্ত ও সংযমী ছিলেন, কিন্তু যখন কোনো কুদ্ধ বক্তৃতা দিতেন, গ্রীকরা বলতো যে, তখন তিনি শন্ত্র উপর বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতকারী জিউসের সমপ্রযায়ে উল্লীত হয়ে যেতেন।

খ্রী. প্র. ৪৪৩ অব্দে অন্থিত গণ-সম্মেলন পেরিক্লেসকে রাণ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চপদ প্রথম স্থাতেগোসের আসনে নির্বাচিত করলো এবং তার ফলে আথেন্স ও নো-জোট পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা বহুগুর্ণে বৃদ্ধি পেল।

আথেন্সের অধীনে সমস্ত গ্রীসকে একব্রিত করার চেণ্টা করেছিলেন পেরিক্লেস। তিনি সর্বোপায়ে নৌ-জোটকৈ শক্তিশালী করেছিলেন এবং আরো নতুন সদস্যকে নিজেদের জোটে টেনে এনেছিলেন। কিছু কিছু নগর-রাণ্ট্র ঐ জোটে আথেন্সের অধিনায়কত্বে বির্পে হয়ে জোট ত্যাগ করার মনস্থ করে। তাদের সেধরনের চেণ্টা পেরিক্লেস নিষ্ঠ্রভাবে সশস্ত্র উপায়ে দমন করেন। জোটভুক্ত সদস্য নগর-রাণ্ট্রসম্হে তিনি ভূমিহীন আথেনীয়দের প্লব্বাসন করিয়ে সেখানে উপনিবেশ্ গড়ে তোলেন।

গণ-সম্মেলনে পেরিক্লেস আথেন্সে বিভিন্ন সার্বজনীন ভবন ও দ্বর্গপ্রাচীর নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন।

দেমোস পেরিক্লেসকে সমর্থন জানায়। ১৫ বংসর ধরে, পেরিক্লেস যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গণ-সম্মেলন তাঁকে প্রতি বংসর প্রথম স্ত্রাতেগোস্ পদে নির্বাচন করে এসেছে।

৩. আথেনীয় গণতন্ত ও তার দাসতন্ত্রী চরিত্র। আথেন্সে রাণ্ট্রপরিচালনাপদ্ধতিকে গ্রীকরা বলতো দেমোলাতিয়া\*, অর্থাৎ 'দেমোসের শাসন'। নিজেদের শাসনক্ষমতাকে দেমোস দাসমালিকভিত্তিক সমাজকে আরো শক্তিশালী করা এবং নৌ-জোটভুক্ত সদস্যদের আথেন্সের অধীনস্থ রাখার কাজে ব্যবহার করেছিল। এতে যে শ্ব্র্ব্ দাসমালিকরাই আগ্রহী ছিল, তা নয়; ভূমিহীন ব্যক্তিরা যারা খনি ইত্যাদিতে দাসশ্রমের ফলে এবং জোটের সদস্যদের দেওয়া চাঁদায় উপকৃত হচ্ছিল, তাদেরও স্বার্থ ছিল এতে।

দাসদের উপর দাসমালিকদের কর্তৃত্ব ও শাসন আথেনীয় গণতল্য সংরক্ষণ করেছিল; ঐ গণতল্য ছিল দাসমালিকদের স্বার্থে।

আথেন্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গ্রীসের আরো অনেক নগর-রাষ্ট্র গণতন্ত্র প্রবর্তন করে। সর্বত্রই তা দাসদের উপরে স্বাধীন ব্যক্তিদের শাসন ছিল।

<sup>\*</sup> এই শব্দ থেকে ইংরেজি democracy শব্দের উদ্ভব, আমরা যার বাংলা করেছি 'গণতন্ত্র'। — অন্



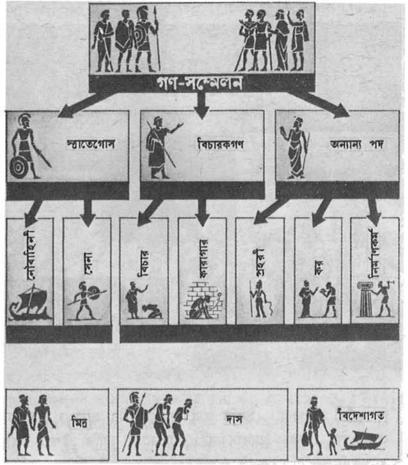

১. খ্রী. প্র. ৫ম শতকে এথেন্সে দাসমালিকদের গণতন্ত। ২. পেরিক্লেস। (প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মর্বর্তা) শিরস্ক্রাণ পিছনে সরানো। যুদ্ধের সময়ে গ্রীকরা শিরস্ক্রাণ দিয়ে মুখ পর্যস্ত ঢেকে দিত।

তব্ খ্রী. প্. ৫ম শতকে গণতন্ত্রের বহুল প্রসারলাভ সত্ত্বেও আত্তিকায় সংখ্যালঘিষ্ঠ একটা অংশই শ্বধ্ব সেই শাসন কাজে লাগাতে পেরেছিল। আথেন্সে যে প্রব্ব ব্যক্তিদের বাবা-মা উভয়েই জন্মস্ত্রে আথেন্সের বাসিন্দা, শ্বধ্বমাত্র সেই সব প্রব্বই নাগরিকত্বের সব অধিকার লাভ করতে পারতো।

অন্যত্র থেকে এসে আত্তিকায় বসবাসকারী লোকজন ও তাদের বংশধর আথেন্সের নাগারিক অধিকার থেকে বাণ্ডত ছিল। আত্তিকায় বসবাসের অন্মতি লাভের জন্য তাদের নির্দিণ্ট কর দিতে হতো। যদি কেউ মিথ্যে করে আথেনীয় নাগারিক বলে নিজের পরিচয় দান করতো, তা হলে তাকে দাসে পরিণত হতে হতো।

আথেনীয় নারী গণ-সম্মেলনে যোগদান তো দ্রের কথা, বাড়ির বাইরে কখনো পা দিত না। নারীর একমাত্র কর্তব্য বলে ধরা হতো 'নিজের ঘরকন্না সামলানো আর স্বামীর সেবা করা।'

দাসদের অবস্থার সাথে গৃহপালিত পশ্বদের জীবনের কোনো পার্থক্য ছিল না।

8. আথেন্সে সামাজিক জীবন। যদিও আথেন্সের নাগরিকত্ব দানের নিয়মকান্ন অত্যন্ত কড়াভাবে মেনে চলা হতো, তব্ব প্রাচীন কালে আথেন্সের মতো প্রথিবীর



আথেনীয় 'আগোরা'। (চিত্রটি আধ্বনিক শিল্পীর আঁকা।) মাঝখানে: বিদেশাগত লোকের সাথে আলাপরত একদল আথেন্সবাসী। বার্মাদকে: মাটির উপরে জিনিসপত্র রেখে কুম্ভকার তার হাঁড়িপাতিল বিক্রি করছে। ডাইনে: জনৈক ধনী আথেনীয়কে আসতে দেখা যাচ্ছে, তাকে অন্সরণ করছে কয়েকজন দাস; চাষী গাধার পিঠে চাপিয়ে মাল আনছে বিক্রয়ের জন্য। দ্রে পিছনে স্ববিশাল আক্রোপোলিস দ্শামান।

আর কোথাও এত বেশি লোক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে নি। দাসের কাঁধে কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে আথেনীয় প্রের্ম নিজের ফাঁকা সময়ের বেশির ভাগই কাটাতো শহরের সার্বজনীন সামাজিক নানান কাজে।

আথেন্সে সর্বাধিক জনাকীর্ণ ও কোলাহলম্খর স্থান ছিল আগোরা। সকাল থেকেই সেখানে দোকানপসারি বসে যেত। সন্ধার সময় সেগ্লো আবার তুলে নেয়া হতো। আগোরার এক প্রান্তে আথেনীয় রাজ্যের আইনবিধি খোদিত বৃহৎ একটি প্রস্তরফলক রাখা থাকতো, সেখানে আগামী গণ-সম্মেলনের সংবাদ, বিচার সংক্রান্ত ঘোষণাদি টাঙিয়ে দেয়া হতো। সেখানে ধনী লোকজন আসতো, দিনের কাজ শেষ করে আসতো কারিগরের দল এবং বাজারে নিজেদের জিনিসপত্র বিক্রি করার পর চাষীরাও আসতো। আগোরাতে আথেনীয়রা কোথায় কী ঘটছে তার খবরাখবর জানতে পারতো। প্রাচীন কালে গ্রীসে আগোরার গ্রেড্ ততথানিই ছিল, আজ আমাদের কাছে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের গ্রেড্ যতখানি।

তর্ণ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা গিম্নাসিওন্ অর্থাৎ যে স্থানে বিখ্যাত পশ্ডিতজন তাঁদের ভাষণ দান করতেন, অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন, সেখানে সমবেত হতো। এখানেও অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রীকরা শরীরচর্চা করতো।

কন্সার্ট বা সংগীতান, ষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট বিশাল ভবনে গ্রীসের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকদের প্রতিযোগিতা অন, ষ্ঠিত হতো। সংগীত রসিক প্রচুর লোকজন এখানে এসে জড়ো হতো, তারাই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নির্ধারণ করতো।

হাজার হাজার দর্শকিকে আনন্দদানের জন্য বংসরে অন্তত বেশ কয়েক বার নাটক মঞ্জস্থ করা হতো।

স্বাধীন নাগরিকদের ব্যদ্ধিব্তি ও দেহসোষ্ঠিব বিকশিত করার ক্ষেত্রে আথেনীয় সামাজিক জীবন এক বিশাল দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল।

১. আথেনীয় দাসমালিকভিত্তিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত লোকজন কেন আগ্রহী ছিল: (ক) বড়ো বড়ো ভূম্বামী, (খ) কারিগর শ্রেণী, (গ) সওদাগর, (ঘ) চাষী এবং (ঙ) ভূমিহীন নিঃম্ব ব্যক্তি? ২. সোলোনের সংস্কার ও পেরিক্লেসের শাসনের মধ্যে কত বংসর অতিক্রান্ত হয়েছিল? এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক কী? ৩. প্রাচীন মিশরীয় রাষ্ট্রের সাথে আথেনীয় রাষ্ট্রের তুলনা করো। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্পণ করো। প্রতিতুলনার জন্য ৬৪ ও ২১১ প্র্তায় প্রদত্ত নক্সা ব্যবহার করো। ৪. প্রাচ্য দেশসম্বহে সম্রাটদের শাসন, আর অন্যন্ত অভিজাতবর্গ বা 'দেমোক্রাতিয়ার' শাসন — এর মধ্যে কোন্টি সংস্কৃতিবিকাশে সর্বাপেক্ষা সহায়ক হয়েছিল? যুক্তি সহকারে তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো। ৫. খ্রী. প্র. ১১শ থেকে খ্রী. প্র. ৩য় শতক পর্যন্ত গ্রীক ইতিহাসের মোলিক যুগবিভাগ সংক্রান্ত সারণীটি (দ্র. ২৫৪ প্র্তা) আরো বিশ্বদভাবে পরিবর্ধন করো।

# খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম-৪থ শতকে গ্রীক সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ

# § ৩৮. লিপি ও শিক্ষায়তন। অলিম্পিক খেলা

১. প্রাচীন গ্রীসে বিশিষালা। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কালে গ্রীসে যে লিপি চাল্ ছিল খ্রী. প্র. ২য় সহস্রান্দের শেষ দিকে তার প্রচলন উঠে যায়। বিস্মৃত সেই লিপিমালা গ্রীস আর কখনো গ্রহণ করে নি। হোমারীয় যুগের শেষ ভাগে ফিনিসীয়দের লিপির সাথে গ্রীক পরিচিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত করে গ্রীকরা মোট ২৪টি অক্ষরের বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। লিপিমালার বিকাশ সাধনে এ ছিল এক অভিনব বৃহৎ পদক্ষেপ।

গ্রীকরা পাপিরসের উপরে লিখতো, লিখতো মাটির তৈরি স্লেটে আরু কাঠের পাতলা মোম দিয়ে মৃড়িয়ে তার উপরেও। যে কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি ছড়ির এক প্রান্ত ধারালো করে নিয়ে সেই প্রান্তদেশ দিয়ে মোমের উপরে লিখতো তারা। ছড়ির অন্য প্রান্ত হতো থ্যাবড়া; এই দিকটা দিয়ে তারা লেখা মৃছে ফেলতে পারতো। এই ধাতুনিমিত ছড়িটির নাম স্থিল,স্। স্পণ্ট ও নির্ভুল লেখার ব্যাপারে গ্রীকরা অত্যন্ত খ্তখ্তে ছিল। তারা বলতো: 'ঘন ঘন স্থিল,স্ ওল্টাও', তার মানে — ছড়ির ধারালো প্রান্ত দিয়ে লেখা, তার পরেই ছড়ির অন্য দিক থ্যাবড়া প্রান্ত দিয়ে তা মৃছে ফেলো, এভাবে বারংবার লিখে লিখে হস্তাক্ষর স্কলর করো।

পাপিরসের উপরে লিখিত গ্রীক প্র্থিপন্ত দেখতে হতো লম্বা ফিতের মতো; গোল করে ম্র্ডিয়ে তা রেখে দেয়া হতো, তখন নলের মতো দেখাতো। প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসীগণ বই পড়া খ্ব পছন্দ করতো, বই প্রনিলিখিত হতো বহ্ব বার, আর সে সবের সমত্ন সংরক্ষণেও তারা ছিল অত্যন্ত যত্ববান।

২. গ্রীক বিদ্যায়তন। স্বাধীন গ্রীসবাসীর ছেলেপিলেরা সাত বংসর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করতো। কারিগর ও কৃষকের সন্তান শৃধ্ প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভ করতো, কেন না একটু বড়ো হলেই বাবা-মাকে সাহায্য করতে হতো তাদের। ধনী ব্যক্তিদের ছেলেরা গিম্নাসিওনে ১৮ বংসর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করতো।

গ্রীক বিদ্যায়তনগর্লোয় স্পন্ট ও স্বন্দরভাবে কথা বলা শেখানো হতো। ছাত্ররা হোমার, হেসিওদ্ ও অন্যান্য কবির কবিতা পাঠ করতো। গ্রীসবাসী বিশেষত হোমারের কবিতা অত্যন্ত ভালবাসতো; 'ইলিয়াদ' ও 'ওদিসি' মহাকাব্যন্বয় যদিও কয়েক হাজার পংক্তির দীর্ঘায়তন কাব্য, তব্ ও অনেকেরই তা কণ্ঠস্থ থাকতো। ছবি আঁকা, নাচ, গান এবং লিরা বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখানো হতো তর্গদের। নাচতে না জানলে, গাইতে না পারলে সে লোককে গ্রীকরা অশিক্ষিত জ্ঞান করতো। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহ স্থাপিত ছিল আথেন্সে।

সন্তান যাতে সাহসী, শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতি হবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে গ্রীকরা অত্যন্ত নজর দিত। বিদ্যায়তনে যোদ্ধা তৈরি করা হতো— যারা রাষ্ট্রকে বাঁচাবে। ছাত্রের বয়স যত বাড়তো, তত বেশি করে তারা দেহচর্চা করতো—দৌড়, ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকতি ও বর্শা নিক্ষেপ।

ছাত্র অলস ও অবাধ্য হলে তাকে চামড়ার বেল্ট, ছড়ি ও বেত দিয়ে প্রহার করা হতো। ধনী লোকের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পেণছে দিত বৃদ্ধ দাস, সে লক্ষ্য রাখতো যাতে তার প্রভূপ্ত ঠিকমতো ভদ্র ব্যবহার করে, বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মান দেখিয়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়।

দাসদের ছেলেদের পক্ষে বিদ্যায়তনের দ্বার বন্ধ ছিল। গ্রীসে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যও কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। মায়েরা মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ, হাতের কাজ ইত্যাদি শেখাতো।

ত. আলিম্পিয়া। গ্রীসে উৎসব দিবসে নানান ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা: আলিম্পিয়া শহরে প্রতি ৪ বছরে একবার করে এই উৎসব আয়োজিত হতো। পেলোপোন্নেসসে অবস্থিত ছিল এই নগরী। (তোমরা উত্তর গ্রীসের অলম্পীয় পর্বতের সাথে একে আবার গ্র্নিয়ে ফেলো না।)

গ্রীকদের নিকট অলিম্পিয়া ছিল তীর্থস্থান। তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল অপুর্বে এক ধর্মমন্দির — অলিম্পীয় জিউস মন্দির; মন্দিরটির নামে নগরের নামকরণ করা হয়েছিল। মহান গ্রীক ভাস্কর ফিদিয়াস নির্মিত জিউসের বিশাল দেবম্তি ছিল এই মন্দিরে। (১৭২ পৃষ্ঠায় প্রনির্নিত মন্দিরের ছবি দেখ।) জিউস মন্দিরকে ঘিরে তার চারপাশে আরো অন্যান্য মন্দির এবং দেব-দেবী, বীর ও





\$. প্রাচীন গ্রীক লিপি। ই. মোম দিয়ে পালিশ করা তক্তা ও স্থিল,স। ৩. আথেনীয় চতু পাঠী। (ফুলদানির উপর অভিকত চিত্র।) বইপত্রের পাঠাভ্যাস ও 'লিরা' বাদ্যযদ্রে সংগীতান,শীলন চলছে। ছাত্রকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে যে দাস তাকে ডার্নাদকে বসে থাকতে দেখা যাছে।

8. অলিম্পিয়া। (প্রনঃকল্পিত রপে।) মধ্যভাগে — প্রধান জিউস মন্দির। তার পাশে — অন্যান্য মন্দির এবং ক্রীড়াবিজয়ীদের মর্তি। ছোটো ছোটো ভবনের সারি — বিভিন্ন শহরের কোষাগার, অলিম্পিয়াকে প্রদন্ত উপহার। মাঝখানে ফাঁকা মাঠের চার্নাদকের গিম্নাসিওন, অন্যান্য ভবন ও প্রতিযোগিতার জায়গা।









'দিন্দেকাবোলোস্'। (ভাশ্কর মিরোন্।) এই ম্তিটি সশ্বন্ধে তোমার কী ধারণা হচ্ছে?
 অশ্ববাহী রথচালনা প্রতিযোগিতা। (ফুলদানির গায়ে অঙ্কিত চিত্র।) ৩. প্রতিযোগিতার সময়ে উপস্থিত দশ্কিমণ্ডলী। (ফুলদানির গায়ে অঙ্কিত চিত্র।)

ক্রীড়াবিজয়ীদের প্রস্তরমর্তি ছিল। মন্দিরসম্বের পিছন দিকে ক্রীড়াদি অনুশীলনের জন্য অনেক ভবন ছিল।

খেলা দেখার জন্য সারা গ্রীস থেকে হাজার হাজার দর্শক এসে জড়ো হতো। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, গাড়িতে করে, নৌকা চেপে দলে দলে লোক আসতো। এমন কি বহুদ্রের উপনিবেশগ্লো থেকেও গ্রীকরা এসে হাজির হতো। অলিম্পিয়া নগরকে ঘিরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো আরেকটা শহর — তাঁব্ খাটানো ছাউনির শহর। অলিম্পিয়ায় মেয়েদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; আইনভঙ্গকারিনীর একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

8. **অলিম্পিক খেলা।** অলিম্পীয় ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকুশলীরা দোড়, ঝাঁপ, মল্লয়্দ্ধ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা ছোঁড়া, ম্বিট্যাদ্ধ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতো। কিশোর বয়সী প্রতিযোগীদের জন্য নির্ধারিত ছিল একটি দিন।

প্রতিযোগিতায় সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক খেলা ছিল চার ঘোড়ায় টানা শকটচালনা প্রতিযোগিতা। হাজার হাজার দর্শকের হর্ষধন্তির মধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠ মোট ১২ বার প্রদক্ষিণ করতে হতো। শকটের উপরে দণ্ডায়মান ঘোড়সওয়ার তা চালিয়ে

নিয়ে যেত। এর জন্য প্রচণ্ড সাহস ও অভূতপূর্ব কলাকোশলের প্রয়োজন হতো। দুর্ধর্ষ এই প্রতিযোগিতায় প্রায়শঃই হয় ঘোড়দোড়-মাঠের থাম, নয় তো অন্য প্রতিযোগীর গাড়ির চাকায় ধারা লাগতো; ভেঙে পড়ে যাওয়া শকটের উপর দিয়ে অন্যেরা তাদের গাড়ি হাঁকিয়ে বাতাসের বেগে বেরিয়ে যেত। এরকম একেক পাল্লা দোড়ে ১০টা গাড়ির মধ্যে ৮টা অন্তত ভেঙে যেত। (দ্র. ২১৭ প্রতায় ২ নংছবি এবং রঙিন ছবি ১৬।)

গ্রীসে স্বাধীন নাগরিকদের প্রত্যেকেরই অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। কিন্তু তার জন্য দরকার হতো বেশ কয়েক বংসরের নিরন্তর সাধনা; অথচ কৃষক ও কারিগরদের অত সময় কোথায় যে ক্রীড়া অনুশীলনে বায় করবে! সেজন্য বস্তুত অবস্থাপন্ন লোকজনেরাই শ্ব্রু এতে অংশ নিতে পারতো। দোড়ে সক্ষম চারটি ঘোড়া কেনা গ্রীসে একমাত্রধনী দাসমালিকদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। একবার অত্যন্ত ধনী এক আথেনীয় প্রতিযোগিতায় ৭ দল (প্রত্যেক দলে ৪টি করে ঘোড়া) ঘোড়া পাঠায়; প্রতিযোগিতায় তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতো যে নিজের জীবন বিপন্ন করে ঘোড়া ছুটিয়েছে সেই ঘোড়সওয়ার নয়, ঘোড়াগ্রুলোর মালিককে গণ্য করা হতো বিজয়ী বলে।

বিচারকমণ্ডলী সাড়ন্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে কপ্তে মালা পরিয়ে বিজয়ীদের প্রকৃত করতেন; এই মালা তৈরি করা হতো জলপাই গাছের ডালপাতা দিয়ে। বিজয়ী যখন নিজের শহরে ফিরে যেত, তখন তার সমস্ত অধিবাসী তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে নগরের বাইরে এসে দাঁড়াতো; ক্রীড়ায় জয়লাভের মধ্য দিয়ে সে যে তার শহরকে বিখ্যাত করে দিয়েছে, এ ছিল তারই ন্বীকৃতি। বিজয়ীর সন্মানে তার প্রস্তরমূতি স্থাপন করা হতো।

যে মাসে অলিম্পিক খেলা অন্থিত হতো, তাকে পবিত্র মাস হিসেবে গণ্য করা হতো। এ সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল গ্রীসে। গ্রীকরা বংসরগণনা শ্রুর করেছিল প্রথম অলিম্পিক খেলা থেকে; কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রী. প্র. ৭৭৬ অব্দে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১. প্রাচীন লিপিমালা থেকে কীভাবে নতুন লিপি উদ্ভাবন করা হয়েছিল, বলো। গ্রীক লিপির তাৎপর্য কী? ২. আথেনীয় এবং দ্পার্তান — এই দ্ব'ধরনের শিক্ষায়তনের মধ্যে কোন্টি তোমার বেশি পছলদ? এদের কোন্টার কী তোমার পছলদ ও অপছলদ হয়, বলো। ৩. প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক খেলায় কী তোমার ভালো লাগে এবং কী ভালো লাগে না, বলো। \*৪. অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণকারী কোনো খেলোয়াড় বা একজন দর্শক হিসেবে নিজেকে কলপনা করে এই ফ্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি বিবরণ দাও।

## § ৩৯. প্রাচীন গ্রীক রঙ্গমঞ্চ

মনে করতে চেণ্টা করো — দিওনিসিওস দেবতার সম্মানে গ্রীসবাসী কোন্ সময়ে উৎসব পালন করতো (§ ২৯:২)।

১. রঙ্গমণ্ডের জন্ম। দিওনিসিওসের উৎসবের সময়ে গ্রাম ও নগরের রাস্তায় শোভাষাত্রা বের করে কৃষকেরা উৎসব উদ্যাপন করতো। গান গেয়ে গেয়ে তারা দিওনিসিওস সম্পর্কায় পরাণ বর্ণনা করতো, প্রাণ-কাহিনীর সমস্ত চরিত্রগ্রেলা তারা অভিনয় করে দেখাতো। দিওনিসিওসের নিত্যসঙ্গী পার্শ্বচর সাতিরোস্দের অন্করণে উৎসবম্খর শোভাষাত্রার অংশগ্রহণকারীগণ ছাগচর্ম পরিধান করতো। প্রায়ই তারা শহর বা গ্রামের খ্যাতনামা লোকজনদের হাস্যকর নকল সেজে, হাসিঠাট্রা — রঙ্গতামাসা করে দর্শকদের আনন্দ জোগাতো। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের চারদিক ঘিরে ভিড় করে থাকতো দর্শকের দল। যাতে বেশিসংখ্যক মান্ম এই অভিনয় দেখতে পারে তার জন্য পরে পর্বতের পাদদেশে তা আয়েজন করা হতো।

আথেন্সে তা অভিনীত হতো আক্রোপোলিসের পাদদেশে। দর্শকিবৃন্দ পাহাড়ের ঢাল্ জায়গায় বসতো; নিচে তাঁব্ খাটানো হতো, গ্রীক ভাষায় তাকে বলা হতো স্কেনে। তার ভিতরে অভিনেতারা পোষাক পরিবর্তন করতো এবং তার কাছাকাছি স্থানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে যেত। পরে অবশ্য তাঁব্র জায়গায় ছোটোখাটো বাড়ি তৈরি করা হয়, অভিনয়ের সময়ে বাড়িটিকে সাজানো হতো। নাম অবশ্য 'স্কেনে'ই থেকে যায়। তার সামনে থাকতো খোলা জমি—ওখেন্সা, যায় উপর দাঁড়িয়ে থাকতো কোরাস দল। পাহাড়ের ঢাল্তে দর্শকদের বসার জন্য বেণ্ডি তৈরি করা হয়েছিল প্রথমে কাঠ দিয়ে, পরে অবশ্য পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়।

এভাবেই খ্রী. প্র. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ দিক থেকে খ্রী. প্র. ৫ম শতকের প্রথম দিকের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে প্রথম রঙ্গমণ্ড তৈরি হয়েছিল গ্রীসদেশে। থেয়ান্রোন্\*—রঙ্গমণ্ড বোঝাতে প্রযোজ্য এই গ্রীক শব্দটির অর্থ ছিল 'দর্শকদের জন্য স্থান'। গ্রীসে এবং গ্রীক উপনিবেশগ্রলোর প্রায় সমস্ত শহরেই থেয়ান্রোন্ তৈরি করা হয়েছিল।

২. গ্রীক মণ্ডে অভিনেতা ও কোরাস দল। উৎসবের সময়ে মণ্ডে অভিনয় করা হতো এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক দিন একনাগাড়ে সে অভিনয় চলতো। প্রত্যেক দিন কয়েকটি করে নাটক মণ্ডস্থ করা হতো।

এই শব্দ থেকেই ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় থিয়েটার শব্দটি এসেছে। —
 অন্
্র.



থিয়েটারে অভিনয় করতো শ্ব্র প্রব্বেরা, নারী চরিত্রের ভূমিকাতেও তারাই অভিনয় করতো। অভিনেতারা মৃথে চরিত্রোপযোগী মৃথোশ পরে নিত: ছেলে বা মেয়ের স্ব্থাশ, কিংবা ক্রোধ বা প্রার্থনার ভাবপ্রকাশক, অথবা আনন্দ বা হতাশা বোঝাবার জন্য সেইভাবে আঁকা কোনো মৃথোশ। নাটক চলাকালে প্রয়োজন অন্যায়ী তারা মৃথোশ বদলে ফেলতো। ঝকঝকে রঙে রঞ্জিত মৃথোশ এমন কি বিশাল মণ্ডের পিছন সারির লোকেরাও ভালোভাবে দেখতে পেত। একটু উচ্চ হওয়ার উদ্দেশ্যে অভিনেতারা পায়ের তলায় ছোটো কাঠ লাগাতো।

মণ্ডাভিনয়ে কোরাসের অত্যন্ত গ্রুর্ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। নাটক যেমন হতো সেই অনুযায়ী কোরাসের অভিনেতারা কখনো তর্নণী, কখনো পারসীক অমাত্য, আবার কখনো-বা এমন কি ব্যাঙ বা পাখির সাজে সজ্জিত হতো।







১. গ্রীক থিয়েটার (আলোকচিত্র।) ডাইনে: ধরংসপ্রাপ্ত ক্ষেনে। পাহাড়ের গা বেয়ে অর্ধব্রাকারে উঠে গেছে দর্শকদের বসবার সারি সারি আসন। মধ্যস্থলে — ওথে স্থা। (সেকালে গ্রীক থিয়েটার দেখতে কেমন ছিল তা ১৫ নং রঙিন ছবিতে দেখানো হয়েছে।) ২. ট্রাজেডি অভিনেতাদের ম্থোশ। ৩. কর্মোড অভিনেতাদের ম্থোশ। ৪. ট্রাজেডি অভিনেতা। (গ্রীক ম্তি।) ট্রাজেডি অভিনেতা। (গ্রীক ম্তি।)

ত. দ্র্যাজেডি। প্রাণভিত্তিক একধরনের নাটককে বলা হলো ব্রাগোদিয়া। শব্দটির মলে অর্থ ছিল 'ছাগলের গান'। প্রাচীন কালে যখন অভিনেতারা ছাগচর্ম পরিধান করে অভিনয় করতো, সেই তখন থেকে এই শব্দটি চাল্ব হয়ে গিয়েছিল। ট্রাজেডির চরিত্রাবলী হতো সাধারণত দেবতা কিংবা প্রাণক্থিত বীর। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে সংঘাত, তাদের কীর্তি, দৃঃখ ও যক্ত্রণা এবং বিনাশ দেখানো হতো ট্রাজেডিতে।

ট্রাজেডির প্রথম বিখ্যাত লেখক ছিলেন আথেনীয় নাট্যকার **এস্খিলোস।** (তাঁর কোন্ রচনার সাথে তোমরা ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছে, মনে করে দেখ।) তাঁর রুচিত ট্রাজেডির মধ্যে অন্যতম একটি হলো 'বন্দী প্রমিথিউস'।

নাটকে প্রমিথিউস কোরাস দলকে বলছেন যে, জিউসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি উল্বেখাগড়ার শিকড়ে করে আগ্রন নিয়ে এসে মান্বকে দিয়েছেন, বাড়ি তৈরি, পশ্পালন করা শিখিয়েছেন, 'অক্ষর পরিচয় ও গণনা' করতে শিখিয়েছেন, জাহাজ আবিষ্কার করেছেন। এ সবের জন্য জিউস কুদ্ধ হয়ে তাঁকে বে'ধে এক পর্ব তশ্পে ফেলে রাখতে আদেশ দেন।

প্রমিথিউস জানতেন যে, জিউসের ক্ষমতা ভবিষ্যতে কে খর্ব করবে। ঐ গর্প্ত তথ্য প্রমিথিউস প্রকাশ না করা পর্যন্ত জিউসের আদেশে হেমিস তাঁর উপর ভয়াবহ অত্যাচার করতে হ্মিক দেন। কোরাস জিউসকে দোষী সাবাস্ত করে প্রমিথিউসের জন্য সমবেদনা জানায়, কিন্তু নতি স্বীকার করতে অন্রোধ করে। প্রমিথিউস 'জিউসের মোসাহেবকে' দৃপ্ত স্বরে জবাব দেন:

হেন শাস্তি নাই ভবে, হেন শাঠ্যকলা
যদারা জিউস মারে কহাবে গোপন।
আমারে হান্ক বাণ তড়িং আঘাত,
প্রলয়গর্জন যথা পাতালপ্রীর,
শ্বেতপক্ষ ঝঞ্জা যদি ছে'ড়েও নিলীমা,
আম্ল উপাড়ি সব করে ভূপাতিত,
তব্তু আমারে সে যে ভাঙিতে অক্ষম,
কহিব না—হীনবল কে তারে করিবে।

ট্যাজেডির শেষে দেখা যায়, প্রচণ্ড অশনিগর্জন ও বিদ্যুৎপাতের মধ্যে গিরিশ্স্প শৃংখলিত প্রমিথিউসকে নিয়ে ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়।

মহান গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লেয়েস রচিত 'আভিগোনে' অন্যান্য ট্র্যাজেডির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; নাটকটি আথেনীয় থিয়েটারে প্রথম মণ্ডস্থ হয়েছিল।

8. কর্মোড। উৎসবের রঙ্গরস-হাসিতামাসা ও হাস্যপরিহাস মুখর অভিনয় থেকে স্ছিট হয়েছিল কোমোদিয়া — আনন্দোজ্জ্বল, পরিহাসদীপ্ত নাটক। কোমোদিয়া শব্দের অর্থ 'আনন্দিত অধিবাসীদের গান'।

কমেডি দর্শকদের যে শ্ব্র আনন্দ পরিবেশন করতো, তা নয়। প্রায়শঃই তার মধ্যে সমকালীন সমস্যাদির র্পায়ণ দেখা যেত, যেমন— যুদ্ধ আরো চালানো হবে কিনা, কিংবা সন্ধিস্থাপন দরকার কিনা ইত্যাদি। গণ-সম্মেলনের অন্তর্নিহিত

<sup>\*</sup> আথেনীয় নাট্যকার সোক্ষেরেসে (৪৯৭-৪০৬ খ্রী. প্রান্দ) ৪৬৮ খ্রীন্টপ্রান্দে এদিখলোসকে হারিয়ে প্রস্কার লাভ করেছিলেন। শতাধিক নাটকের জন্মদাতা হলেও আমাদের হাতে এসে পেণছৈছে তাঁর মাত্র সাতটি নাটক, তন্মধ্যে 'রাজা অয়িদিপাউস', 'আন্তিগোনে' ও 'এলেক্রা' সমধিক খ্যাত। বাংলায় তাঁর নাম ইংরেজির (Sophocles) অন্করণে লোকে সাধারণত সফোক্রেস বা সোফোক্রেস লিখে থাকে। — অন্

সংঘর্ষ থিয়েটারেও চলতে থাকতো — কর্মোড রচিয়তাগণ নিজেদের প্রতিপক্ষকে হস্যকরভাবে নাটকে উপস্থিত করতেন। দর্শকেরা নাটকের চরিত্রের মধ্যে নিজেদের সমকালীন লোকজনদের সহজেই সনাক্ত করতে পারতো। পরিহাসের ভিতরেই ক্ষ্রধার ব্যক্তি ও ব্যঙ্গের সন্মিলন ঘটানোর জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আথেনীয় কর্মোড রচিয়তা আরিস্তোফানেসং।

কমেডি নাটকের চরিত্র কখন কখন দেবতা হতো। কপট ও লোল্প ভাবে অঙ্কিত চরিত্রাদি সাধারণ মন্ষ্যচরিত্রের বিভিন্ন ত্র্টি উদ্ঘাটন করে দেখাতো।

৫. রঙ্গমণ্ডের গ্রীক দর্শক। গ্রীসের অধিবাসীরা রঙ্গমণ্ডের খুব ভক্ত ছিল। অভিনয়ের দিন স্বের্যাদয়ের সাথে সাথে সঙ্গে জলখাবার নিয়ে দর্শকবৃন্দ থিয়েটারে চলে আসতো। আথেন্সে কোনো নাটক মণ্ডস্থ হলে অন্যান্য শহর থেকেও প্রচুর নাট্যামোদী এসে ভিড় জমাতো। আথেনীয় রঙ্গমণ্ডে ১৭ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলানের মতো জায়গা ছিল। অনুষ্ঠানের পর দর্শকদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি গ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও গ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচন করতো। চিরহরিং বৃক্ষের পাতা দিয়ে তৈরি পরমাল্য ও ম্ল্যবান উপহারে বিজয়ীদের ভূষিত করা হতো। হাজার হাজার খ্রুতখ্তে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা বড়ো সহজ ছিল না। অন্যপক্ষে, গ্রীসে নাট্যকারদের অকল্পনীয়র্পে সম্মান করা হতো, রঙ্গমণ্ডকে লোকে বলতো 'বয়স্কদের বিদ্যাপীঠ'। থিয়েটার দেখতে যাবার জন্য গরিব লোকজনকে আথেন্সে রান্ট্রের তরফ থেকে অর্থ দেয়া হতো।

#### সোফোক্লেয়েসের ট্র্যাজেডি 'আভিগোনে'

এই নাটক দেখে দর্শকদের মনে কোন চিন্তা ও ভাবের উদয় হতো?

ঘণ্দযদ্ধে দুই ভাই পরস্পরকে নিহত করে। তাদের একজন নিজের মাতৃভূমিতে শত্র্দের নিয়ে আসায় দেশের রাজা হর্কুম জারি করেন যে, তার মৃতদেহকে সমাধিস্থ না করে হিংস্র পক্ষীর শিকার হিসেবে উদ্মৃত্ত স্থানে ফেলে রাখতে হবে, অন্যথায় আইন অমান্যকারীর শান্তি মৃত্যুদণ্ড। মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগ্নী আভিগোনে যখন হেল্লেনদের পবিত্র আচার অন্যুয়ায়ী ভ্রাতাকে সমাধিস্থ করতে যাচ্ছিলেন তখন প্রহরী আভিগোনেকে রাজার কাছে ধরে নিয়ে আসে। কুদ্ধ রাজা মেয়েটিকে জীবস্ত কবর দেবার আদেশ দেন। রাজার ছেলে, যার সাথে আভিগোনের বিবাহের কথা, পিতাকে এই শান্তিদান যে অন্যায় তা বোঝাবার চেণ্টা করে, কিন্তু রাজার মনে কোনো কর্ণার উদ্রেক হয় না।

<sup>\*</sup> আরিস্তোফানেসের (Aristophanes) জন্ম খ্রীন্টপূর্ব ৪৪৬ সালে এবং মৃত্যু ৩৮৫ খ্রীন্টপূর্বাবেদ (আন্মানিক)। কবি ও প্রহসন রচয়িতা ছিলেন তিনি। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত গ্রন্থ 'বিহঙ্গ' এবং 'অম্ব্রাহ'।

এক অন্ধ জানী প্রেষ ভবিষ্যদাণী করেন যে, পৰিত্র আচার ভঙ্গ করা ও নিষ্ঠুরতার জন্য রাজাকে শাস্তি পেতে হবে: 'শীদ্রই তোমার ভবন নারী ও প্রেষের আর্তনাদে প্রণ হবে, নগরসমূহের লোধ বিষ্ঠিত হবে তোমার উপরে।' রাজা ভন্ন পেয়ে আন্তিগোনেকে ম্বিত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তর্খনি দৃতে এসে সংবাদ দেয় যে, আন্তিগোনে মারা গেছেন এবং তাঁর ভাবী দ্বামী তরবারি ধারা আন্মহত্যা করেছে। আরেক জন দৃত এসে বলে যে, রাণীও প্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আন্মহত্যা করেছেন।

কোরাসের একটি গান আথেনীয়দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল:

এ ভবে রয়েছে মহান শক্তি বহ; তব্ নর, মানি, বলিশ্রেণ্ঠ ভবে।
ঝঞ্চার গর্জন, সাগরতরঙ্গ কভু অবহেলি ছোটো উন্দাম অবাধ...
মান্বের ম্বে ভাষার মহিমা আর বায়্গতিসম ম্কু চিন্তাভার।
অথবা আইন — তাহারই স্জন বটে... হেমন্তকালে ঝড়ে বাদলেতে,
ঘাতক তুষার হইতে বাঁচায়ে নিজে মাথা গাঁজিবার ঠাঁই খাঁজে নেয়।
মহামারী ব্যাধি পরাজয় মানে তার; বহ্গতি মন দ্রভবিষ্য দেখে,
কিন্ত তথাপি — অজেয় রাজার প্রাণ্ড শাশ্বত বিনা কর্ণ ধাংসে মজে।

#### আরিস্তোফানেসের কর্মোড 'বিহঙ্ক'

এক চতুর আথেনীয়র প্রস্তাব অনুষায়ী পাখিরা মাটি ও আকাশের মাঝখানে একটি শহর নির্মাণ করতে থাকে। প্রের্ব দেবতারা মনুষ্য-উৎপার্গত বলিধ্যে জীবনধারণ করতো। এখন পাখিরাই তা অধিকার করতে থাকে। জিউসের জ্ঞাতে মেয়ের পোষাকে পাখিদের নিকটে আসেন প্রমিথিউস; তিনি এসে পাখিদের বলেন যে, বিল না পেয়ে দেবতারা উপবাসে মরণাপত্র হয়ে পড়েছে। এদিকে তাঁর পিছন পিছন জিউসের দুইে দুত — পোসেইদোন ও হেরাক্রেস — এসে হাজির। আথেনীয় লোকটি দাবি জানায় যে, জিউস নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিক এবং প্থিবীর উপরে তার প্রভুত্বক্ষমতা পাখিদের হাতে তুলে দিক; তার বদলে অবশ্য সে বিবাহোৎসব উপলক্ষে এক মহাভোজের আয়োজন করবে। কমেডিতে হেরাক্রেসকে ডোজনবীর মহাপেটুকর্পে অত্কন করা হয়েছে — তাকে উত্তম আহার জোগালে তাকে দিয়ে সব কিছুই করিয়ে নেয়া সন্তব। আর পোসেইদোন — পরইচ্ছাবশ নির্বোধ। চতুর আথেনীয় ভদ্রলোকটি তাদের কাছ থেকে জিউসের কন্যাকে পত্নীর্পে পাবার সম্মতি আদায় করে নেয়।

১. গ্রীসে রঙ্গমণ্ডের উদ্ভব কীভাবে ঘটেছিল? তার উদ্ভাবক কে, ভেবে বলো।
২. ট্রাজেডি ও কর্মোড কী থেকে এসেছে? উভয়ের মধ্যে পার্থকা কী? ৩. প্রাচীন
গ্রীসে থিয়েটার ভবন কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল? থিয়েটার ভবনের নক্সা ব্রিঝয়ে
বলো এবং তার সর্বাপেক্ষা গ্রের্জপূর্ণ অংশগ্রেলা ব্যাখ্যা করো। ৪. গ্রীসে রঙ্গমণ্ডকে
বয়স্কদের বিদ্যাপীঠ বলা হতো কেন? সেখানে কী শেখানো হতো? \*৫. প্রাচীন
গ্রীক থিয়েটার ও আমাদের বর্তমান যয়েগর থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়ের
মধ্যে মিলই-বা কোনখানে?

# § ৪০. খনীষ্টপূৰ্ব ৫ম শতকে গ্ৰীক স্থাপত্য, ভাষ্কর্য ও চিত্রকলা

#### (प्त. मार्नाहत 8)

মনে করতে চেণ্টা করো — মিশরীয় মন্দির ও আসিরীয় প্রাসাদগ্রলোয় কাকে মহিমান্বিত করে অধ্কন করা হয়েছিল (§ ১৩:৩; § ১৭:২)।

১. সার্বজনীন ভবনসম্বের স্থাপত্তশৈলী। আগোরা, গিম্নাসিওন্, থেয়ারোন্—সমস্ত সার্বজনীন স্থানই গ্রীসবাসীগণ অত্যন্ত স্ক্রেরভাবে তৈরি করার জন্য পরিশ্রম দ্বীকার করেছিল।

গলপগ্নজব ও বিশ্রামের জন্য তারা সাধারণত পোর্টিকোর\* ছায়ায় এসে জড়ো হতো। প্রথম দিকে কাঠের বড়ো বড়ো গর্নাড় দিয়ে বানানো থাম ব্যবহার করা হতো ছাদ ধরে রাখার জন্য; পরে অবশ্য পাথর দিয়ে, এবং তা প্রায়শঃই মর্মরপ্রস্তর হতো, স্তম্ভ নির্মাণ শ্রুর্ হয়। পোর্টিকো থাকার ফলে দক্ষিণস্থেরি খর রোদ্রতাপ গায়ে লাগতো না, অথচ সমাগত লোকজনরা গায়ে চমংকার হাওয়া পেত।

মন্দির নির্মাণের ভিতর দিয়েই হেল্পেনীয় স্থাপত্যকলার মূল বৈশিষ্টা সর্বাধিক প্রপান্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। নগর-রাষ্ট্রসম্হের জনগণের সামাজিক জীবনধারায় অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল মন্দির। তার ভিতরেই অবস্থিত ছিল কোষাগার, তার আশেপাশে সমারোহে উৎসব পালিত হতো। অন্যান্য ঘরবাড়ি থেকে মন্দিরকে বিশিষ্ট ও আলাদা দেখাবার জন্য মজবৃত ও উর্চু ভিতের উপর মন্দিরভবন নির্মাণ করা হতো। মন্দির আয়তক্ষেত্রাকার করে তৈরি করা হতো, তার ছাদ হতো দুন্দিকে ঢালু,। ছাদের ঢালু, দুটি অংশ কানিসের সঙ্গে মিলে এক ত্রিভুজের স্টিট করতো, ভবনের উপরে সম্মুখভাগে এই ত্রিভুজাকার গাঁথুনিটির নাম ফ্রোন্ডোনে।

মন্দিরে পোর্টিকো থাকতো; পোর্টিকোর স্তম্ভগ্নলো সাধারণত সারা মন্দিরের চতুদিকৈ ঘিরে তৈরি করা হতো। দর্শকের মনে অত্যন্ত গভীর ও স্মহান ভাব উদ্দীপ্ত করার জন্য পোর্টিকোর স্তম্ভ বিশালাকার করা হতো, দেখে মনে হতো প্রস্তর্রানমিত ভূমিতল থেকে সেগ্নলো যেন উত্থিত হয়েছে। এধরনের স্তম্ভের নাম দোরীয়। আর যদি জাঁকজমকপ্র্ণ মন্দির গড়ার দরকার হতো, তখন তৈরি করা হতো ছিমছাম ধরনের ইয়োনীয় স্তম্ভ; তার উপরে আঁকাবাঁকা প্যাঁচালো অলংকরণ থাকতো যা দেখলে ভেড়ার বাঁকা শিং মনে পড়ে যেত। (দ্র. ২২৬ প্র্চা এবং দশ্মসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্র।)

16-419

<sup>\*</sup> কোনো ভবনের সম্মুখভাগে বা পার্শ্বদেশে দেয়ালগাত্তের বাহিরে এক বা ততোধিক সারি স্তম্ভ গ্রের ছাদ ধরে থাকতো; কক্ষবহিভূতি এই স্থানটিই পোর্টিকো। বর্তমান গ্রন্থে বিংশতিসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্তে যে ভবনটি আছে তাতে পোর্টিকো রয়েছে। লাতিন পোর্তিকুস্' শব্দ থেকে এই ইংরেজি শব্দের উদ্ভব। — অন্







১. গ্রীক মন্দিরের মডেল। উপরের ছবিতে বাইরে থেকে মন্দির যেমন দেখতে হতো; নিচের ছবিতে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখানো হয়েছে: কালো কালো ফুটকি ও রেখাগ্বলো শুদ্র ও দেয়ালের চিহ্ন। ২. শুদ্রের উপরিভাগ। এই শুদ্রসম্হের কী নাম তোমার পঠিত অংশে তা খরেজ বের করো। ৩. বল্লমধারী। (ভাষ্কর পোলিক্লিতোস।) ৪. দেবী আথেনার মন্তক। (ভাষ্কর ফিদিয়াস।)

২. গ্রীক ভাস্কর্ম। মন্দিরের বাহির ও ভিতর প্রস্তরমূতি ও রিলীফ দারা স্মৃতিজ্ঞত থাকতো। শহরের ময়দানে এবং বিভিন্ন সার্বজনীন স্থানে প্রস্তরমূতি স্থাপন করা হতো। প্র্তার্ক পরিহাস করে বলেছিলেন যে, আথেন্সে জীবস্ত মান্ষের চেয়ে মূতির সংখ্যা বেশি।

মর্মার প্রস্তর কেটে, ব্রোঞ্জ ঢালাই করে, কাঠ খোদাই করে মর্কি গড়ে তুলতো ভাস্কর্য শিল্পীরা। মর্মার পাথরের মর্কি তারা মান্ব্রের গায়ের রংয়ে রঞ্জিত করতো, আর ব্রোঞ্জ নিমিত মর্কির চোখ তৈরি করতো রঞ্জিন পাথর দিয়ে। কাঠের মর্কির উপরে গজদন্তের পাতলা আবরণ বসাতো এবং তাও মান্বের গায়ের রংয়ের মতোই দেখাতো।

দেব-দেবী, বীর এবং সমকালীন লোকজনদের মূর্তি গ্রীক ভাস্করগণ এমনভাবে তৈরি করতেন যাতে দেহ স্কোম ও মুখগ্রী স্কার দেখায়। কোনো ব্যক্তি সতিয় সতিয়ই যে রকম দেখতে অবিকল সেই রকম চেহারার কাঠামো বা মুখের ধাঁচ রেখে



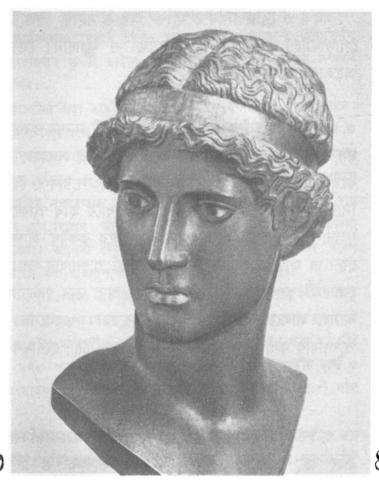

ম্তি নির্মাণের কোনো চেণ্টা তাঁরা করতেন না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, মন্ষ্যদেহ কত স্কুন্দর হতে পারে তা দেখানো। দেহসোন্দর্যকে অত্যন্ত ম্লা দেবার জন্য তাঁরা তাঁদের ম্তি সম্প্র নগ্ন বা অর্ধনিগ্নভাবে নির্মাণ করতেন।

খ্রী. প্র. ৫ম শতকে ভাস্করেরা কীভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে কর্মরিত মান্ধের মর্তি গড়া যায়, তা জেনে গিয়েছিলেন। লোকে দোড়াচছে, যুদ্ধ করছে, চাকতি বা বর্শা নিক্ষেপ করছে — ইত্যাদি নানান ভঙ্গির মর্তি তাঁরা গড়তে পারতেন। মিরনের তৈরি 'দিস্কোবোলোস্' (চাকতি নিক্ষেপকারী) মর্তি দেখলে তোমার মনে হবে যে, ক্রীড়াবিদ যেন এইমাত্র চাকতি নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে আর তার পেশল হাত বহুদ্রের চাকতিটা ছু;ড়ে ফেলবে। (দ্র. ২১৭ প্র্চায় ১ নং ছবি)

নিমিতি মৃতিতে শৃধ্ মান্বের দেহসোষ্ঠবই নয়, তৎসঙ্গে তার সাহস, ধৈর্য ও কর্মোদ্যোগও তাঁরা প্রকাশ করার চেল্টা করতেন। হোমার বর্ণিত সংগ্রামরত বীরদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রামী সমকালীন ব্যক্তিদের মহিমান্বিত করেছেন। জিউস ও পোসেইদোনের বিশাল মৃতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে গ্রীক নগর-রাল্ট্রসম্হের নাগরিক ও রাল্ট্রপরিচালকদের প্রতিবিদ্বিত করেছেন তাঁরা। (দ্র. ১৬০ প্র্চায় ১ নং চিত্রে মন্দিরের ফ্রোন্ডোনেতে অবস্থিত মৃতিদিল)

মর্মর ও রোঞ্জ নিমিত মৃতি অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল বলে ঘরবাড়ি সাজানোর জন্য পোড়ামাটির তৈরি কমদামী মৃতি ও ফুলদানী তৈরি করা হতো। (দ্র. রঙিন আলোকচিত্র: একাদশ)

০. প্রেপাধারে অভিকত চিত্রকলা। ফুলদানী নানান রকম আকারের হতো এবং সবই মস্ণ ও ঝকমকে দেখাতো। বহু ফুলদানীই সমকালীন শিলপকলার প্রকাশ ধারণ করে আছে। সমকালীন জীবনের ছবি এবং প্রাণ ও হোমারের মহাকাব্যের বিষয়বস্থু নিয়ে শিলপীগণ ফুলদানীতে বা প্রজ্পাধারে ছবি আঁকতেন। খ্রী. প্র. ৬৬ শতকে ফুলদানীর লালচে মাটির পটভূমির উপরে কৃষ্ণবর্ণ লাক্ষা দিয়ে ছবি আঁকার প্রচলন হয়। এ জাতীয় ফুলদানীকে কৃষ্ণম্তি প্রজ্পাধার বলা হতো। খ্রী. প্র. ৫ম শতকে ফুলদানী কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হতো আর তার পটভূমিতে ম্তিগ্রলো ফুলদানীর আসল লালচে রং নিয়ে ফুটে বের্তা। এধরনের ফুলদানীকে লোহতম্তি প্রজ্পাধার বলা হতো। (দ্র. রঞ্জিন আলোকচিত্র: ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ)

খ্রীন্টপূর্ব ৫ম শতকে হেল্লেনীয় শিল্পকলা চরম বিকাশ লাভ করেছিল। হেল্লাসে এবং বহু গ্রীক উপনিবেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার অভূতপূর্ব নিদর্শন স্টি করা হয়েছিল।

খ্রী. প্র. ৫ম শতকে শিলপকলার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল আথেন্স। আত্তিকায় নিমিতি প্রজ্পাধার গ্রীসে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতো। আথেন্সে বহু প্রখ্যাত স্থপতি ও ভাস্কর কাজ করতেন। আথেনীয় আক্রোপোলিস নিমিত হয়েছিল ফিদিয়াসের তত্ত্বাবধানে। আক্রোপোলিসে স্থাপিত ভবন ও ম্তিসম্হের জন্য গ্রীক শিলপকলার তুঙ্গস্পাশী প্রতিভার্পে তাঁকে গণ্য করা হয়।

# খনী. প্. ৫ম শতকে আথেনীয় আক্রোপোলিস

(প্রনঃকল্পিত)

আক্রোপোলিস অবস্থিত ছিল শহরের সর্বাপেক্ষা উ'চু স্থানে। তার চারপাশ ছিল পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; আক্রোপোলিস যে কালে দ্বর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তখন থেকেই এ প্রাচীর রয়ে গেছে। তার প্রবেশদ্বারের সামনে, ডানদিকে, পাহাড়ের উপরে জয়দান্ত্রী দেবীর ছোটোখাটো মন্দির। (মন্দিরে কী ধরনের স্তম্ভ তা লক্ষ্য করে।) বামদিকের ভবনে চিত্রকলা সংরক্ষণ করা হয়। সারবদ্ধ বহু, মর্মারস্তম্ভ সম্বলিত বিশাল পোর্টিকোর ভিতর দিয়ে আক্রোপোলিসের প্রবেশদ্বার। আক্রোপোলিসে প্রবেশদ্বারের ঠিক বিপরীতে — দেবী আথেনার

বিশাল ম্তি, ভাষ্কর ফিদিয়াস এটা রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। দেবীর স্বর্ণ খচিত শিরস্তাণ ও তীক্ষা বল্লম পিরেউস্গামী নাবিকরাও দেখতে পেত। মারাথন যুদ্ধে দখলকৃত ঐশ্বর্যরাশি ঘারা এই ম্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। আরো ডাইনে — নগরলক্ষী দেবী আথেনার সম্মানে স্থাপিত স্ববিশাল মন্দির পার্থেনন।

দ্বর্ণাভ শ্বেত মর্মার দিয়ে পাথেনিন গড়া হয়েছিল। এর চতুদিকৈ পোর্টিকো ঘিরে আছে।
(কী ধরনের শুন্তগ্র্লো, তা মনোযোগ দিয়ে দেখ।) ভবনের বাইরের দেয়ালগাতে রিলীফ অভিকত —
তার বিষয়বস্থু আথেন্সবাসীদের উৎসব-শোভাযাত্রা। পাথেনিনের পশ্চিম ফ্রোন্ডোনের উপরে আথেনা
ও পোসেইদোনের তর্কায়্দ্ধের চিত্র খচিত। প্রোণ অন্যায়ী — যে দেবতা আথেন্সকে সবচেয়ে
ভালো উপহার প্রদান করবেন তিনিই নগররক্ষার ভার পাবেন। পোসেইদোন তাঁর তিশ্লে দিয়ে
পর্বতশ্লে বিদ্ধা করে কলের ঝর্ণা এনে দিলেন। আর আথেনা বর্শা ছাড়লেন মাটিতে, সে জায়গা
থেকে জলপাই গাছ গজিয়ে উঠলো। আথেনা দেবীই নগররক্ষী হলেন। প্রাণের এই গলেপ
আথেন্সে জলপাইয়ের চাষ লোকে যে কত গ্রেভ্পূর্ণ ভাবতো, তা দেখানো হয়েছে।

পার্থেনন ভবনে মোট কক্ষ — দ্বিট। তার একটিতে ফিদিয়াস নিমিতি এগারো মিটার উচু আথেনা ম্বিত। ম্বির ম্ব, হাত এবং পা গজদন্ত খচিত, এবং পরিধেয় বন্দ্র দ্বপের। (এই ম্বির অন্করণে নিমিত প্রাচীন গ্রীক মর্মর্বিত অদ্যাবিধ সংরক্ষিত; তা দেখলে ম্ল ম্বিটি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। দ্র. ১৭০ প্র্চায় ২ নং ছবি।) অন্য কক্ষটিতে আথেনীয় রাজ্ম ও নৌ-জোটের কোষাগার ছিল। উৎসবের সময় পার্থেননের নিকটে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণী বলি দেয়া হতো।

পার্থেননের বামদিকে আথেনা ও পোসেইদোনের সম্মানে নিমিতি অনতিবৃহৎ উত্জ্বল এক মিন্দর। এই মন্দিরভবনের একটি পোর্টিকোয় ছাদ ধরে রাখার জন্য শুদ্ভের বদলে রমণীম্তি ব্যক্তত হয়েছে (মৃ. ২০১ প্তার ছবি।) মন্দিরের পাশেই জলপাই বৃক্ষ, লোকের বিশ্বাস — তাকে আথেনাই লাগিয়েছিলেন।

গ্রীসবাসীগণ আথেন্সকে দেশের স্কুদরতম শহর হিসেবে বিবেচনা করতো। জনৈক প্রাচীন লেখক বলেছিলেন: 'আথেন্স যদি তুমি না দেখে থাকো, তো তুমি মাথামোটা বলতে হবে। আর দেখেও যদি আলোড়িত না হও, তা হলে তুমি গর্দান্ড, আর ন্বেচ্ছায় যদি তা তুমি ছেড়ে আসো, তবে তো তুমি নির্ঘাৎ উট!'

আথেনীয় আক্রোপোলিস ভয়ানকভাবে ধ্রসপ্রাপ্ত হয়েছে। চিত্রাবলী, ফিদিয়াস নিমিতি সমস্ত ম্তি এবং অন্যান্য ভাস্কর্যনিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়, পার্থেনন ও অন্যান্য ভবন অর্ধভিত্ম অবস্থায় টিকে থাকে। যে সব ম্তি ভাঙে নি সেগ্লো যাদ্দ্বরে সংরক্ষিত হচ্ছে।

এখনো আক্রোপোলিস দেখে লোকে যে আনন্দ উপভোগ করে তা তাদের সারা জীবনের অবিস্মরণীয় সঞ্চয় হয়ে থাকে।

১. তোমার পঠিত বিষয় ও তলমধ্যে প্রদত্ত চিত্রাবলীর সাহায্যে খ্রী. প্. ৫ম শতাবদীর গ্রীক মন্দিরের বর্ণনা লেখ। ২. গ্রীসে মর্তি স্থাপন কাদের উদ্দেশ্যে করা হতো? দেব-দেবী ও প্রাণ বর্ণিত চরিত্রাদির ম্বিতিনির্মাণের ভিতর দিয়ে ভাস্করগণ কাদের মহিমান্বিত করতেন? \*০. গ্রীক মন্দির ও ম্বিতি দর্শকদের মনে কী অন্মভূতি জাগাতো? ৪. প্রশুপাধারে অভিকত চিত্রাবলীর সাহায়্যে আমরা কী জানতে পারি? বর্তমান গ্রন্থে এধরনের ফুলদানীর উপর অভিকত কোন্ ছবিগ্নলো খ্রী. প্. ৬৯৮ শতকের আর কোন্গ্লোই বা খ্রী. প্. ৫ম শতাব্দীর, ভেবে বলো। \*৫. ধরো —



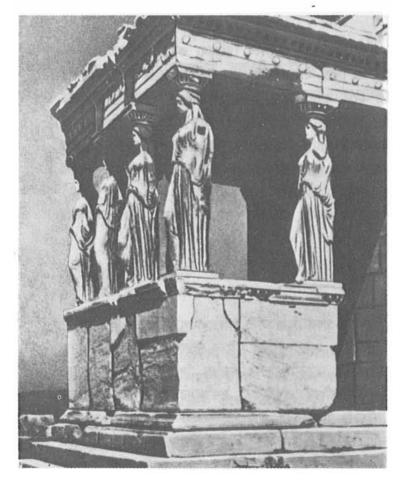

১. বর্তমান কালে আথেন্সের
আন্রোপোলিস। (আলোকচিত্র।)
২. খানী. পানু. ৫ম শতকে
আথেনীয় আন্রোপোলিস।
(পানঃকলিপত রাপ।) বইয়ের
মধ্যে আন্রোপোলিস সম্বন্ধীয়
বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন
স্মাতিসোধ এই আলোকচিত্র ও
ছবির মধ্যে সনাক্ত করে।।

আথেনীয় আক্রোপোলিসে মন্দিরের পোর্টিকো।

খ্রী. প্র. ৫ম শতাবদীতে তুমি আথেন্স নগরে প্রমণ করতে গেছ। পর্যটকের দ্বিউভঙ্গীতে নগর প্রদক্ষিণ করে সে সম্বন্ধে তোমার মনোভাব ব্যক্ত করো। মিশর ও গ্রীসে ভাস্করগণ তাঁদের নিমিত ম্তিতি কাদের গোরবমহিমা প্রকাশ করতেন? তোমার মতে উভয়ের মনোভাবের মধ্যে পার্থকার কারণ কি?

## § 85. शाहीन श्रीत्म विख्वानमाथना

মনে করতে চেন্টা করো — সংপ্রাচীন প্রাচ্যভূমির বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানসাধনার বিকাশ।

১. 'ইতিহাসের জনক'। মহাপরাক্রমশালী পারস্যের সাথে সংগ্রামে বিজয়লাভের গোরব গ্রীক জনগণের মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। গর্বের সাথে হেল্লেনীয়গণ নিজেদের সমসাময়িকদের সাহস সমরণ করতো।

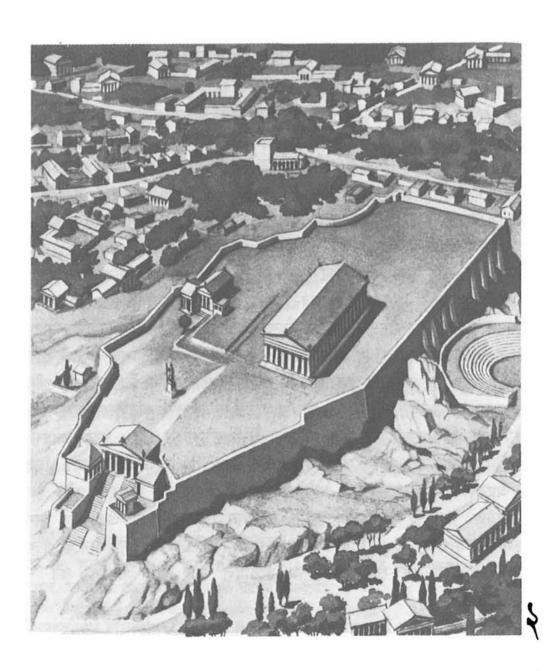

খ্রী. প্. ৫ম শতকের মধ্যভাগে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদেতােস 'গ্রীস-পারস্য যুক্তের ইতিহাস' রচনা করেন, সেখানে প্লাতেয়ার নিকটবর্তী স্থানের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি বর্ণনা করে গেছেন। ইতিহাস রচনার জন্য তিনি মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, কৃষ্ণ স্থাগরীয় উপকূলভূমি এবং বলকান উপদ্বীপ পর্যটন করেছিলেন। স্বচক্ষে দেখা এবং স্থানীয় লোকজনদের মুখ থেকে শোনা ঘটনাবলী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। যে সমস্ত জনগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সম্বদ্ধে বহু বিবরণ দিয়েছেন হেরোদোতােস্, উপরস্তু শুধু খ্রী. প্. ৫ম শতাব্দীর জীবন্যাত্রাই নয়, আরো বহু প্রাচীন কালের জনজীবন্ও তাঁর গ্রন্থে বিধৃত। গ্রীস ও প্রাচ্যের বহু দেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাণ্ডলে বসবাসকারী জনগণের ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থাদির অন্যতম প্রধান একটি গ্রন্থ তাঁর এই ইতিহাস।

হেরোদোতোসের ইতিহাস প্রাচীন কালেই এত ম্ল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিল যে, তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হতো। (হেরোদোতোস বর্ণিত মিশরীয় ইতিহাসের কোন্ কাহিনীর সাথে তোমরা পরিচিত হয়েছো?)

২. গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনার বিকাশ। গ্রীক বণিক ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করার ফলে প্রথিবীর প্রাকৃতিক বৈচিত্রা ও বিভিন্ন স্থানের মান্ব্যের জীবনধারা সম্বন্ধে গ্রীকদের জ্ঞান প্রসারিত হয়েছিল। বিভিন্ন জনগণের মধ্যে জ্ঞানবিনিময় ও বিজ্ঞানবিকাশে সাহায্য করতো এই যাতায়াত।

খ্রী. প্র. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মিলেতুস্ নগর এবং ইওনিয়া (এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলবর্তী এলাকা) অঞ্চলের বিভিন্ন শহর বিজ্ঞানবিকাশের কেন্দ্রপে পরিগণিত হতো। ইওনীয় পশ্ডিতবর্গ মিশর ও ব্যাবিলনের বিজ্ঞানসাধনার সাথে পরিগিত ছিলেন এবং সেই ধারাকে আরো বহুদ্রে পর্যন্ত বিকশিত করতে তাঁরা সমর্থ হন। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তথ্যাদি সংগ্রহ ও তার বর্ণনা লিখে রাখায় গ্রীক পশ্ডিতদের কোনো কার্পণ্য ছিল না এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ অনুসন্ধান ও প্রথবীর জন্মরহস্য জানার জন্য তাঁরা ক্ষান্তিহীনভাবে চেষ্টা করে গেছেন। তংকালীন বিজ্ঞানীদের একদলের দ্বির ধারণা ছিল যে, প্রথবী আদিতে ছিল জল, আরেক দল ভাবতেন — মৃত্তিকা থেকেই প্রথবীর উদ্ভব, তৃতীয় দল ভাবতেন — বাতাসই প্রথবীর আদি উপাদান, আবার অন্য এক দল মনে করতেন — অগ্ন হতেই প্রিবীর উৎপত্তি। (প্রথবীর জন্মরহস্য সন্বন্ধে গ্রীক বিজ্ঞানী ও গ্রীক ধর্ম যে ব্যাখ্যা দান করেছিল, তার মধ্যে পার্থক্য কী — ভেবে বলো।)

খ্রী. প্র. ৫ম শতকে বিজ্ঞানসাধনার কেন্দ্র ছিল আথেন্স। আথেনীয় মহাবিজ্ঞানী





 হেরোদোতোস ২. দেমোকিতোস (প্রাচীন গ্রীক আবক্ষ মর্তি।)

দেমোকিতোস্\* প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেন। সমগ্র বিশ্ব যে ক্ষর্দ্রাতিক্ষর বস্তুপর্ঞ্জ — অণ্য — দ্বারা গঠিত, এই ধারণা তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন। বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে দেব-দেবীর অস্তিত্বহীনতার প্রশন লোকের মনে আসে। দেমোক্রিতোস দেখিয়েছিলেন, মান্ব্যের আত্মা বলে কোনো ব্যাপার নেই এবং মান্য যে দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে তার কারণ প্রাকৃতিক দ্বির্বপাকের সামনে তার অসহায়ত্ব ও তাস।

খ্রী. প্. ৪র্থ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত আরিস্তোতেলেস নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রাসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। সমকালীন বিজ্ঞানীদের সমস্ত রচনা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন তো বটেই, উপরস্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন অসংলগ্ন বিষয়কে স্কাংবদ্ধ করে বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার নামকরণ তিনি করেছিলেন, যেমন: গ্রীক শব্দ 'ফিসিস্' (অর্থাৎ প্রকৃতি) থেকে ফিসিকা; 'বোতানে' (অর্থাৎ উদ্ভিদ) থেকে বোতানিকা; 'পোলিস্' (অর্থাৎ রাজ্ট) শব্দ থেকে পোলিতিকা।\*\* খ্র.ী প্র. ৪র্থ শতকের অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ন্যায় আরিস্তোতেলেস্ মনে করতেন যে, প্রথবী গোলাকার এবং তা সমগ্র বিশ্বব্রদ্ধান্ডের কেন্দ্রন্থলে অবস্থিত, আর সূর্য ও অন্যান্য গ্রহতারাপ্রঞ্জ তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

<sup>\*</sup> গ্রীক বিজ্ঞানী দেমোক্রিতোস্ খ্রীণ্টপূর্ব আনুমানিক ৪৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মারা যান আনুমানিক ৪০০ খ্রীণ্টপূর্বাবেদ। তাঁর নাম ইংরেজির (Democritus) অনুকরণে বাংলায় সাধারণত ডেমোক্রিটাস্লিথে থাকেন অনেকে। — অনু.

<sup>\*\*</sup> ইংরেজিতে এই শব্দগর্নল যথাদ্রমে Physics (পদার্থবিজ্ঞান), Botany (উদ্ভিদবিজ্ঞান), Political Science (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) রূপে পরিচিত। — অন্

০. প্রধান প্রধান বিজ্ঞানীদের উপরে অত্যাচার। যে সমস্ত পশ্ডিত দেব-দেবী বিশ্বাস করতেন না, বহু গ্রীক তাঁদের শন্ত জ্ঞান করতো। সূর্য এক গোলাকার পাথুরে আর্মিপিন্ড মনে করায় আথেন্সে জনৈক বিজ্ঞানীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তাঁর সম্দেয় রচনা ভস্মীভূত করা হয় এবং শ্ব্দ্মান্ত পেরিক্লেসের সহায়তায় আত্তিকা থেকে পলায়ন করতে পারায় তাঁর প্রাণ বাঁচে।

দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও মান্বের আত্মার অবিনশ্বরতার বিরুদ্ধে দেমোলিতোসের শিক্ষা বহু গ্রীক দাসমালিককে তাঁর শান্ত করে তুলেছিল। তাদের একজন দেমোলিতোসের রচনাবলী নিশ্চিক্ত করার আহ্বান জ্ঞানায় এবং আবেদন করে যে, তাঁর অনুসরণকারীদের 'এক দলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক, আরেক দলকে বেগ্রাঘাত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক, আর তৃতীয় দলকে নাগারিক অধিকারবিণ্ডিত করা হোক'।

- ৪. গ্রীসে সংস্কৃতি বিকাশের মূল কারণ। খ্রী. প্র. ৫ম-৪থ শতকে গ্রীক সংস্কৃতি উল্লতির শীর্ষে আরোহণ করে। গ্রীক জনগণ ছিল সেই সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা। গ্রীসে দাসমালিকদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দর্ন সে দেশের স্বাধীন নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গ্রীক সংস্কৃতি নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিল। খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীতে আথেন্স যে গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হতে পেরেছিল, তা বিনাকারণে নয়। অন্যান্য নগর-রাষ্ট্র অপেক্ষা এখানে দাসমালিকিভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক প্রের্ব এবং তা প্রণবিকাশের স্বযোগ পেয়েছিল। তবে এই সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছিল দাসদের উপর অকথ্য অত্যাচারের বিনিময়ে, সর্বাপেক্ষা কঠিন পরিশ্রমের ভার তাদেরই বহন করতে হয়েছে। দাসদের জন্য সমগ্র গ্রীস ছিল কারাগার, তারা শৃধ্ব সহ্যাতীত পরিশ্রম, প্রহার আর অপ্যানই ভোগ করতো।
- ৫. প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির তাৎপর্য। গ্রীক বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে বহর্ লিপিমালা উদ্ভূত হয়েছে। (দ্র. মার্নচিত্র ১২।)

গ্রীস বিজ্ঞানসাধনায় বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

গ্রীক শব্দোভূত প্রচুর শব্দ আধ্বনিক ইউরোপীয় ভাষাসম্হে দেখতে পাওয়া যায়, যেমন: arithmetic, history, chronology ইত্যাদি।

রঙ্গমণ্ডের জন্মভূমি গ্রীস। হোমার ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিকের রচনা প্থিবীর আধ্বনিক প্রায় সব ভাষাতেই অন্দিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের স্থাপত্যনির্মাণ ও ভাস্কর্যকর্ম দৃষ্টান্তস্থলর্পে গণ্য হতো, যা দেখে পরবর্তীকালে স্থপতি ও ভাস্করগণ শিক্ষা লাভ করেছেন।

প্রতি চার বংসর পর পর যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার নামকরণ হয়েছে অলিম্পিক খেলা নামে। ক্রীড়ার সময়ে সর্বক্ষণ বিশাল একটি মশাল জনলতে থাকে। এই মশালে আগনে ধরানো হয় স্বর্য্যের রশ্মিতে এবং তার পর মহাসাগর, মহাদেশ অতিক্রম করে সেই মশাল পেণছে দেয়া হয় প্রতিযোগিতার স্থানে।

## হেল্লাসবাসীদের সংস্কৃতি সারা বিশ্বের সংস্কৃতিবিকাশে বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

১. প্রাচীন গ্রীসে সংস্কৃতির বিকাশসাধনে কী কী অবস্থা সহায়ক হয়েছিল? ২. গ্রীসে বিজ্ঞানসাধনা কী কী অবদান রেখে গেছে? জ্ঞানবিকাশের সাথে সাথে দেবতায় বিশ্বাস খর্ব হাছিল কেন? ৩. খন্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রন্থল ছিল আথেন্স — প্রমাণ করো। ৪. প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির তাৎপর্য আমাদের জন্য কতখানি তা বোঝাবার জন্য কতিপয় দ্টোন্ত দাও। \*৫. হেল্লেনীয় সংস্কৃতি নির্মাণে জনগণের অংশগ্রহণ কী দ্বারা বোঝা যায়? তাদের অংশগ্রহণের কিছ্যু দুটোন্ত দেখাও।

# ভূমধ্যসাগরের পর্বাঞ্চলে গ্রীক-মাকিদোনীয় রাণ্ট্রসম্হের উদ্ভব ও বিকাশ

## § ৪২. খ্রীষ্টপ্রে ৪থ শতকে গ্রীসের পতন ও মাকিদোনিয়ার বশ্যতা স্বীকার

#### (त. आनिहत 8)

মনে করতে চেণ্টা করো — স্পার্তায় রাণ্টের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল, কোথায় তা অবস্থিত (
১২:২); নৌ-জ্যেট গঠিত হয়েছিল কীভাবে (১৩৪:৫; ৩৬:১)।

১. গ্রীক নগর-রাজ্বসম্বের মধ্যে যুদ্ধ। গ্রীসকে শ্ব্দ্ব আথেনীয়রাই নয়, দ্পার্তানরাও শাসন করতে চেয়েছিল। পেরিক্লেসের জীবন্দশাতেই আথেন্স ও দ্পার্তার প্রতিদ্বন্দিতা শেষাবিধি যুদ্ধে পর্যবিসত হয়। ৪৩১ খ্রীন্টপূর্বাব্দে যে যুদ্ধ শ্বর্ হয় গ্রীসের প্রায় সমস্ত নগর-রাজ্বই তাতে যোগ দেয়: এক পক্ষ আথেন্সের দিকে, অন্য পক্ষ দ্পার্তার দিকে। ৩০ বংসর ধরে যুদ্ধ চলার পর আথেন্সের পরাজয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। নৌ-জোট ভেঙে যায়। পিরেউস পর্যন্ত স্কৃদীর্ঘ প্রাচীর ধ্বংস করে দেয়া হয়।

খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকেও গ্রীসের নগর-রাজ্বগর্বোর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। একে অন্যের অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে উদ্যান ও আঙ্বর বাগান তছনছ করেছে, শস্যক্ষেত্র দলিতম্থিত করেছে, নগর ও গ্রাম আগ্বনে প্রভিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করেছে।

যুদ্ধ গ্রীসকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল, জলপাই বাগানের স্থানে শুধ্ব ছিল দগ্ধ গ্র্নিড়, আর ফসলের ক্ষেত ভরে গিয়েছিল আগাছায়।

২. চাষী ও কারিগরদের সর্বনাশ। শ্বদ্ধ্ব ঘন ঘন যদ্ধ্ব বিগ্রহই নয়, দাসের বিপদ্দি সংখ্যাব্দ্ধিও কৃষক ও কারিগরদের সর্বনাশ ডেকে আনে। অতি অলপ খরচেই দাসদাসী রাখা যেত। হস্তশিলেপর বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান ও জায়গা-জমির মালিকরা,



মাকিদোনীয় 'ফালাঙ্গোস' — পদাতিক। (বর্তমান কালের শিলপীর আঁকা ছবি।) যোদ্ধাদের মোট ১৬টি সারিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম সারির সৈনিকদের বর্শা লম্বায় দ্ব'মিটার করে, আর ষষ্ঠ সারির সেনাদলে বর্শা লম্বায় প্রায় ছ'মিটার। যুদ্ধের সময়ে একসঙ্গে একই সময়ে ছ'টি সারিই বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারতা। ফালাঙ্গোসের সামনে থাকতো হালকা অস্ত্রধারী সৈনিকদের দল, আর পার্শ্বদেশে অশ্বারোহী যোদ্ধা। মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রতিপক্ষের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারতো, কিন্তু তা শুধু একমান্ত সমতলভূমি যুদ্ধক্ষেত্র।

যারা দাস রেখে কাজ করতো তারা চাষী ও কারিগরদের চেয়ে অনেক শস্তায় জিনিসপত্র বেচতে পারতো। ফলে কৃষক-কারিগররা তাদের জিনিসের বাজার পেত না। ছোটো ছোটো কর্মশালার সংখ্যা গ্রীসে কমে যেতে থাকে, আর বড়ো বড়ো কর্মশালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। কৃষকরা ধ্বংসম্খে পতিত হয়, ধনীরা তাদের জমিজমা কিনে নিতে থাকে।

প্রচুর গরিব লোক সৈন্যবাহিনীতে চাকরি নিতে বাধ্য হয়। কর্মান্বেষী লোকদের বাজার গড়ে ওঠে, যেখানে সৈন্য হিসেবে একজন লোক কিংবা পরিচালকসহ সমগ্র একটি যোদ্ধাদল চাকরিতে বহাল হবার জন্য তৈরি থাকতো। এমন কি পারস্য সম্লাটের সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত বহু ভাড়াটে গ্রীক ছিল।

৩. শ্রেণীসংগ্রাম চরম অবস্থায় উন্নীত। ধনীর বিরুদ্ধে বৃত্যুক্ষ্ব দরিদ্র জনগণের ঘৃণা প্রঞ্জীভূত হচ্ছিল। কোরিশেথ দরিদ্রেরা বিদ্রোহ করে। তারা ধনীদের রাস্তায় টেনে এনে হত্যা করে, তাদের ঘরবাড়ি ল্বণ্ঠন করে তছনছ করে দেয়। বড়ো লোকেরা মন্দিরে গিয়ে আত্মগোপন করে, কিন্তু নিঃস্বের দল সেখানে গিয়েও হানা দেয় এবং কয়েক শ'লোক হত্যা করে।

ধনী ব্যক্তিরাও দারিদ্র ঘ্ণা করতো। আরিস্তোতেলেস্ লিখেছেন যে, তারা শপথ করেছিল: 'শপথ করে বলছি, চিরকাল জনগণের শহতে করে যাবো, তাদের যতদরে ক্ষতি করা সম্ভব তা করবো।'

তাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা পাবে এবং দাস ও দরিদ্রদের উপরে তারা প্রভূত্ব করতে পারবে এরকম আশ্বাস পেলে দাসমালিকরা যে কোনো রাজ্যের পরাধীনতা স্বীকারের জন্য তৈরি ছিল। তাদের এই সমস্ত আশা-ভরসা তারা ন্যস্ত করেছিল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠা মাকিদোনীয় সামাজোর উপরে।

8. মাকিদোনিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি। গ্রীসের উত্তর-পূর্ব দিকে বলকান উপদ্বীপে অবস্থিত ছিল মাকিদোনিয়া। মাকিদোনিয়ার অধিকাংশ জনগণ ছিল কৃষিজীবী। তাদের উপর প্রভূত্ব করে বেড়াতো অভিজাতবর্গ, যারা মাকিদোনীয় সম্লাটের বশ্যতা প্রায় স্বীকারই করতো না।

খ্রী. পর্. ৪র্থ শতকের মধ্যভাগে রাজা **২য় ফিলিপ্সোস** মাকিদোনিয়ায় নিজ ক্ষমতা আরো শক্তিশালী করার স্বযোগ পেয়ে তিনি **মাকিদোনীয় রাজতন্ত্র\*** প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস্ অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেছিলেন। ক্ষকদের ভিতর থেকে লোক বেছে নিয়ে তিনি তাঁর পদাতিক বাহিনী গড়েছিলেন। যুদ্ধে পদাতিকদের নিয়েই ফালাঙ্গোস তৈরি করা হতো। অভিজাত মাকিদোনীয়রা হতো অশ্বারোহী যোদ্ধা।

মাকিদোনীয় সমাট একের পর এক দুর্বল গ্রীক শহর দখল করতে শ্রুর্
করেন। গ্রীক দাসমালিকদের একাংশ স্বেচ্ছায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।
জন্মভূমির স্বাধীনতার চেয়ে তারা বেশি মূল্য দিত নিজেদের ধনসম্পত্তিকে। এরকম
প্রায়ই হতো যে, দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস্ কোনো স্থানের কিছু লোকজনকে উৎকোচ
দিয়েছিলেন এবং তারা পরে দুর্গের প্রবেশদার তাঁর জন্য খুলে দিচ্ছে। বাঙ্গ করে
তিনি বলতেন যে, সোনাভরা গর্দভ যে কোনো শহর নিয়ে নিতে পারে।

৫. গ্রীসের উপর মাকিদোনিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠা। মাকিদোনীয় সমাটের বিরুদ্ধে আথেনীয় দেমোস উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য আথেনসবাসীদের সংগ্রামে পোরাহিত্য দান করেছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী দেমোস্থেনেস্। জনালাময়ী বক্তৃতায় তিনি দ্বিতীয় ফিলিপেসাসকে পরস্বাপহারী রূপে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করেন

<sup>\*</sup> রাজতশ্ব কথাটি ইংরেজি monarchy শব্দের ভাষান্তর, ইংরেজি শব্দটি আবার এসেছে গ্রীক 'মোনার্থেস্' শব্দ থেকে। — অন্

<sup>&#</sup>x27;মোনাখে'স্' কথার অর্থ 'একের শাসন'। যে রাষ্ট্র একক ব্যক্তি ('মোনোস্') দ্বারা শাসিত হয় তাকে আরিস্তোতেলেস্ এই নামে অভিহিত করেছেন। একক শাসক ('মোনাখ্') পরিচালিত রাষ্ট্রে রাজার সন্তানসন্ততি বংশান্কমে সিংহাসন লাভ করেন।







১. মাকিদোনীয় সমাট ২য় ফিলিপেপাসের মনুদ্রা। ২. দেমোস্থেনেস। (খন্নী. পর্. ৩য় শতকে নিমিতি গ্রীক মর্তি।) 'বল্লমধারী' ম্তির সাথে এই ম্তির প্রধান প্রধান পার্থক্য কি?

৩. খেরোনিয়া যুদ্ধের জায়গায় সিংহম্তি।

এবং গ্রীকদেরকে স্বাধীনতারক্ষার জন্য আহ্বান জানান। মধ্য গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহের একাংশ মাকিদোনিয়ার সাথে সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়।

খনী. প্. ৩০৮ অব্দে খেরোনিয়া শহরের নিকটে গ্রীক ও মাকিদোনীয়দের মধ্যে চ্ড়ান্ত যুদ্ধ শ্রে হয়। আথেনীয়দের সাথে এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধ করেছিলেন দেমোস্থেনেস্। দীর্ঘ দিন ধরে এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলে। প্রথম দিকে দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বাহিনীকে আথেনীয়রা পিছু হটিয়ে দেয়। অবশ্য উল্লেত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং অধিক নিয়মশ্ভ্রলায় অভ্যন্ত মাকিদোনীয় সেনাবাহিনী জয়লাভ করেছিল।

খেরোনিয়ায় যুদ্ধের পর প্রায় সমগ্র গ্রীস মাকিদোনিয়ার পদানত হয়। সমকালীন জনৈক ভদ্রলোক বলে গেছেন, 'গ্রীকদের স্বাধীনতা খেরোনিয়াতেই ভূল্মণ্ঠিত দেহগ্মলোর সাথে কবরদ্ধ হয়েছিল।'

গ্রীক নগর-রাণ্ট্রসম্হের মধ্যে অন্তর্ঘাতী যুদ্ধবিগ্রহ এবং দাসমালিকদের বিশ্বাস্থাতকতার কারণেই গ্রীস তার স্বাধীনতা হারায়।

#### দেমোস্থেনেসের জীবনী থেকে

(প্রাচীন লেখকের রচনা অবলম্বনে)

দেমোন্থেনেস্ ছোটোবেলায় এত হীনস্বাস্থ্য ও রু,গ্ণ ছিলেন যে দকুলেও পড়াশোনা করতে পারেন নি। পরিণত বয়সেও তিনি নারীস্কুলভ এমন পেলব ধরনের ছিলেন যে, লোকে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতো।

বক্তৃতা দেবার প্রতি দেমোস্থেনেসের এক অদম্য ও প্রচণ্ড প্রবণতা ছিল। প্রকৃতিদন্তভাবেই তাঁর গলার আওয়াজ ছিল ঘ্যাড়ঘেড়ে এবং বেশিক্ষণ দম রাখতে পারতেন না। এই সব চুটি যা তাঁকে বাধা দিত, সবই তিনি একরতী নিষ্ঠায় অতিক্রম করেছিলেন। দেমোস্থেনেস প্রথম দিকে বরং তাঁর লম্জা-সংকোচের জন্য বিখ্যাত ছিলেন: জনতার সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে তাদের হৈ-হটুগোলে তিনি এত হত্চকিত ও ভয় পেয়ে যেতেন যে, তিনি আর একটা কথাও বলতে পারতেন না। এই অক্ষমতাকে জয় করার জন্য তিনি সম্দ্রতীরে গিয়ে প্রচণ্ড কল্লোলধননি ও বাতাসের গর্জনের মধ্যে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতে লাগলেন; সম্দ্রগর্জনের শব্দে অভ্যন্ত হয়ে যাওয়ায় জনতার চেণ্টামেচি আর তাঁর কানে অসহ্য ঠেকে নি।

দেমোন্ছেনেস্ রাত্রে ঘুমাতেন না, আলো জেবলে বক্তৃতার ভাষণ তৈরি করতেন। তিনি কেবল জল পান করতেন, কেন না তাতে কর্ম ক্ষমতা ও প্রফুল্লতা বজায় রাখা যায়। বক্তৃতার সময়ে বিশ্রীভাবে কাঁধ ঝাঁকানো তাঁর এক বদভ্যাস ছিল। দেমোন্ছেনেস্ ঘরের ছাদ থেকে একটা তরবারি ঝুলিয়ে রেখে ঠিক তার নিচে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে কাঁধ ঝাঁকালেই যাতে তরবারির খোঁচা লাগে, তার পর বক্তৃতা অভ্যাস করতেন; কাঁধের ঝাঁকুনি লেগে তরবারি পড়ে গিয়ে আহত হবার ভয় থাকায় কাঁধ ঝাঁকানোর অভ্যাসও তাঁর চলে গেল।

১. গ্রীসে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় ধরংসমুখে পতিত হয়েছিল কেন? ২. খ্রী. প্. ৪থি

শতকে গ্রীক নগর-রাজ্বসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ কী? ৩. গ্রীসে রাজতন্ত্র বলা

হতো কাকে? প্রাচীন যুগে তোমার জানা কোন্ কোন্ রাজ্বকৈ রাজতন্ত্রীয় বলা

যাবে, আর কোন্গুলোতে বলা যাবে না? ৪. গ্রীসকে পদানত করা মাকিদোনিয়ার পক্ষে

কেন সম্ভব হয়েছিল? ৫. খেরোনিয়ার যুদ্ধ কত বংসর প্রবে হয়েছিল? সালামিস

যুদ্ধের কত বংসর পরে খেরোনিয়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ৬. দেমোস্থেনেস চরিত্রে

তোমার কী ভাল লেগেছে?

#### § ৪৩. মাকিদোনিয়ার আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের রাজ্যের বিকাশ ও অবক্ষয়

(দ্ৰ. মানচিত্ৰ ৬ ও ৭)

মনে করতে চেণ্টা করো — গ্রীসের সাথে যুদ্ধে পারস্য সাম্বাজ্য পরাজয় বরণ করেছিল কেন (§ ৩৪)।

১. প্রাচ্য অভিযানের প্রস্তুতি। সমগ্র গ্রীস নিজের অধিকারে নিয়ে আসার পর রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্পোস পারস্য অভিযানের জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

মাকিদোনীয় ও গ্রীক দাসমালিকরা সেখানকার উর্বর ভূমি, অসংখ্য দাসদাসী দখল করে নেয়া এবং পারস্য সমাটের কিংবদন্তীয় ধন-ঐশ্বর্য হরণ করার জন্য স্বপ্ন দেখতে লাগলো। দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বাহিনীতে দরিদ্র গ্রীকরাও অংশগ্রহণ নির্মেছিল। সেনাবাহিনীতে চাকরি করে সেই বেতনে সংসার চালানো ছাডা আর কোনো পথ ছিল না তাদের।

দিতীয় ফিলিপ্পোস তাঁর এই অভিযান-প্রস্থৃতির সময়ে চক্রান্তকারীদের হস্তে নিহত হন; সম্ভবত এই চক্রান্ত পারসীকদের দ্বারা পরিকিল্পিত হয়েছিল। অতঃপর সিংহাসনে উপবেশন করলেন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্পোসের বিশ বংসর বয়স্ক প্র — আলেকজান্ডার। আতে কজান্ডার অত্যন্ত কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ও সাহসী হলেও নিষ্ঠুর ও বদরাগী ব্যক্তি ছিলেন। অকল্পনীয়র্পে কর্মদক্ষ প্রশ্ন ছিলেন তিনি এবং চমংকার শিক্ষাদীক্ষাও লাভ করেছিলেন; তাঁর শিক্ষক ছিলেন — আরিস্তোতেলেস্।

২. প্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জয়। খ্রী. প্র. ৩৩৪ সালে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সেনাপত্যে মাকিদোনীয় বাহিনী এশিয়া মাইনর আক্রমণ করলো। দ্র্টি য্বন্ধে পারসীকদের পরাভূত করে ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে দক্ষিণ দিকে আলেকজান্ডারের বাহিনী এগিয়ে যায়। (এই যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি প্রাচীন চিত্র পঞ্চদশসংখ্যক রঙিন আলোকচিত্রে বিধৃত হয়েছে, দেখ।)

তাঁর বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছে সে সব জনগোষ্ঠীকে আলেকজান্ডার হয় নির্মামভাবে ধরংস করেছেন, নয়তো তাদের দাসে পরিণত করেছেন। তির শহর দখল করার পর তাঁর আদেশক্রমে ৮ হাজার লোককে হত্যা এবং ৩০ হাজার লোককে দাস্রুপে বাজারে বিক্রয় করে দেয়া হয়।

এতদ্সত্ত্বেও ফিনিস্বীয় শহরগ্নলোর বেশির ভাগই পারস্যের অত্যাচার থেকে ম্বিক্তলাভ করতে চেয়েছিল, ফলে তারা আলেকজান্ডারের শাসন মেনে নেয়। বিনায্বদ্ধে মিশর তাঁর অধীনে চলে আসে এবং মিশরী প্র্রোহিতরা ঘোষণা করে যে, তিনি দেবতা।

৩. পারস্য সায়াজ্যের পতন। মিশর থেকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট তাঁর বাহিনী নিয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়ে হাজির হন। পারস্য সয়াট তৃতীয় দারিউস্ বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেন। তাঁর বাহিনীতে রণহস্তী ও রথ ছিল। রথের সাথে কাস্তে জাতীয় অস্ত্র বাঁধবার ব্যবস্থা ছিল যাতে করে যুদ্ধের সময় বিপক্ষেরা তার আঘাতে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু পারসীক বাহিনীতে পারস্য অধিকৃত বিভিন্ন দেশের লোক ছিল, তারা পারস্য সম্লাটের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অনিচ্ছুক

তাইগ্রিস নদের ধারে (দ্র. ২৪০ প্র্চায় ২ নং চিত্র) গাউগামেলা নামক একটি ছোটো বসতির নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে উভয় শত্র্বাহিনী পরস্পরের ম্থোম্থি হলো। তৃতীয় দারিউস্ আক্রমণের জন্য রথীদের পাঠালে মাকিদোনীয়রা শত্র নিক্ষেপ করে তাদের অধিকাংশকেই নিহত করে এবং নিজেরা দ্পাশে সরে যাওয়ামাত্র শত্র্বাক্তর ক্ষিপ্তপ্রায় ধাবস্ত য্দ্ধাশ্বগ্লো তীরবেগে ভিতরে অগ্রসর হয়ে যায়। এদিকে তাদের পাশ কাটিয়ে অশ্বারোহী ব্যহিনীসহ আলেকজাওার পারসীক সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে যেখানে সমাট দারিউস্ দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফালাঙ্গোসও পারসীকদের আক্রমণ করে হটিয়ে দেয়। পরিস্থিতির আক্রিসকতায় ভীতম্রিকত দারিউস্ সর্বাত্রে পালাতে শ্রের্করেন। তাঁর পিছন পিছন তাঁর সমগ্র বাহিনীও দোঁড়ে পালাতে থাকে। অলপকাল পরে দারিউস্ তাঁর ঘানিষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারাই নিহত হন।

বিশাল পরাক্রমী পারস্য সাম্রাজ্যকে মনে করা হতো মৃশ্ময় চরণধারী দৈত্যদের দেশ। শত্রুর প্রথম আঘাতেই কিন্তু তার পতন ঘটলো।

8. মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে যুদ্ধাভিষান। পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত কোন কোন এলাকা বিচ্ছিন্নভাবে মাকিদোনীয়দের প্রতিরোধ করতে থাকে। বিশেষভাবে প্রতিরোধ করে মধ্য এশিয়ার জনগণ। তিন বংসর ব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে, হাজার হাজার লোককে নিহত করে শেষপর্যন্ত আলেকজান্ডার মধ্য এশিয়ার মাত্র সামান্য কিছু অংশ দখল করতে সমর্থ হন।

এখান থেকে আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দীর্ঘ ও কন্টকর অভিযানে তাঁর বাহিনী নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, উপরস্তু ভারতীয়রা এই পররাজ্যলিপ্সুদের সাথে প্রচন্ড সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল। সারা প্রাথিবী জয়ের স্বপ্নে মশগ্লে আলেকজান্ডার ব্থাই তাঁর বাহিনীকে আরো অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন। তাঁর বাহিনী আর এগোতে চাইছিল না, এবং ৩২৫ খ্রীন্টপ্রবাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো আলেকজান্ডারের পক্ষে।

৫. আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য ও তার পতন। মাকিদোনিয়ার বিজয়াভিখানের ফলে বলকান উপদ্বীপ থেকে সিদ্ধ্র নদ পর্যস্ত প্রসারিত বিশাল ভূখন্ড জ্বড়ে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আলেকজান্ডার দি গ্রেট আরু মাকিদোনিয়ায় ফিরে যান নি, তিনি ব্যাবিলনে থেকে গেলেন এবং তাকে নিজের রাজধানী করলেন। পারস্য সম্রাটের অন্বকরণে তিনি নিজ রাজদরবার অত্যস্ত জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছিলেন তো বটেই এমন কি অমাত্যবর্গকে তাঁর পদস্পর্শ করে প্রণত হবার নিয়ম চাল্ব করেছিলেন।







পারস্য বাহিনী:



আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের
ম্বিতি। ২. গাউগামেলার যুক্ষ।
 পারসীকদের সাথে গ্রীকদের
যুক্ষ। (মর্মার প্রস্তর নির্মাত
শ্বাধারের উপরে খোদিত
রিলীফ।)



৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার জনুরে অসম্প্র হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।
তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করার পূর্বেই তাঁর সেনাপাতিদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শ্রের্
হয়ে যায়। আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য বহু খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে
যায়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল তিনটি রাজ্য: মাকিদোনীয়,
মিশরীয় এবং সিরীয়। আলেকজান্ডারের সেনাপতিরা এ রাজ্যগ্লোর রাজা হয়ে
বসে।

মিশর ও মধ্য প্রাচ্যের জনগণ অবশেষে মাকিদোনীয় ও গ্রীক দাসমালিকদের শিকারে পরিণত হলো।

#### আলেজান্ডার দি গ্রেটের জীবনী থেকে

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটকৈ নিয়ে বহু, গল্প প্রচলিত আছে। তার সবচেয়ে বেশির ভাগ প্রতার্ষের রচনায় সংগৃহীত হয়েছে।

দিতীয় ফিলিপ্পোসের বিজয়াভিযানের সাফল্য শ্বনে তর্ণ আলেকজাণ্ডার দ্বংখিত মনে

বলেছিলেন: 'আমার পিতাই সব অধিকার করে নেবেন দেখছি, বিরাট ও গৌরবময় কোনো কিছু করার সুযোগ আর আমার কপালে নেই।'

গোদিউস নগরে একটি রথের উপরে গোদিউস গিণ্ট' নামে অত্যন্ত জটিলভাবে জটপাকানো গিণ্ট রাখা হয়েছিল। কথিত ছিল যে, মিনি ঐ গিণ্ট খ্লেতে পারবেন তিনি সমগ্র এশিয়ার অধিপতি হবেন। অনেকেই গিণ্ট খোলার চেণ্টা করেছিল বটে, কিন্তু কেউ পারে নি। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটও চেণ্টা করেন। যখন ব্যর্থ হন, তখন তিনি তরবারি দ্বারা গিণ্টটা কেটে ফেলেন। এ থেকেই পাশ্চাত্যে 'to cut the Gordian knot' বাণ্বিধ প্রচলিত হয়েছে; এই কথার সাদামাঠা অর্থ — জটিল গোলমেলে কোনো সমস্যার দ্রতে চুড়োন্ড নিন্পত্তি করা।

মর্ভূমির উপর দিয়ে যাবার সময় মাকিদোনীয় বাহিনী তৃষ্ণায় অত্যন্ত কণ্ট পেয়েছিল। সম্লাট আলেকজাণ্ডারের জন্য সামান্য জল জোগাড় করে আনা হলে তিনি তা পান করতে অসম্মতি জানান এবং বলেছিলেন: 'যদি আমি একা জল পান করি তা হলে আমার লোকজন সকলেই তাদের মনোবল হারাবে।'

পারস্যে ল্রাণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে মহাম্ল্যবান একটি বাস্থ্য ছিল। আলেকজাণ্ডারের বন্ধ্বর্গ তাঁকে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ম্ল্যবান কোনো বস্তু রাখার পরামর্শ দান করেন। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, তা হলে তার মধ্যে তিনি 'ইলিয়াদ' মহাকাব্য রেখে দেবেন।

নিজের ঘনিষ্ঠতম পাশ্ব চরদের মধ্যে দ্বজনকে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে আলেকজাণ্ডার হ্বেকুম দেন যে, তাদের মধ্যে একজনকে যেন অত্যন্ত যন্দ্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। অত্যাচার করার সময়ে সম্লাট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আদেশে সন্দেহভাজন অপর ব্যক্তিটিকেও হত্যা করা হয়, যদি সে লোকটি এমন কি দ্বিতীয় ফিলিপেশাসেরও বদ্ধু ও পাশ্ব চর ছিল।

১. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের পারস্য অভিযানে গ্রীসবাসীগণ কেন অংশ নিয়েছিল? ২. মাকিদোনীয় সৈন্যবাহিনী তোমার পরিচিত কোন্ কোন্ দেশ অতিক্রম করে অভিযান করেছিল ৬ নং মানচিত্রে তা খংজে বের করো। ৩. পারস্য সাম্রাজ্য মাকিদোনীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয় নি কেন? ৪. খ্রী. প্. ৪র্থ-৩য় শতকে প্র্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কোন্ কোন্ রাদ্র উদ্ভূত হয়েছিল? খ্রী. প্. ৫ম শতকীয় গ্রীক রাদ্রসম্হের সাথে তাদের পার্থক্য কী ছিল? ৫. মাকিদোনীয় বাহিনীর অভিযান মোট কত বংসর ধরে চলেছিল? খেরোনিয়া যুদ্ধের কত বংসর পর প্রাচ্যে মাকিদোনীয় বাহিনীর যুদ্ধাভিযান শ্রের হয়েছিল? \*৬. আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের চরিত্র বর্ণনা করো। তাঁর চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক তোমার পছন্দ ও অপছন্দ, বলো।

### § ৪৪. খ্রীষ্টপূর্ব ৪থ শতকের শেষ পাদ থেকে খ্রী. প্. ২য় শতকের মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অর্থানীতি ও সংস্কৃতি

#### (प्त. मार्नाहत १)

মনে করতে চেষ্টা করো — খ্রী. প্র. ৫ম-৪র্থ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশে গ্রীক পশ্ভিতবর্গের অবদান কীরকম ছিল (§ 85:১, ২)।

১. মাকিদোনীয় বিজয়াভিযানের পর মধ্য প্রাচ্য ও মিশরে দাসমালিকভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ। মাকিদোনীয় ও গ্রীক সেনারা প্রাচ্যের উর্বর ভূমি দখল করে

ভোগ করেছিল এবং চাষী ও দাসদের শোষণ করেছিল। যোদ্ধাদের পিছ, পিছ, অন্সরণ করে গ্রীক ও মাকিদোনীয় কারিগর ও বিণকরাও মধ্য প্রাচ্য ও মিশরে গিয়ে পেণছৈছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বকিছ, কব্জা করে নিয়েছিল এবং হস্তাশিল্পের নানাব্রিধ প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ নির্মাণ কারখানাগ, লোর মালিক হয়ে বসেছিল।

প্রাচাভূমির বহু প্রাচীন শহর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নতুন নতুন শহরও দেখা দিয়েছিল। বিশেষত তীরবর্তী অঞ্চলসমুহে যেখানে মহাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রসারিত স্থলপথ এসে মিশেছিল সমুদ্রপথের সাথে, সেখানে অনেক শহর গড়ে উঠেছিল এবং প্রচুর ব্যবসাবাণিজ্য চলতো। গ্রীকরা বিশালাকার জাহাজাদি নির্মাণ করেছিল; সেগ্লো খোলা সাগরে চলাচল করতো এবং শত শত টন মালপত্র বহন করতে পারতো; এরকম জাহাজ চালাতে কয়েক শ'দাস দাঁড় টানতে কাজে নিযুক্ত থাকতো।

প্রায় প্রত্যেক শহরে দাস কর-বিক্রয়ের বাজার ছিল। প্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্জলে দাসের সংখ্যা লক্ষ্যযোগ্যভাবে বিধিত হয়েছিল। গ্রীক ও মাকিদোনীয়দের নিয়েই ম্লত দাসমালিক শ্রেণী গঠিত ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা দাসমালিক ছিল, তারা গ্রীকদের ভাষা শিখে, তাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে সর্বতোভাবে তাদের অনুসরণ করতো। হেল্লেন এবং দাসমালিক শব্দদ্বয় এখানে সমার্থক ছিল।

২. মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া। নীল নদের অববাহিকায় আলেকজান্ডার দি গ্রেট স্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়া শহর খারী. প্র. ৩য় শতকে প্রথিবীর অন্যতম এক বৃহৎ নগরী ও মিশর সাম্রাজ্যের রাজধানীর্পে খ্যাতি লাভ করে। মিশর থেকে এখানে নীল নদের জলপথ ধরে খাদ্যশস্য ও পাপিরস এসে পেণছাতো, ন্রিয়া থেকে আসতো স্বর্ণ ও গজদন্ত। খাল খনন করে নীল নদ ও লোহিত সাগরের সংযোগ সাধন করা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পারস্য উপসাগর ও আরো দ্রবর্তী ভারতবর্ষ পর্যন্ত বাণিজ্যযাত্রার স্থলপথ চলে গিয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে সব সময়ে বহু ভাষায় লোকজনদের কথাবার্তা শ্রনতে পাওয়া যেত।

নগরের সম্ম্খবর্তী দ্বীপের উপরে ১২০ মিটার উ'চু আলোকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল। বন্দরগামী জাহাজকে রাত্রে আলোকসংকেত দেয়া হতো এখান থেকে। আলেকজান্দ্রিয়ার রাস্তাঘাট ছিল পাকা এবং সরল; সেখানে ছায়াঘন উদ্যান, রঙ্গমণ্ড, জাঁকজমকপ্র্ণ রাজপ্রাসাদ, গিমনাসিওন ও বিখ্যাত ম্বসেইওন্ (অর্থাৎ 'কলাদেবীদের\* পাবিত্র গৃহ') ছিল। (মনে করে দেখ, গ্রীসে 'ম্বজা' বলা হতো

<sup>\*</sup> গ্রীক প্রাণে নয় জন কলাদেবী (গ্রীক শব্দ 'ম্জা', ইংরেজিতে বলা হয় Muse — 'মিউজ') কলপনা করা হয়েছে। ইংরেজি Museum শব্দটি 'ম্নেসইওন্' শব্দ থেকেই স্ভট হয়েছে। — অন্

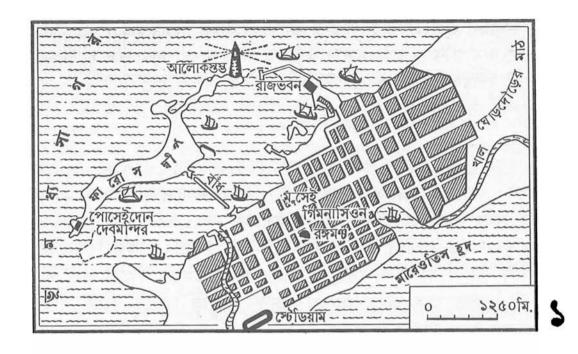



কাদের; § ২৯:২)। ম্বসেইওনের মধ্যে এক বিশালায়তন পাঠাগার এবং জ্যোতিম'ন্ডল নিরীক্ষণের জন্য একটি মানমান্দির ছিল।

৩. খানী. পা. ৩য়-২য় শতকে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি। পার্ব ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডলের আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য নগরের বিভিন্ন পাঠাগারে গ্রীক ও প্রাচ্যের বহু দেশ থেকে সংগ্হীত বৈজ্ঞানিক রচনাবলী সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারে পাপিরস ও পের্গামেনোসের উপরে লিখিত প্রায় ৭ লক্ষ পাণ্ডুলিপি

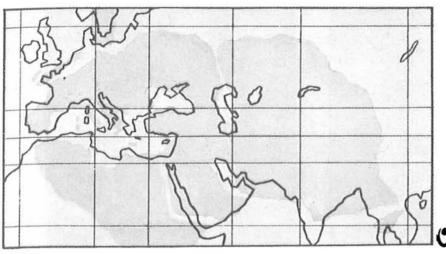

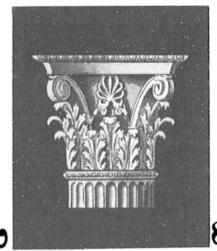

১. মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের নক্সা। আলেকজান্দ্রিয়া এবং আথেন্সের মধ্যে তুমি মৌলিক পার্থক্য কী দেখতে পাছে? ২. আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্কুড। (প্নাক্ষিপত র্প।) 'প্থিবীর পরমান্চর্য' বস্তুসমূহের মধ্যে একটি এটি গণ্য হতো। স্তম্ভের উপরে আলোকবির্তাকার্পে যে অগি প্রক্তর্কাত হতো তা ১০০ কিলোমিটার দ্বে থেকেও দেখা যেত। ভূমিকন্দেপ আলোকস্তুডটি ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাচীন চিত্রের অন্করণে বর্তমান ছবিটি অঞ্চন করা হয়েছে। নক্সার মধ্যে কোথায় আলোকস্তুড রয়েছে, এবং তোমার পঠিত বিষয়ে সে সন্দর্মের কোথায় বর্ণনা আছে, খ্রুজে বের করো। ৩. খ্রী. প্র. ৩য় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় এই মানচির্নাট প্রণয়ন করা হয়েছিল। গ্রীকরা যেভাবে আমাদের মহাদেশগর্লো দেখেছিল সেই অনুযায়ী এখানে মহাদেশ বোঝানো হয়েছে ক্ষাভ বর্ণলেপন করে। স্থলভূমি ও সাগরের মধ্যে পার্থক্য রেখার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। গ্রীকগণ কোন্ কোন্ দেশ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে জানতো এবং কোন্গ্লো একেবারেই জানতো না, সে সন্দর্মের তোমার সিদ্ধান্ত বলো। ৪ কোরিন্থীয় স্তম্ভের উপরিভাগ। দেখতে যেন বড়ো বড়ো পাতার একগর্চ্ছ স্তবক। দোরীয় এবং ইয়োনীয় স্তম্ভির মধ্যে প্রতিতুলনা করো। (দ্র. ২২৬ প্রতীয় ২য় ছবি।)

ছিল। গো ও মেষ শাবকের চামড়া খুব ভালোভাবে প্রসেসিং করে লেখার উপযোগী বস্তুতে পরিণত করার পরে সেই জিনিসটিকে বলা হতো পের্গামেনোস্\*। এশিয়া মাইনরের পের্গামোন্ শহর এজাতীয় চর্মকাগজ তৈরির কেন্দ্রস্থল ছিল; বস্তুটির নামকরণও তাই শহরের নাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পের্গামেনোস্ বেশ টেকসই ও স্ক্রিধাজনক হলেও অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। এ উপায়ে বড়োসড়ো একটা বই লেখার জন্য গো শাবকের সম্পূর্ণ একটা পাল বধ করার প্রয়োজন পড়তো।

নিস্তব্ধ পাঠাগারের বিভিন্ন কক্ষে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতেন প্রচুর

ইংরেজিতে বলে parchment — পার্চমেণ্ট। — অন্.

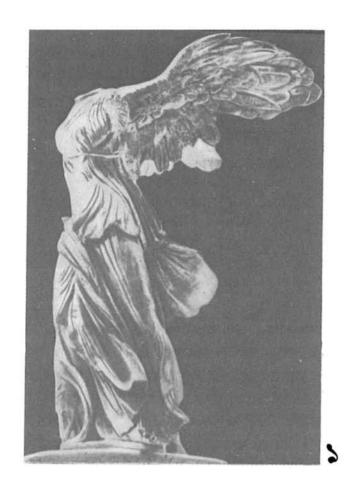

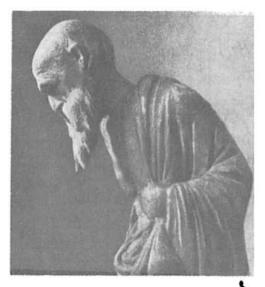

১. খানী. পান্ত তা শতকে নিমিতি দেবীমাতি নিকে। এই দেবী সন্বন্ধে ভোমার বইয়ে কোথায় লেখা আছে, খালে বের করো। ২. বৃদ্ধ ব্যক্তি। (খানী. পান্ত ম শতাবদীতে নিমিতি মাতি।)

ত. পোগামোনে রিলীফের একাংশে সা্রাসা্রের যাদ্ধ দেখানো হয়েছে। দেবতা জিউস
অসা্রপীড়র্পে চিত্রিত হয়েছেন।

পশ্ডিত ও বিজ্ঞানী। এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচীর বিজ্ঞানসাধনার সন্মিলন, বিজ্ঞানের ভবিষ্যাৎ উন্নতি, বিশেষত গণিত, প্রক্লতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিদ্যার বিকাশ ঘটাবার স্যোগ দান করেছিল। খ্রী. প্. ৩য়-২য় শতকে প্রে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল প্রাচীন বিশ্বের বিজ্ঞানোম্লাতির শীর্ষদেশ স্পর্শ করে আছে।

তয় খ্রীষ্টপ্রান্দে বিখ্যাত গণিতবিদ এউক্লেদেস্\* আলেকজান্দ্রিয়য় বসবাস করতেন। জ্যামিতিতে তাঁর অবদান অদ্যাবিধ ম্ল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। আলেকজান্দ্রিয়য় জ্যোতির্বিজ্ঞান প্থিবীর আয়তন সম্বন্ধে মোটাম্টি সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছিল। জনৈক গ্রীক বিজ্ঞানী বলোছিলেন য়ে, স্ফ্রের ও নিজের কক্ষপথের চার্রাদকে প্থিবী পরিক্রমণ করছে। অবশ্য তিনি তা প্রমাণ

<sup>\*</sup> ইংরেজিতে বলা হয় ইউক্লিড (Euclid)। — অনু.



করে দেখাতে পারেন নি। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে তাঁকে পরিহাস করতেন, ফলে এই মহা আবিষ্কার দীর্ঘকাল বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে গেল।

৪. খানী. পান তাম-হয় শাতকে গ্রীক ও পার্ব ভূমধ্যসাগরীয় শিলপকলা।
মাকিদোনীয়রা মধ্য প্রাচ্য ও মিশর জয় করার পার গ্রীক স্থাপতিগণ সেখানে
আলিম্পীয় দেব-দেবীদের মন্দির, রঙ্গমণ্ড ও প্রাসাদাদি নির্মাণ করে। জাঁকজমকপার্ণ
রাজপ্রাসাদের জন্য সাদামাঠা দোরীয় শৈলীর স্তম্ভ অন্প্রোগী বির্বেচিত হলো।
খানী. পান ৪র্থ-তয় শতাবদীতে যে ধরনের স্তম্ভ বহাল ব্যবহৃত হয়েছে তার নাম
কোরিম্পীয় স্তম্ভ। (দ্র. ২৪৭ পাহুতার ছবি)

খ্রী. প্. ৩য়-২য় শতকে গ্রীক ভাস্করগণ ভাস্কর্যশিলেপর বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন রচনা করে গেছেন। তাঁদের ভাস্কর্যনির্মাণের অন্যতম প্রধান এক শিলপরচনা — জাহাজের অগ্রভাগে স্থাপিত জয়দাত্রী দেবী নিকে-র মূর্তি। বায়ৢ সির্ম্বানে দেবীর উড়স্ত বসন ও তাঁর ডানার ছন্দোভঙ্গিমা শিলপী অপ্র্রভাবে তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ভাস্কর্যম্তিতে মান্ধের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক জীবস্ত ভঙ্গি এবং তার মানাসিক অবস্থার প্রতিফলন গ্রীক ভাস্কর্যশিলেপ এক নতুন সংযোজন। দেমোস্থেনেসের ম্তি তো মহান বাণ্মীর এক জীবস্ত প্রতিম্তি। সেখানে তাঁকে প্রবীণ ও র্গ্ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়া হয়েছে। তাঁর উদ্বেগক্লিন্ট ম্খাবয়বে মাতৃভূমির জন্য দ্শিচন্তা স্পন্টর্পে প্রতিবিশ্বিত। (দ্র. ২৩৯ প্রতার ছবি)

গ্রীক শিলপকলার নবোখিত কেন্দ্রগ্লোর মধ্যে অন্যতম ছিল পের্গামোন্
শহর। অস্করেদের সাথে অলিম্পীয় দেবকুলের যুদ্ধ সেখানে এক বিখ্যাত রিলীফে
খোদিত হয়েছে। রিলীফটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩০ মিটার এবং সেখানে খোদিত
ম্তিসম্হ প্রায় ৩ মিটার দীর্ঘ। রিলীফটি যাদিও ভীষণভাবে নন্দ হয়ে গেলেও
ভয়াবহ যুদ্ধের চিত্র অসাধারণ স্পন্দভাবে তা এখনো দর্শকদের সামনে তুলে ধরে।
পরাজিতদের মুখের যন্ত্রণাদায়ক ভাবব্যঞ্জনা, সংগ্রামরত বিপক্ষদের স্কৃবিশাল দেহের
যুথুধান ভঙ্গিমা — সব সেখানে অপূর্বরুপে বিধৃত।

মাকিদোনিয়া কর্তৃক বিজিত হ্বার পর পর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশের উর্লাত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় মেহনতী জনগণের কাছে এই গ্রীক ও মাকিদোনীয় বিজয়ী ছিল বিদেশী এবং ঘ্ণ্য। বিজয়ের ফলে উভূত রাণ্ট্র মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজেদের মধ্যে ঘনঘন যুদ্ধবিগ্রহ রাণ্ট্রটিকে হীনবল করে দেয় সেজন্যই পশ্চিম দিক থেকে পরাক্রমশীল রোম যখন আক্রমণ করে বসলো তখন তা প্রতিহত করা এই রাণ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১. মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে পর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডলের অর্থনীতিতে কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল? ২. এই বইয়ে তোমার পঠিত বিষয়, নগর পরিকলপনা ও চিয়াদি অবলম্বন করে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীয় একটি বর্ণনাত্মক কাহিনী রচনা করো। আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে গ্রীক ও প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন নগরসম্বের কী সাদ্শ্য ছিল, এবং তার বাইয়ে নতুন কী তুমি দেখতে পেয়েছো আলেকজান্দ্রিয়ায়? ৩. সর্প্রাচীন প্রাচ্যভূমিতে বিখ্যাত কোন্ পাঠাগারের কথা তুমি জানো? তার সাথে আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারের তুলনা করো (§ ১৭:৩)। উভয়ের মধ্যে প্রতিত্লনায় সেখানকায় সাম্প্র্তিক উল্লিতি সম্বন্ধে তোমার কী সিদ্ধান্ত, বলো। ৪. খ্রী. প্র. ৫ম শতকে গ্রীসের শিলপকলার সাথে খ্রী. প্র. ৩য়-২য় শতকের গ্রীক শিলপকলার পার্থক্য কোথায়? উভয়ের মধ্যে কোন্টি তোমার ভালো লাগে? এবং কেন ভালো লাগে?

#### প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস মনে আছে কিনা দেখে নাও

গ্রীসে স্থাচীন কাল থেকেই
মান্য জনবসতি স্থাপন
করেছিল। খন্নীণ্টপ্র ২য়
সহস্রাব্দের শেষদিকে গ্রীকরা
বিপ্লে সংখ্যায় নানান দিকে
ছডিয়ে পডে।

খ্রী. প্র. ২য় সহস্রান্দের শেষদিকে বিভিন্ন গ্রীক উপজাতি কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল? খ্রী. প্র. ১ম সহস্রান্দের শ্রুতে গ্রীক বসতি যে সব জায়গায় হয়েছিল, তা ৫ নং মানচিত্রে দেখাও। সে সময়ে গ্রীক সংস্কৃতির অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল কেন এবং সেই অবক্ষয়ের প্রমাণ কীসে মেলে?

খনী. প্. ১১শ-৯ম শতকে গ্রীকরা আদিম গোণ্ঠীডিভিক সমাজ থেকে দাসতাশ্যিক সমাজে উল্লীত হয়েছিল। আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের লক্ষণাবলী গ্রীকদের মধ্যে হোমারীয় যুগে তখনও কী কী টিকে ছিল? এবং দাসতান্ত্রিক সমাজ যে উদ্ভূত হচ্ছিল তার প্রমাণ কী? প্রমাণাদিসহ নিজের উত্তর বিশদভাবে বলো। গ্রীকদের দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের মোলিক কারণ কী? এই উত্তরণ মিশর ও মেসোপটেমিয়ার চেয়ে গ্রীসে যে অনেক পরে হয়েছিল, তার কারণ তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

খনী. পঢ়ে ৮ম-৬ণ্ঠ শতকে গ্রীসে দাসতান্দ্রিক সমাজ ও রাজ্যের পত্তন ঘটে। গ্রীসে খ্রী. প্র. ৮ম-৬ষ্ঠ শতকে কী কী রাষ্ট্র ছিল? তাদের রাষ্ট্রসীমা মার্নাচত্রে নির্দেশ করো। ঐ সব রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ কী? অভিজাতবর্গের সাথে সংগ্রামে খ্রী. প্র. ৬ষ্ঠ শতাব্দীদে দেমোস কী কী সাফল্য অর্জন করেছিল?

খানী. প্র. ৮ম-৬ণ্ঠ শতাব্দীতে বহা গ্রীক নিজের মাড়ভূমি ত্যাগ করে অনেক নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। খ্রী. পর্. ৮ম-৬ণ্ঠ শতকের গ্রীক উপনিবেশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলো এবং মানচিগ্রে দেখাও। উপনিবেশ পত্তনের অন্ততঃপক্ষে তিনটি কারণ দর্শাও। গ্রীসের জন্য এবং যে সব দেশে উপনিবেশ গড়া হয়েছিল তাদের জন্যও এর তাৎপর্য কী ছিল?

খনী. পত্ন ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজ আরো প্রভৃতরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। খ্রী. প্র. ৫ম শতকে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজের উর্নাতর প্রমাণ কীসে দেখা যায়? গ্রীস-পারস্য যুদ্ধে এই দাসতান্ত্রিক সমাজবিকাশের তাৎপর্য কী ছিল? দাসমালিকদের সাথে দাসদের সংগ্রামের স্বর্প কী খনী. পা. ৫ম শতকে
দাসমালিকদের গণতদ্র উন্নততর
মান অর্জনি করেছিল।

দেমোস কীভাবে আথেন্স শাসনের ভার লাভ করে? প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্রকে কেন দাসমালিকভিত্তিক গণতন্ত্র বলা হয়, বলো।

খনী. প. ৫ম শতাব্দীতে হেল্লেনীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। খ্রী. প্র. ৫ম শতকে গ্রীক শিল্পকলার উন্নতির পরিচয়বাহী ৩-৪টি চিত্র উপস্থাপন করো। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিতে গ্রীকদের নতুন অবদান কী? দাসতক্র ও দাসমালিকভিত্তিক গণতক্রের সাথে গ্রীক সংস্কৃতির বিকাশ কীভাবে সম্পর্কিত ছিল? খ্রী. প্র. ৫ম শতকে আথেন্স কেন হেল্লেনীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রর্পে গণ্য হতো?

খনী. প.. ৪থ শতাবদীতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসম,হের অবক্ষয় দেখা দেয় এবং তারা তাদের স্বাধীনতা হারায়। গ্রীকরা পারস্য জয় করতে সক্ষম হয়েছিল, অথচ মাকিদোনিয়ার কাছে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হলো — এর কারণ কী? এ সন্বাদ্ধে তুমি কী মনে করো, বলো। এ প্রশ্নের উত্তর দান কঠিন মনে হলে মনে করতে চেণ্টা করো — খ্রীণ্টপর্বে ৫ম শতকের শেষ দিক থেকে খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকের মধ্যে কী কী কারণে গ্রীস হীনবল হয়ে পড়েছিল।

খনী. প্. ৪র্থ শতকের শেষে
প্রে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে
মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে গ্রীকমাকিদোনীয় রাজতন্ত প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল।

খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকে সংঘটিত কোন্ দর্টি যুদ্ধ এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে? তাদের প্রত্যেকটির তাৎপর্য বর্ণনা করো। খ্রী. প্র. ৪র্থ শতকের শেষ থেকে খ্রী. প্র. ৩য় শতকের শ্রুর পর্যস্ত সময়ে উভূত বৃহত্তম গ্রীক-মাকিদোনীয় সায়াজ্য মানচিত্রে নির্দেশ করো।

গ্রীক সংস্কৃতি বহুদুরে প্রাচ্য দেশগ্রলো পর্যস্ত গিয়ে পেশছেছিল। প্রাচ্য দেশসম্থে গ্রীক সংস্কৃতির প্রসারের নিদর্শন কী? প্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খ্রী. প্র. ৩য়-২য় শতকে সংস্কৃতি বিকাশের বিভিন্ন বিখ্যাত কেন্দ্র যা তুমি জানো তা মার্নচিত্রে দেখাও। প্রবিতর্গিকালের সংস্কৃতির তুলনায় এ সময়ে বিকশিত সংস্কৃতিতে নবতর উপাদান কী কী ছিল?

এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো: আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণে কি মান্ব্রের অগ্রগতি প্রমাণিত হয়? তোমার ধারণা য্রন্তিসহ প্রমাণ করো। 'খ্রী. প্র. ১১শ-৩য় শতাব্দীতে গ্রীক ইতিহাসের মূল যুগবিভাগ' সারণীটি প্রণ করো।

### খ্রী. প্. ১১শ-৩য় শতাবদীতে গ্রীক ইতিহাসের মূল যুগবিভাগ

| গ্রীক ইতিহাসের<br>বিভিন্ন যুগ<br>(শতাব্দী) | বিভিন্ন সময়ে  গ্রীকরা বিভিন্ন  স্থানে কীভাবে ছড়িয়ে পর্ড়েছিল?                                        | গ্রীকদের<br>অর্থ নীতিতে মূল<br>পরিবর্ত ন কী কী<br>ঘটেছিল ? | গ্রীকদের<br>সমাজব্যবস্থায় কী<br>কী পরিবর্তন<br>ঘটেছিল?               | গ্রীকদের<br>শাসনব্যবস্থায় কী<br>কী পরিবর্তন<br>ঘটেছিল?                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| খ্য. প <b>্. ১১শ-৯ম</b><br>শতক             | দোরীয়দের বলকানস্থিত গ্রীস অভিযান, ঈজিয়ান সাগরের পর্বে উপকূলে ও বিভিন্ন দ্বীপে গ্রীক- দের বস্যাতস্থাপন | লোহনিমিত শ্রম-<br>হাতিয়ার ব্যবহার<br>শ্রুর্               | আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ থেকে ধীরে ধীরে দাসমালিক- ভিত্তিক সমাজে উত্তরণ | উপজাতিগর্বলর উপরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সম্ভ্রাস্ত<br>লোকজনদের<br>শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি |

\*প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে কোন্ ব্যক্তিকে তুমি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনে করো? তোমার ধারণা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করো।

# খনী. প্. ১৩শ — ২য় শতকে প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসের কালপঞ্জী

| গ্রীক ইতিহাসের<br>প্রধান প্রধান য্ক্                           | ચારી.<br>જારૂ.         | প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার সন-তারিখ                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | ১০শ<br>১২শ             | 🜓 খ্রী. প্র. আন্. ১২০০ সাল। টুয় যৃদ্ধ                                                                                                                           | TON   |
| গোত্রব্যবস্থার পতন<br>ও শ্রেণীর উদ্ভব                          | ১১শ<br>১০ন             | খ্রী. প্র. ২য় সহস্রান্দের শেষ। দোরীয়<br>উপজাতিদের অভিযান                                                                                                       |       |
| দাসমালিকভিত্তিক<br>সমাজব্যবস্থার উদ্ভব<br>ও নগর-রাষ্ট্র গঠন    | ৯ম<br>৮ম<br>৭ম         | 🌓 ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বান্দ। অলিম্পিক খেলা শ্রুর                                                                                                                      | 755K  |
| গ্রীসে দাসতন্ত্রের বিকাশ<br>ও আথেন্সের প্রাধান্য               | ৬ <sup>ন্ট</sup><br>৫ম | । ৫৯৪ খ্রীন্টপ্রান্দ। আথেন্সে সোলোনের সংস্কার ৪৯০ খ্রীন্টপ্রান্দ। মারাথন যাদ্ধ ৪৮০ খ্রীন্টপ্রান্দ। জেক্সেসের অভিযান । ৪৪৩ খ্রীন্টপ্রান্দ। পেরিক্লেস শাসনের শার্ম | AN BO |
| নগর-রাজ্ট্রের পতন<br>ও আথেন্সের প্রাধান্য<br>রাজতন্ত্রের উদ্ভব | 8र्थ<br>७म             | ০৩৮ খ্রীন্টপ্রেকি। খেরোনিয়া যুদ্ধ<br>৩৩৪-৩২৫ খ্রীন্টপ্রেকি। মাকিদোনীয়<br>বাহিনীর প্রাচ্য অভিযান                                                                |       |
|                                                                | <b>&gt;</b> म          | খ্রী. প্র. ২য় শতকের মাঝামাঝি। রোম<br>কর্তৃক মাকিদোনিয়া ও গ্রীস জয়                                                                                             | *     |

# थ्राहोन रताय

#### রোমক প্রজাতন্তের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার ইতালি জয়

# § ৪৫. সাপ্রাচীন কালে রোম ও সেখানে প্রজাতন্তের উদ্ভব

#### (म्. नार्नाठव ४)

মনে করতে চেষ্টা করো — গ্রীসের পশ্চিম দিকে গ্রীক উপনিবেশ কোন্ কোন্ স্থানে এবং শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল (§ ৩৩, মার্নচিত্র ৫)।

# ১. আপেনাইন উপদ্বীপের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়,। বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমে আরেকটি বিশাল উপদ্বীপ অবস্থিত, — তার নাম আপেনাইন উপদ্বীপ।

সারা উপদ্বীপ জ্বড়ে দেশের উপারে শিরদাঁড়ার মতো একটি গিরিশ্ভখমালা প্রসারিত হয়ে আছে আপেনাইন পর্বতমালা। গ্রীসের খাড়া পাথ্বরে পর্বতের চেয়ে এ পাহাড় বেশ ঢাল্ব। পাহাড় ও সাগরের মাঝখানে পাড়ে আছে সাগরতীরবর্তী বিস্তীর্ণ সমভূমি।

গগনচুম্বী আলপ্স পর্বতমালা উত্তরে কনকনে বাতাস থেকে দেশটিকে রক্ষা করেছে। ফলে আবহাওয়া এখানে উষ্ণ, এবং ব্যাঘ্টিপাত গ্রীস অপেক্ষা পরিমাণে বেশি। সাগর-উপকূলের এবং পার্বত্য উপত্যকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। পাহাড়ে ঢাল্ল, অংশে প্রচুর পরিমাণে ঘন লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায় বলে তা চমংকার পশ্রচারণক্ষেত্রের কাজ দেয়। গ্রীসের হতগ্রী শীর্ণ চারণক্ষেত্র দেখে দেখে অভ্যন্ত প্রাচীন গ্রীকরা এই উপদ্বীপের সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ এবং গবাদি পশ্রর প্রাচুর্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। উপদ্বীপের দক্ষিণাংশকে তারা ডাকতো ইতালিয়া বলে, যার অর্থ হচ্ছে 'গো-শাবকের দেশ'। তাদের দেওয়া এ নামটিই পরে ক্রমশঃ সমগ্র উপদ্বীপ জনুড়ে চাল্ল, হয়ে যায়।

দেশটির সাগর-উপকূলবর্তী দক্ষিণ ও পশ্চিম অণ্ডলে প্রায় স্থলবেছিত উপসাগর (gulf) থাকায় পোতাশ্রয় হিসেবে তার উপযোগিতা ছিল। এ দ্বই অণ্ডলে দ্বীপের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম।

18-419

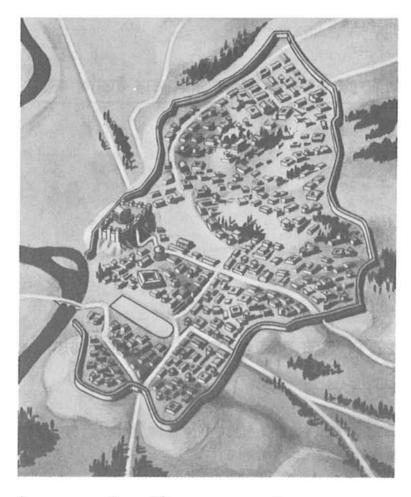

উপর থেকে বিহঙ্গদ্ণিটতে দেখলে প্রাচীন রোমের দৃশ্য।
(প্রনঃকল্পিত র্প।) ৮ম সংখ্যক রঙিন মানচিত্রস্থ নক্সার সাথে
এই নক্সাটি তুলনা করো এবং ২৫৯-২৬২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ বর্ণনা
অন্যায়ী বিভিন্ন স্থান বর্তমান নক্সার মধ্যে খ্রুজে বের করো।

আরো দক্ষিণে উপদ্বীপটির প্রায় গা স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে সিসিলি দ্বীপ। আপেনাইন উপদ্বীপ অপেক্ষা এই দ্বীপটি জলবায়্বর দিক থেকে অধিকতর উষ্ণ ও অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধতর।

২. রোম নগর পত্তন। পারিংসিউস্। আপেনাইন উপদ্বীপের মধ্যভাগে প্রবাহিত হয়েছে তিবের্ (টাইবার) নদী — পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করে সমতলভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। সমতলভূমির উপরে অনেক উর্চু উর্দু টিলা রয়েছে। প্রাচীন কালে এই সমভূমি ছিল জলাভূমি, আর টিলাগ্রলো ঘন বনজঙ্গলে আবৃত ছিল।

সমতলভূমিতে বসবাস করতো **লাতিন** উপজাতি। তিবের্ নদীর বামপার্শ্ববর্তী টিলাগ্রলোর উপরে, নদীমোহানা থেকে ২৫ কিলোমিটার দ্রের, একটি ছোটোখাটো শহর ছিল রোম। কিংবদন্তী অনুযায়ী, শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রী. প্র. ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে।

রোমের আদি অধিবাসীদের বংশধরগণ নিজেদের পরিচয় দিত পারিংসিউস্
(Patricius)\* — পিতৃবংশীয়\*\* — বলে। তারা চাষাবাদের জমি ও পশ্বচারণক্ষেত্র
সহ নিজেরা নিজেদের গোষ্ঠী স্থাপন করে। পারিংসিউসদের প্রতিটি পরিবার
(লাতিনে বলে familia — ফামিলিয়া) গোষ্ঠীর ব্যবহার্য সাধারণ শস্যক্ষেত্রে
নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে চাষ করতো এবং গোষ্ঠীর সার্বজনীন পশ্বচারণক্ষেত্রে
পশ্ব চরাতো।

পারিৎসিউসরা সাধারণত নিজেরাই মাঠে বা বাড়িতে নিজেদের কাজকর্ম করতো।
মনিবদের সাথে দাসরাও — এদের সংখ্যা অবশ্য খ্বই কম ছিল — কাজ করতো।
দাসেরা 'ফার্মিলিয়ার' অন্তর্ভুক্ত লোক হিসেবে পরিগণিত হতো; নিজেদের মনিবদের
সাথে এক পংক্তিভোজ্য হয়ে আহার পর্যন্ত তারা করতে পারতো।

পারিৎসিউসদের ঘরবাড়ি ছিল সাদামাঠা এবং সাধারণ ধরনের। একটিমার বিশেষ কামরার মাঝখানে জলাধার রেখে দেওয়া হতো। ঐ কামরার ছাদে একটু চার কোণা জায়গা অনাচ্ছাদিত ফাঁকা থাকতো, এবং ঐ ফাঁক দিয়ে ব্ভিটর জল পড়ে জলাধারে জমা হতো। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে আলোও আসতো ছাদের ঐ ঘুলঘ্রলি দিয়ে।

পারিৎসিউসদের মধ্যে বয়োপ্রবীণরা মিলে গঠন করতো 'ব্রুড়োদের পরামর্শসভা' — লাতিন ভাষায় senatus (সেনাতুস), অর্থাৎ সিনেট। রোমের শাসন পরিচালনা করতেন রোমের রাজা এবং সিনেট।

০. রোম নগর পত্তনের প্রথম কয়েক শতকে তার বৃদ্ধি। প্লেবেইউস্। রোম নগরীর অবস্থান নানান দিক থেকে স্বৃবিধাজনক ছিল। নগরের চতু পার্শ্বে ছিল উর্বর শস্যক্ষেত্র। তিবের নদীর মোহানায় ছিল বন্দর; সেখান থেকে রোমের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছিল ইতালির গভীরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সওদাগর ও কারিগরের দল ধীরে ধীরে বসত করলো রোমে এসে। রোমবাসীরা পার্শ্ববর্তী আরো ছোটো ছোটো কিছু শহর অধিকার করে তাদের কিছু সংখ্যক অধিবাসী চালান করে দিলো রোমে। দেখতে দেখতে রোমের জনসংখ্যা বেড়ে উঠলো। রোমবাসীরা কথা বলতো লাতিন ভাষায়।

রোম নগরী মোট সাতটি পার্বত্য টিলার উপর ছড়িয়ে ছিল। কাপিতোলিউম (capitolium) নামক টিলার উপরে ছিল তাদের দ্বর্গ। এই দ্বর্গপ্রাকারের আড়ালে স্থানীয় অধিবাসীরা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতো। বিভিন্ন

<sup>\*</sup> লাতিন 'পাতের্' (অর্থাৎ পিতা) শব্দ থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। পাত্রিৎসিউস্দের গর্ব ছিল যে, তাদেরই কোনো স্কুদ্র পূর্বপ্রের্য ঐ নগর পত্তন করেছিল।

<sup>\*\*</sup> এই কথাটি ('পারিংসিউস্', ইংরেজিতে Patrician র,পে বহন্দ পরিচিত) মূল অর্থে পিতৃবংশীয় বোঝালেও পরে 'সম্ভ্রান্তবংশীয়' অর্থে প্রযন্ত হতে থাকে। — অন্







১. রোমে প্রচলিত কু'ড়েঘর। (কু'ড়েঘরের আদলে তৈরি শবভদ্ম রাখার জন্য ছোট্রো কোটো।)
২. ফোর,মে অবস্থিত মন্দিরের ছবি। ২৫৮ প্রভার নক্সাটিতে মন্দির কোন্খানে রয়েছে খ্রেজ বের
করো। ৩. বর্তমান কালে বিদ্যমান রোমের মন্দির। (আলোকচিত্র।) ৪. কাপিতোলিউম্স্থিত
নেকড়েমাতা। (ম্তিটি খ্রী. প্. ৬ণ্ঠ শতকের।)

টিলার মধ্যবর্তী উপত্যকার নিচু আর্দ্র ভূমিকে শ্রকিয়ে ফেলে সেখানে রোমকগণ ব্যবসাদির জন্য হাটবাজারের জায়গা করে নিয়েছিল; সেই জায়গাকে তারা বলতো ফোর্ম (forum)। ফোর্ম-স্থান থেকে বিভিন্ন আঁকাবাঁকা, কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে যেত চতুদিকে। রাস্তার দ্বপাশে সারি সারি মাটির ও কাঠের বাড়ি গড়ে উঠেছিল, সেগ্লোর উপরে খড়ের চাল ছিল, কখনো-বা টালির ছাউনি। ফোর্মের চত্বরে এবং রাস্তার দ্বপাশে বসে কাজ করতো কর্মকার, ম্র্রিচ এবং আরো নানান ধরনের কারিগরের দল।

যারা অন্য জারগা থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শ্রুর্ করেছিল তাদের এবং তাদের বংশধরদের বলা হতো প্রেবেইউস্ (Plebeius)\*। এদের বেশির ভাগ ছিল গরিব লোক, অবশ্য বিত্তশালী যে একেবারে কেউই ছিল না এমন নয়। এদের কর দিতে হতো, যোগ দিতে হতো সৈন্যবাহিনীতে, অথচ সার্বজনীন শস্যক্ষেত্রে চাষবাসের জন্য এরা একটুকরো জমিও পেতো না। নিদিষ্ট সময়ে কর দিতে না পারলে এরা দাস হিসেবে গণ্য হতো।

8. প্রজাতন্ত গঠন। কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রী. প্র. ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে এক নিষ্ঠুর রাজা রোম শাসন করতো। খ্রী. প্র. ৫০৯ সালে রোমবাসী সকলে মিলে তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটায়।

এর পর থেকে প্রতি বংসর অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় পারিৎসিউসদের মধ্য

<sup>\*</sup> অর্থের দিক থেকে প্লেবেইউস (ইংরেজিতে plebeian রুপে বহুল প্রচলিত) ও পারিংসিউস শব্দদ্বর বিপরীতার্থক। প্লেবেইউস মানে ভিড়, সাধারণ লোকজন, অনভিজাত ব্যক্তি। — অনু.



থেকে দ্বজন শাসক — এ'দের বলা হতো কোন্স্বল (consul) — নির্বাচন করা হতো। এক বৎসরের জন্য এই কন্স্বলেদ্বয় রোমের শাসনভার পারিচালনা করতেন, বিচারকার্য চালনার ভারও ছিল তাঁদের উপরে এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে তাঁরাই সেনাপতি হতেন। অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিরা অবশ্য এসব কাজে তাঁদের সাহায্য করতো, এই লোকজনও আবার প্রতি বংসর অনুর্প এক জনসভায় পারিৎসিউসদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতো এক বংসর মেয়াদী কাজ করার জন্য। এই এক বংসর সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রুপে গণ্য হতেন সিনেটের সভ্যগণ যাঁদের তারা ডাকতো সেনাতোর (senator) বলে।

সিনেটের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। যুদ্ধবিগ্রহ যখন নেই সেরকম শান্তির সময়ে সমস্ত প্রকার কাজকর্মে কোন্স্বলরা সিনেটের পরামর্শ নিতে বাধ্য থাকতো। কোষাগার, যুদ্ধ ও দেশের শান্তিরক্ষা ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব সিনেটেই বহন করতো। কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে জনসভা আহ্বান করে নাগরিকদের তা জানিয়ে দেয়া হতো এবং জনগণও প্রায় সর্বদাই তা মান্য করতো।

পারিৎসিউসগণ নিজেদের এই শাসনপরিচালনার নাম দিয়েছিল রেস্প্রাব্রকা (res publica)\*, অর্থাৎ — সমস্ত জনগণের রাজ। কিন্তু প্লেবেইউসগণ প্রের্বর মতোই অধিকারহীন রয়ে গেল এবং প্রজাতন্ত্র গঠনের পরেও। তারা সবসময়েই তাদের অবস্থার উন্নতির দাবিতে চিৎকার করে গেছে।

<sup>\*</sup> রেস্প্রিকা শব্দের অর্থ — নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র।
Res publica শব্দ থেকেই ইংরেজি republic শব্দের উদ্ভব, বাংলায় আমরা যার অন্বাদ
করি 'প্রজাতন্ত্র' বলে। — অন্ব.

#### রোম পত্রনের কিংবদন্তী

কিংবদন্তী অন্যায়ী, লাতিন ভাষাভাষী শহরগ্লোর কোনো একটির রাজা নিজের এক আজীয়ার দ্ই শিশ্ব প্রেসন্তান রোম্ল্র্স্ ও রেম্ব্রুক্ত তিবের্ নদীর গর্ভে বিসর্জন দেবার হর্কুম জারি করেন। তাঁর ভয় ছিল এরা বড়ো হয়ে তাঁর সিংহাসন কেড়ে নেবে। বিসর্জন দেয়ার পরে তিবের্ নদীতে বন্যা আসায় যে ঝুড়িতে শিশ্বদ্যটিকে রেখে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয় সেই ঝুড়িটি বন্যায় ভেসে গিয়ে একটা গাছের ভালে আটকে যায়। এভাবে শিশ্বদ্যটির প্রাণ বাঁচে। তার পর তারা একটি নেকড়ে বাঘের হাতে পড়ে এবং নেকড়ে মায়ের দ্বধ খেয়েই তারা বড়ো হচ্ছিল। পরে এক রাখাল তাদের দেখতে পেয়ে স্বগ্রেহে নিয়ে এসে দ্ব-ভাইকে মান্র করতে থাকে। ভ্রাত্বয় যথারীতি প্রচণ্ড বীর ও যোদ্ধা রুপে বড়ো হয়ে ওঠে। ঐ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করে তারা রাজাকে হত্যা করে। এর পরে তারা উভয়েই নগর পত্তন করতে চায়, কিন্তু কোথায় নগর গড়া হবে এবং কে তার পরিচালনা ভার নেবে তাই নিয়ে দ্বজনের মধ্যে ঝগড়া শ্বের্ হয়। কলহ চলাকালে রোম্বেন্স্ রেম্ব্রেক্ হত্যা করে বসে। যে স্থানে দ্বই শিশ্বভাতাকে রাখাল খ্রুজে পেয়েছিল তার নিকটে পত্তন হয় রোম (লাতিন ভাষায় যাকে বলা হয় 'রোমা' — Roma) নগরীর।

এই নগর পত্তনের কিংবদন্তীয় তারিখ (খ্রী. প্র. ৭৫৩ সাল) থেকে রোমকগণ বংসরগণনা শ্রের করেছিল। রোমের কাপিতোলিউম্ টিলার উপরে নেকড়ে-জননীর মর্ন্তি তৈরি করে রাখা হয়েছিল, এখন সেটি যাদ্ধেরে সংরক্ষিত হচ্ছে।

#### রোমে গল্ উপজাতির আগমন

(রোম ঐতিহাসিকদের রচনা অনুযায়ী)

উত্তর ইতালিতে বসবাসকারী যুদ্ধপ্রিয় গল্ উপজাতি খন্নী. পত্ন, ৪৭ শতাব্দীর প্রারম্ভেরোম আক্রমণ করে। লন্বা, ঝাঁকড়া চুলো এবং প্রকাণ্ড তরবারি ও বিরাটাকার ঢাল দ্বারা স্কৃতিজ্ঞত বিশাল দেহের অধিকারী গল্রা দেখতে ছিল ভয়ালদর্শন। তাদের ক্ষিপ্রবেগ প্রচণ্ড আক্রমণে রোমক সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রোম দখল করে তারা নগর ল্পেটন করে এবং আগ্রনে প্রতিয়ে নগর ধ্বংস করে দেয়।

রোমবাসীদের সামান্য কিছা, লোক দ্বেড্দ্য কাপিতোলিউম্ দ্বেগ্ আশ্রয় নিয়ে গল্ আক্রমণ প্রতিহত করার চেণ্টা করে। গভীর রাত্রে প্র্ণু নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গল্রা পাহাড়ের গা বেয়ে কাপিতোলিউম্ টিলায় গিয়ে উঠতে থাকে। দ্বর্গরক্ষীরা, এমন কি পাহারারত কুকুরগ্বলো পর্যন্ত তা টের পায় নি। শ্বধুমান্ন টের পেয়েছিল দ্বর্গন্থিত হাঁসগ্বলো, তারা প্রচণ্ডবেগে ডাকাডাকি করে রোমকদের ঘ্রম ভাঙিয়ৈ দিয়েছিল। রোমকরা তথন দৌড়ে এসে শন্বদের পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিতে শ্বের্ করে। এই ঘটনা থেকেই পরে এ প্রবাদবাক্যের উদ্ভব হয়েছে: 'হাঁসেরাই রোম বাঁচিয়েছিল'।

গল্রা বলেছিল, ৩০০ কিলোগ্রামের চেয়ে বেশি সোনা যদি মুক্তিপণ হিসেবে তাদের দেয়া হয় তা হলে তারা নগর ছেড়ে চলে যাবে। যখন সোনা ওজন করা হচ্ছে সে সময়ে গল্দের নেতা পশ্রির সমেত পাল্লার উপরে নিজের ভারি তরবারিটি চাপিয়ে দেয়। রোমবাসীরা এর প্রতিবাদ করে উঠলে সে উত্তর দিয়েছিল: 'পরাজিতদের কপালে দুঃখই থাকে।'

অতঃপর রোমের অধিবাসীগণ দ্রুত নগর নির্মাণ শেষ করে তার চারদিকে দ্বর্গপ্রাচীর তুলে দিলো: সেই প্রাচীরের ভগ্নাংশ অদ্যাবধি বিদ্যমান। ১. প্রাকৃতিক বৈশিন্ট্যের দিক থেকে ইতালি ও গ্রীসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? প্রাচীন কালে ইতালির প্রকৃতি অধিবাসীদের কোন্ কোন্ কাজকর্মের জন্য স্ববিধাজনক ছিল? ২. রোমবাসীদের মধ্যে পাগ্রিংসিউস্ ও প্লেবেইউস্ নামে দ্বিট প্রেণী কীভাবে উভূত হয়েছিল? প্লেবেইউসদের অবস্থা পাগ্রিংসিউস্দের চেয়ে কোন্ দিক থেকে ভিন্নরকম ছিল? ৩. কোন্ ধরনের রাজ্বকৈ প্রজাতন্ত্র বলা হয়? রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রথবীতে প্রাচীন রাজ্বগুরেলোর মধ্যে অন্য কোন্ রাজ্বকে তুমি প্রজাতন্ত্র হিসেবে জানো? কেনই-বা তাকে প্রজাতন্ত্র বলবে, যুক্তিসহকারে প্রমাণ করো। ৪. রোমে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোন্ শতাব্দীতে, এবং তার প্রথমার্ধে না শেষার্ধে, হয়েছিল? গ্রীসে সোলোনের সংস্কার ও রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা — এ দ্বিটর মধ্যে কোন্টি আগে ঘটেছিল? এবং কত আগে? \*৫. ছবি ও পঠিত বিষয়বস্তুর সাহায্যে রোম নগরী প্রতিষ্ঠার পরবর্তী শতকে রোমের অবস্থা বর্ণনা করো।

# § ৪৬. খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকের মধ্যভাগে অভিজাত রোমক প্রজাতন্ত্র (দ্র. মানচিত্র ৮)

মনে করতে চেন্টা করো — গ্রীসে অভিজাত বলা হতো কাদের (§ ৩০-৩১:৫)।

5. প্লেবেইউস্ — পারিৎসিউস্ সংঘাত। খ্রী. প্. ৫ম শতাব্দীতে প্লেবেইউসগণ শেষপর্যন্ত নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট বা বিবৃ,ন,সং নির্বাচনের প্রতি বৎসরে একবার) দাবি আদায় করতে পেরেছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল — কোন্স্লল ও সিনেট প্রদত্ত প্লেবেইউস সংক্রান্ত কোনো আদেশে ভেটো বা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার। লাতিনে veto শব্দের অর্থ 'নিষেধ কর্রছি'। ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা দিনরার প্লেবেইউস্দের জন্য খোলা থাকতো যাতে তারা প্রয়োজন পড়লেই তাঁর কাছে স্বাধিকার রক্ষার জন্য ছুটে যেতে পারে। বিবৃ,ন,স্কে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে বির্বেচিত হতো।

জনগণ নির্বাচিত এই ম্যাজিস্টেটরাই প্লেবেইউস্দের অবস্থা উন্নয়নের সংগ্রামে তাদের নেতার্পে পরিগণিত হতে থাকেন। প্লেবেইউস্দের স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করেছিলেন এ'রা। এইসব আইন যাতে পারিগিসউস্গণ মেনে নিতে বাধ্য হয় তার জন্য প্লেবেইউস্গণ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে ও খাজনা দিতে অস্বীকার করে, রোম ছেড়ে একেবারে চলে যাবে বলে ভয় প্রদর্শন করে। ব্যাপার এতদ্রে গড়ায় যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শ্রুর হয়। সৈন্যবাহিনী ও রাজস্বভাণ্ডার দ্বর্বল হয়ে যাবার ভয়ে, অভ্যুত্থান দেখা দেওয়ার আশঙ্কায় পারিগিসউস্রা তাদের আইন একের পর এক শিথিল করতে থাকে। প্লেবেইউস্গণও পারিগিসউস্দের মতোই রোমের সম্মানীয়

<sup>\*</sup> লাতিন ভাষায় 'গ্রিব্ন্ন্স্' (tribunus) শব্দটি ইংরেজি অন্বাদে tribune র্পে প্রচলিত। — অন্



১. পর্বপ্রব্রুষদের আবক্ষ মর্তি নিয়ে দ ভায়মান জনৈক রোমকের ম্তি। রোমক ম্তির পরিধানে 'তোগা' — বড়ো একটি চাদর। এক কাঁধের উপর দিয়ে ঘ্রিয়ে নিয়ে এ দিয়ে সারা দরীর আব্ত করতো। তোগা ছিল রোমকদের আন্রুডানিক পোষাক। প্রপ্রের্বদের নিয়ে নিয়ে নিয়ে করাতে এই রোমক ভদ্রলোক কেন চেয়েছিলেন ভেবে বলো। ২. যুদ্ধক্ষেত্রে সারবদ্ধ লেগিও। (বর্তমান কালের শিল্পীর আঁকা ছবি।) লেগিওর সৈনিকের সমর সজ্জার বর্ণনা দাও। (দ্র. ২৬৫ প্রতা।)

নাগরিকত্ব অর্জন করে। ঋণ অপরিশোধের দায়ে রোমবাসীকে দাসর্পে গণ্য করার নিয়ম বাতিল করা হয়। কোন্স্ল ও অন্যান্য উচ্চপদ লাভ এবং সার্বজনীন ক্ষেত্রে চাষাবাদের জমি পাওয়ার অধিকার প্লেবেইউস্গণ শেষপর্যন্ত অর্জন করে।

পারিংসিউস্দের বিরুদ্ধে ২০০ বংসরেরও বেশি সংগ্রাম করার পর প্লেবেইউস্গণ জয়ী হয়; খন্নী. প্. ৩য় শতকের প্রারম্ভে রোমের নাগরিকর্পে সবৈবি অধিকার লাভ করে।

২. রোমে অভিজাতদের প্রভুত্ব। প্লেবেইউস্দের বিজয়ের পর মনে করা গিয়েছিল যে, যে কোনো রোমক যে কোনো রাজ্রীয় পদ লাভ করতে পারে এবং 'সেনাতোর'ও হতে পারে। অবশ্য এই সমস্ত পদ ছিল অবৈতানিক। ফলে দারিদ্র ব্যক্তিরা যারা সারা দিন পরিশ্রম না করলে সংসার চলে না, তারা ঐ সব পদের জন্য আকর্ষণ বোধ করতো না।

'কোন্স্ল' পদসহ অন্যান্য পদ গ্রহণ করতো ধনী পারিৎসিউস্ ও প্লেবেইউস্গণ যাদের জমিজমা ও দাস সবই ছিল। খ্রী. প্. ৩য় শতকে কোনো ধনী রোমক

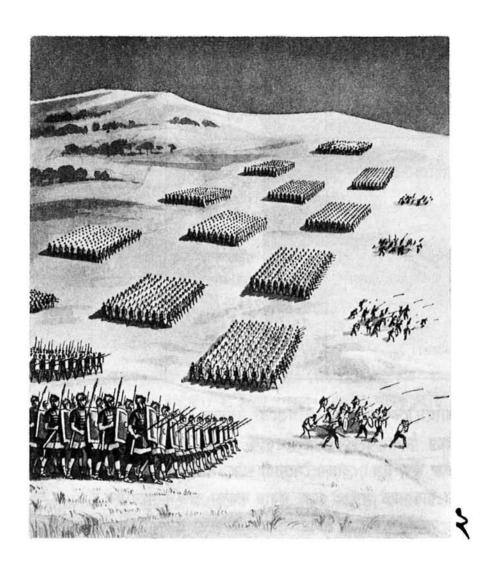

আর নিজের জমি নিজে চাষাবাদ করতো না। তাদের জমিতে কাজ করতো হয় দিনমজ্বরেরা নয় তো অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসা দাসরা।

রোমবাসীদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সমৃদ্ধ পাত্রিংসিউস্ ও প্লেবেইউস্ পরিবার অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পরিবারগুলোরই কেউ না কেউ প্রতি বংসরই কোনো না কোনো নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত থাকতো। 'সেনাতুস' (সিনেট) গঠিত হতো ওদের নিয়েই। এভাবেই রোমে গড়ে উঠেছিল অভিজাতসম্প্রদায়, যাদের জামিজমা ছিল, দাসদাসী ছিল এবং যারা রাষ্ট্রও পরিচালনা করতো। রোমের অন্য সাধারণ নাগরিকদের কোনো উপায়ই ছিল না 'কোন্স্র্ল' বা 'সেনাতোর' হওয়ার।

রোম প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল কতিপয় অভিজাত দাসমালিক পরিবারের হাতে। রোম প্রজাতন্ত্র ছিল দাসমালিক ও অভিজাতভিত্তিক।

৩. খ্রী. প্র. ৩য় শতকে রোমের সেনাবাহিনী। রোম প্রজাতক্রে অত্যন্ত শক্তিশালী, স্কেংগঠিত ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সেনাবাহিনী ছিল। রোমক সেনাবাহিনী প্রধানত কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, কেন না সাম্যারিক বাহিনীতে সে সব লোকজনদেরই নেয়া হতো যাদের নিজেদের চাষের জমি আছে।

খ্রী. পূ. ৩য় শতকে রোম প্রজাতন্তের শাসনপদ্ধতি

| গণ-সম্মেলন                                                                                                                        | কোম্ব্রল                                                            | সিনেট                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| রোমের নাগরিকদের নিয়ে।                                                                                                            | অভিজাতদের ভিতর থেকে<br>নেয়া হতো।                                   | প্রাক্তন কোন্স <b>্ল</b> ও অন্যান<br>উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নিরে<br>গঠিত। |  |
| এখানে এক বংসরের জন্য<br>কোন্স্ল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ<br>ব্যক্তিদের নির্বাচন করা হতো।<br>সিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা<br>বাতিল করতো। | য <b>ুদ্ধাদি পরিচালনা ও</b><br>বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল<br>এদের উপরে। | রাষ্ট্রপরিচালনা সংক্রান্ত যাবতী<br>কর্মের তত্ত্বাবধায়ক।                |  |

সেনাবাহিনীকে কয়েকটি **লোগওতে**\* বিভক্ত করা হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে ৪৫০০ করে সৈন্য থাকতো। লোগওকে আবার আরো ছোটো ছোটো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। রোমক সৈন্যেরা শ্ব্দ্ব, সমভূমিতেই নয়, বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে বা শহরের রাস্তাঘাটে সর্বত্রই যুদ্ধ করার দক্ষতা অর্জন করেছিল।

যুদ্ধের সময় সৈন্যদলের প্রথম সারিতে থাকতো হালকা অস্ত্রে সিজ্জিত যোদ্ধারা। সম্মুখবর্তী শার্বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা ধন্বাণ, পাথর এবং ছোটো আকারের বল্লম ছুংড়ে মারতো। তার পরেই তারা পিছনে হটে গিয়ে সামনে যাওয়ার জন্য জায়গা করে দিত ভারি অস্ত্রে সিজ্জিত পদাতিকদের; এই পদাতিক বাহিনীই ছিল প্রত্যেক লেগিও-র সর্বাপেক্ষা প্রধান ও শক্তিশালী অংশ। বিপক্ষীয়দের উপর বল্লম নিক্ষেপ করে লেগিও-র সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ত তরবারি হাতে শার্র উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। শার্সেনা মল্লযুদ্ধ হওয়ার মতো কাছাকাছি এসে গেলে তখন সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর অস্ত্র — ছোটো তরবারি — ব্যবহার করতো রোমক সৈন্যের:। যুদ্ধের সময় অশ্বারোহী দল পদাতিকদের রক্ষা করতো উভয় পার্শ্বে — ডান ও বাম দিকে; যুদ্ধজয় হয়ে গেলে এরা পরাজিত শার্বাহিনীর পিছন পিছন তাড়া করে ছুটে যেত।

রোমক সৈন্যবাহিনীতে নিয়মান্বতিতা ছিল অত্যন্ত কড়া। অস্ত্র হারিয়ে ফেললে কিংবা প্রহরারত অবস্থায় ঘ্রমিয়ে পড়লে তার শান্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির হ্বকুম তার অধীনস্থ সৈন্যদেরকে বিনাপ্রশ্নে পালন করতেই হতো।

<sup>\*</sup> লাতিনে legio, যা থেকে পরবর্তীকালে ফ্রান্সে ও বিলেতে সমরসংক্রান্ত শব্দ হিসেবে legion কথাটির উদ্ভব ঘটে। — অন্



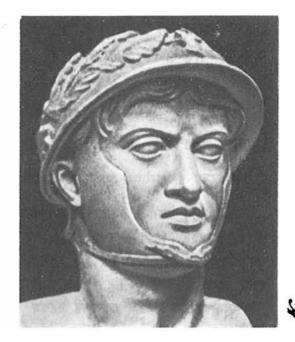

১. যুদ্ধে ব্যবহৃত হস্তী। (প্রাচীন চিত্র।) হাতির পিঠে যোদ্ধার জন্য তৈরি হাওদা, হাতির স্কন্ধদেশে বসে আছে মাহুত।) ২. সম্লাট পিরুস। (প্রাচীন আবক্ষ মুর্তি।)

8. রোমের ইতালি জয়। জমি দখল করার উদ্দেশ্যে রোমবাসীরা প্রায়ই তাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। আপেনাইন উপদ্বীপে কমপক্ষে অন্তত ১২টি জাতি বসবাস করতো, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই শন্ত্বতা লেগে ছিল। তাদের সাথে রোমের সংগ্রাম চলেছিল দুশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে। রোমের লেগিও বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান ও নিয়ম-শৃঙখলার দিক থেকে শত্র অপেক্ষা উন্নততর ছিল; প্রতিবেশী উপজাতিগুলোর বাহিনী সুশৃঙখলাবদ্ধ না হওয়ায় রোমের যুদ্ধাভিযান তারা প্রতিহত করতে পারে নি। ইতালির বিভিন্ন জাতিকে একের পর এক ক্রমান্বয়ে পদানত করেছিল রোম। বিজিতদের দুই-তৃতীয়াংশ শস্যক্ষেত্র ও পশ্বচারণভূমি রোমবাসীরা দখল করে নেয়। দখলকৃত এইসব জমির বেশির ভাগ আবার চলে যায় অভিজাতদের হাতে। আর বাকি যা থাকে তার উপরে সিনেট যাদের জমিজমা কম সেরকম রোমবাসী কৃষকদের বসিয়ে দিয়ে সেখানে উপানবেশ গড়ে তোলে। বিজিত অঞ্চলগ্বলোয় গড়ে তোলা উপনিবেশগ্বলো রোমের আধিপত্যের খুটি হিসেবে কাজ করতো। বিজিত জাতিগুলার মধ্যে এককে অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে ঝগড়াবিবাদ জীইয়ে রাখতো সিনেট; উদ্দেশ্য — যাতে সকল স্কাহত হয়ে সম্মিলিতভাবে রোমের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারে। সিনেটের নীতি ছিল: 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল'\*।

খ্রী. প্. ৩য় শতকের প্রথমার্ধে ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত গ্রীক শহরগ্বলো রোম জয় করে নেয় এবং তার পর ধীরে ধীরে সমগ্র আপেনাইন উপদ্বীপ জয় করে।

<sup>\*</sup> Divide and rule — লাতিনে 'দিভিদে এং ইম্পেরা' (divide et impera)। বাংলায় চাল, এই ইংরেজি প্রবচনটি সরাসরি লাতিন প্রবচনের অনুবাদ। — অন্

রোমের আধিপত্য সিমিলি দীপ পর্যস্ত প্রসারিত হয়, তবে এখানে তাদের সাথে আরেক শক্তিশালী পররাজ্যলোভী প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজ নগরীর সংঘর্ষ বাথে।

#### 'পিরুসের বিজয়'

(भ्रुजार्क अवलम्बत्न)

পির,সের (Pyrrhus) সাথে যুদ্ধে রোমের জয়লাভের মূল কারণ কী ছিল?

রোম যখন ইতালির দক্ষিণে গ্রীক শহরগ্লোর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তখন বলকান উপদ্বীপের ছোটো একটি রাজ্যের রাজা পির্স্ গ্রীকদের সাহায্য করার জন্য সেধানে উপস্থিত হন। পির্সের সৈন্যবাহিনীতে ২২ হাজার পদাতিক, ৩ হাজার অশ্বারোহী সেনা এবং ২০টি হাতি ছিল।

যুদ্ধে হস্তীযুথ রোম সেনাদের ছন্তজ্ঞ করে দেয় এবং পায়ের তলায় পিষে তাদের বহু সৈন্য মেরে ফেলে। হাতির পিঠে চড়ে সৈন্যেরা শন্ত্পক্ষীয় রোমক সেনাদের উপর শর ও বল্লম নিক্ষেপ করতে থাকে। পিরুসের বাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয় ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধে যে পরিমাণ বিপাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তাতে পিরুস আর্তনাদ করে উঠেছিলেন: 'আর একটিমান্ত যুদ্ধজয়ের পরেই তো দেখছি আমার আর কোনো বাহিনীই থাকবে না!' তাঁর এই আক্ষেপোক্তি থেকেই 'Pyrrhic victory' — অর্থাং পিরুসের বিজয় — প্রবচনটি এসেছে, যার অন্তর্নিহিত মর্মকথা হলো: বিপাল ক্ষতির বিনিময়ে অজিতি জয়, যখন জয়ের কোনো আনন্দ বা অর্থ থাকে না।

রোমকরা নতুন করে আরো সৈন্য সমাবেশ করে নিজেদের বাহিনী প্নের্গঠন তো করেছিল, নিজেদের সেনাবাহিনীর আয়তনও তারা বাড়িয়েছিল। রোমের সাথে লোকে তুলনা করতো হিদ্রার\*, যার মাথা কেটে ফেলামান্র সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটি নতুন মাথা গজিয়ে উঠতো।

সর্বশেষ যুদ্ধে রোমবাসীরা হাতির পায়ের নিচে বড়ো বড়ো পেরেক-পোঁতা তক্তা ফেলে দিয়ে, বিশালাকার কাঠের গাঁড়ি ও জন্মলন্ত ফোসো বাঁধা তীর নিয়ে হাতিগালোকে এমন তাড়া করে যে, ভয় পেয়ে ঐ দৈত্যাকার জন্তুগালো নিজের সৈন্যদের পদতলে ছিম্নভিম করে দোঁড়ে পালাতে থাকে। পিরুসের বাহিনী এভাবে তছনছ হয়ে যায়। কিছু গ্রীক শহর বিনাযুদ্ধে রোমক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, আর অন্যগালো প্রচণ্ড আক্রমণে দখল করে নেয় রোমের সৈন্যদল।

১. খ্রী. প্. ৬ ছঠ থেকে খ্রী. প্. ৩য় শতাব্দীর মধ্যে রোম প্রজাতক্তের শাসনব্যবস্থায়
কী কী পরিবর্তন এসেছিল? ২. খ্রী. প্. ৩য় শতকে রোমে এবং খ্রী. প্. ৬য়
শতকে আথেন্সে রাজ্যশাসন পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল কোথায়? তফাংই-বা ছিল
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে? 'অভিজাত প্রজাতক্ত্র' কথাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা করো। ৩. খ্রী. প্.
৬ ছঠ শতাব্দীতে ও খ্রী. প্. ৩য় শতকের মধ্যভাগে রোমের রাষ্ট্রসীমা মানচিত্রে দেখাও।
রোমের জয়লাভের পিছনে কী কী কারণ সিক্রিয় ছিল? ৪. ইতালির বিজিত জাতিগ্রলোর
উপর নিজেদের শাসনকর্তৃত্ব কীভাবে রোম বজায় রেথেছিল?

<sup>\*</sup> ছিদ্রা (Hydra): গ্রীক প্রাণে বর্ণিত মহানাগ। কোনো কাহিনী মতে সপটির মাথা ছিল সাতটি, কোনো মতে পঞ্চার্শটি। একটি মাথা কেটে ফেলামান্রই সে স্থানে সঙ্গে সঙ্গে দুটি মাথা গজিয়ে উঠতো। মহাবীর হেরাক্লেস এই সপ্প সংহার করেন। — অন্ব.

# ভূমধ্যসাগরীয় পরাক্রমশালী দাসরাজ্যে রোমক প্রজাতন্ত্রের পরিণতি লাভ

## § ৪৭. পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডলে আধিপত্য লাভের জন্য রোম ও কাথে<sup>4</sup>জের মধ্যে যুদ্ধ

(দ্র. মানচিত্র ৯ এবং ২৭১ পৃষ্ঠার মানচিত্র)

মনে করতে চেণ্টা করো — গ্রীক শহরগনলো ছাড়া আর কোন্ কোন্ শহর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল (§ ১৬:৩)।

১. কার্থেজ নগরী ও তার অধীনস্থ এলাকা। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরাংশে সম্দ্রেপকূলে ফিনিসীয়রা কার্থেজ নগরী পত্তন করেছিল। সম্দ্রের ভিতরে অনেকদ্রে পর্যন্ত প্রসারিত প্রস্তরময় অন্তরীপে এই নগর অবস্থিত ছিল।

সম্দ্রপথে বাণিজ্যের জন্য কার্থেজের খ্যাতি ছিল। গভীর সম্দ্রের উপর নিমিতি তার বন্দরে সর্বদা জাহাজের ভিড় লেগে থাকতো, আর সম্দ্রতীরের দোকান পসারীতে জিনিসপত্রের পাচুর্য ছিল দেখবার মতো। জাহাজের মাঝিমাল্লা এবং বন্দরের খালাসীরা ছিল দাস।

কার্থেজ নগরীর চারপাশের অত্যন্ত উর্বর জামি ধনী দাসমালিকরা ভোগ করতো। তাদের জমিজমা চাষ, আঙ্করক্ষেত দেখাশোনা করতো দাসেরা; কয়েকজন করে দাস একহিত করে তাদের কোমরে শিকল বেংধে দেওয়া হতো।

অত্যন্ত শক্তিশালী নৌবাহিনী ও বিশাল সৈন্যদল ছিল কার্থেজের। সৈন্যেরা প্রধানত ছিল ভাড়াটে যোদ্ধা। উচু উচু মিনার সমেত পাথরের তৈরি দ্বর্ভেদ্য দ্বর্গপ্রাকার শহরটিকে বহিঃশন্ত্বর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতো। কার্থেজবাসীরা সম্দ্রোপকূলবর্তী বহ্ন এলাকা ও দ্বীপ নিজেদের অধিকারে এনেছিল। সমগ্র পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রভূত্ব স্থাপনের চেন্টা করেছিল তারা।



প্রাচীন কালে যেখানে কার্থেজ নগরী অবস্থিত ছিল সেই অন্তর্নীপ। লক্ষ্য করে দেখ, উপসাগরটি কীভাবে স্থলভূমির বহু গভীরে প্রসারিত হয়ে গেছে।

২. যাদের শরে। সির্সিল দ্বীপ দখলের জন্য রোম ও কার্থেজ উভয় নগরীই চেণ্টা শরে করলে,শেষপর্যন্ত খ্রী. প্র. ২৬৪ অব্দে তাদের মধ্যে যাদ্ধ বেধে যায়। এই যাদ্ধকে বলা হয় প্রানিক যাদ্ধ, কেন না কার্থেজবাসীদের বলা হতো প্রানিকুস্\*। এ যাদ্ধ চলেছিল ২০ বছরেরও বেশি এবং পরিশেষে রোম জয়লাভ করে। সির্সিল, সাদিনিয়া ও কোর্সিকা দ্বীপগ্রলো রোমের অধীনে চলে আসে।

এতদ্সত্ত্বেও কার্থেজের শক্তি যে সম্পূর্ণর্নুপে নিঃশোষত হয়েছিল, তা নয়। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অণ্ডলে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চ্ড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার জন্য উভয় পক্ষই নতুন করে প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

স্পেনের উপরে কার্থেজ ভালভাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে কার্থেজবর্গিহনী পরিচালনা করেছিলেন তর্ন্ন সেনাপতি হানিবল। তাঁর সৈন্যপরিচালনা কোশল এবং অসাধারণ শোর্যবীর্য শন্ত্ররা পর্যন্ত স্বীকার করতো।

<sup>\*</sup> রোমকগণ কার্থেজবাসীদের ডাকতো punicus বলে, তাই এ য্বন্ধের নামকরণ রোমকদের তরফ থেকে এভাবে করা হয়েছিল যার সাদামাঠা অর্থ দাঁড়ায় — প্রনিকুস্দের সাথে লড়াই। ইংরেজিতে এই যুদ্ধকে Punic War বলা হয়। — অন্ব.



দ্বিতীয় পর্নিক যুদ্ধ।

০. হানিবলের ইতালি অভিযান। খ্রী. প্র. ২১৮ সালে রোম কার্থেজের বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করে। কার্থেজ দেপনের ভূমি দখল করায় এই যদ্ধ বাধে। দিতীয় প্রেনক যদ্ধ শ্রুর হলো। তুষারাবৃত পার্বত্যপথ দিয়ে আলপ্স পর্বত অতিক্রম করে হানিবল তাঁর বাহিনী নিয়ে ইতালিতে গিয়ে পেশছ্রলেন; রোমকদের জন্য এ ছিল একেবারে কল্পনার বাইরে। হানিবলের কার্থেজী সৈন্যদলের অর্ধেক পর্বত অতিক্রম করার পথেই মৃত্যুম্বথে পতিত হয়েছিল। সৈন্যদলে যারা স্কৃষ্থ ছিল তাদের নিয়ে হানিবল উত্তর ইতালির পো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। উত্তর ইতালির অধিবাসী গল্ উপজাতি হানিবলের দলে যোগ দেওয়ায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা রীতিমতো বেড়ে গেল।

কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ের পরে কার্থেজ-বাহিনী রোমের লেগিওকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়। রোম কর্তৃক বিজিত জাতিগ্নলোকে নিজের পক্ষে টেনে আনার সদিচ্ছায় হানিবল নিজের বাহিনী নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সমগ্র ইতালি অতিক্রম করলেন।

8. কান্নে-র যুদ্ধ। খ্রী. প্র. ২১৬ অব্দে কান্নে (Cannae) নামক এক স্থানে রোম ও কার্থেজ বাহিনী প্রনর্বার মুখোমুখি হলো। রোমের বাহিনীতে ছিল ৮০

হাজার পদাতিক ও ৬ হাজার অশ্বারোহী সেনা; অন্যপক্ষে কার্থেজীদের ছিল ৪০ হাজার পদাতিক ও প্রায় ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

রোমের কোন্স্লরা চেয়েছিল তাদের বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে শানুসেনার উপর প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে শানুবাহিনী ছিল্লভিন্ন করে দিতে। তারা নিজেদের বাহিনী চতুর্ভুজ আকারে সারবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেছিল। আর অশ্বারোহী সেনা পদাতিক বাহিনীর দ্বপাশে পার্শ্ববিহিনী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল (দ্র. মানচিত্র ৯)।

হানিবল জানতেন যে, শানুবাহিনীর আক্রমণের মুখে তাঁর সৈন্যদল বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু তিনি এও ব্রুবতে পেরেছিলেন যে, যদি নিজেদের বাহিনীর পশ্চান্ডাগ ও পার্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য শানুপক্ষকে দৌড় করানো যায়, তা হলে তারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে। এক দ্বঃসাহসিক পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করলেন — রোমের বাহিনীকে চার্রাদক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। নিজের বাহিনীকে অর্ধচন্দ্রাকারে এমনভাবে সাজালেন যে পিঠের দিকটা থাকে শানুর মুখোম্বি, আর দ্বপাশে রাখলেন শ্রেষ্ঠ কিছ্ব পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী।

রোমের পদাতিক বাহিনী সামনে এসে আঘাত করলো। কার্থেজ-বাহিনীর মধ্যভাগে আঘাত করে রোম-বাহিনী অগ্রসর হয়ে ঢুকে পড়ার ফলে তাদের উভয় পার্শ্ব অরক্ষিত হয়ে গেল। আর ঠিক সেই মৃহ্তে হানিবলের পার্শ্ব বাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনারা দ্বপাশ থেকে শন্ত্রর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কার্থেজের অশ্বারোহী বাহিনী রোমের অশ্বারোহী বাহিনীকে পিছন দিক থেকে আন্তমণ করলো। রোমের পদাতিক বাহিনীর বিন্যাস এতে ভেঙে গিয়ে সৈন্যেরা ছন্তভঙ্গ হয়ে যেতে লাগলো, ওদিকে ততক্ষণে হানিবলের সেনাদল চার্নিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলেছে। চতুর্দিক থেকে বেন্টিত হয়ে অসহায়ভাবে মার খাওয়া ছাড়া রোমবাহিনীর আরু গত্যন্তর রইলো না। কার্থেজ-বাহিনী শন্ত্র্কেন্য সম্প্রেপ ধরংস করে ৭০ হাজারের মতো যোদ্ধাকে বন্দী করলো।

৫. যুদ্ধের শেষ পর্যায়। কামের যুদ্ধে কার্থেজীরা জয়লাভের পর রোমের পদানত ইতালির বহু শহর হানিবলের পক্ষে চলে আসে। রোমের অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায়। এতেও কিন্তু সিনেট কার্থেজীয় দ্তের সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয় না।

কাথেজি-বাহিনী রোমের কাছে এসে পেণছ্বলো। কিন্তু হানিবলের বাহিনীর শাক্তি ততদিনে প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, তার দ্বারা বিশাল দ্বভেদ্য নগরী রোম আক্রমণ ও দখল করা অসম্ভব। হানিবল প্রনরায় ইতালির দক্ষিণ দিকে সরে গেলেন।

এদিকে রোমবাসীরা প্রনরায় সংগঠিত হতে লাগলো: যুদ্ধে সক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হলো, সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ালো আড়াই লক্ষ। রোমক সেনাপতিরা বড়ো ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়ে শুরুসৈন্যের ছোটোখাটো







১. হানিবল। ২. স্ংসিপিও। (প্রাচীন আবক্ষ মর্তি।) ৩. রোমের যুদ্ধজাহাজ। (রিলীফ।) জাহাজের সম্মুখভাগে চলাফেরার সর্ব পথ, তারও অগ্রভাগে তীক্ষাধার 'চণ্টুদেশ' বসানো। এর নাম ছিল 'কাক'। শার্পক্ষীর জাহাজ নিকটবর্তী হলেই রোমক যোদ্ধারা ছ্রুড়ে দিত 'কাক' যা তার চণ্টুদেশ দিয়ে ডেকের উপর ছোঁ মারতো। রিলীফে দেখা যাচ্ছে — শার্পক্ষীয় জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতাহাতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত যোদ্ধদেল।

দল দেখতে পেলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো, যে সব শহর কার্থেজ-বাহিনীর পক্ষে চলে গিয়েছিল সেগ্নলো প্নরায় দখল করা শ্রু করলো। এধরনের খণ্ডয়েদ্ধ হানিবলের কাছে স্কুপষ্ট ধরংসের লক্ষণ মনে হলো; ওদিকে কার্থেজ থেকে তেমন কোনো সাহায্যও এসে পেণছিছিল না যাতে তাঁর সমরশক্তি তিনি বাড়াতে পারেন। এভাবে রোমের শক্তি যত বাড়তে লাগলো, তাঁর সৈন্যদলের সামর্থ্য তত কমে যেতে লাগলো।

৬. যদ্ধে শেষ। কান্দের যদ্ধি শেষ হবার ১২ বংসর পর রোম তার বাহিনী নিয়ে আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হলো। এবারের অভিযান অভিজ্ঞ ও দ্ঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতি স্ংসিপিও (Scipio) পারিচালনা করলেন। কার্থেজিকে রক্ষা করতে হলে ইতালি ছেড়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল হানিবলের পক্ষে।

ফের যুদ্ধ বাধলো কার্থেজের অনতিদ্রে জাদ্মা (Zamma) শহরের কাছে, খ্রী. প্. ২০২ সালে। এবারের যুদ্ধে রোমকদের অশ্বারোহী বাহিনী সংখ্যায় শত্র্পক্ষের চেয়ে বেশি ছিল। রোম ও কার্থেজের পদাতিক বাহিনীর মধ্যে সুদীর্ঘ ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে রোমের অশ্বারোহী বাহিনী পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুসৈন্যের উপর। হানিবলের বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

দিতীয় প্রনিক যুদ্ধ শেষ হয়েছিল খারী. প্র. ২০১ অব্দে। রোমের কাছে কার্থেজ তার যুদ্ধজাহাজ সমর্পণ ছাড়াও বিপ্রল পরিমাণ অঙ্কের যুদ্ধপন দিতে বাধ্য হলো; কার্থেজের আধিপত্য প্রায় আর কোথাও রইলো না।

হানিবল দেখলেন, কার্থেজ ছেড়ে মধ্য প্রাচ্যের কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। সিনেট তাঁকে আত্মসমপণ করার হৃত্বম জারি করলো। শন্ত্র হাতে তিনি ধরা দিতে চান নি; বাড়ির চতুর্দিক শন্ত্রসন্যবেষ্টিত দেখে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন।

রোমের কার্থেজ জয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ও চ্ড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ইতালির কৃষকসম্প্রদায়; রোম-বাহিনীতে তাদেরই সংখ্যা ছিল সর্বাধিক এবং শত্রুসেনার সাথে প্রচণ্ড সাহস ও বিক্রমে তারা যুদ্ধ করেছিল।

#### হানিবল সম্পর্কে প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিক

হানিবল যতখানি সাহসের সাথে বিপদের ঝুণিক নিতেন, ঠিক ততখানিই বিচক্ষণ ও দ্রেদশী ছিলেন সেই বিপদ উপলব্ধি করার জন্য। এমন কোনো কঠিন কাজ ছিল না যার সামনে তিনি শারীরিক বা মানসিকভাবে নতিস্বীকার করেছেন। কি দ্বিষ্হ গরমে, কি অসহ্য তুষারহিমে তিনি সর্ব অবস্থাতেই অপরিবতিত থাকতেন; নরম বিছানায় কখনো শ্য্যাগ্রহণ করতেন না, যুদ্ধের পোষাক গায়ে জড়িয়ে তিনি প্রহরারত সৈনিকদের মধ্যেই শ্রেম পড়তেন। যুদ্ধে তিনি নিজে থাকতেন অগ্রভাগে, আর যুদ্ধ শেষের পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতেন সবচেয়ে শেষে। হানিবলের অধীনে সৈন্যবাহিনী যে পরিমাণ আত্মবিশ্বাস ও সাহস অন্ভব করতো তেমন আর কখনো আর কারোর সেনাপত্যে তারা বোধ করে নি।

১. প্রথম ও দ্বিতীয় পর্নিক ব্রেরের কারণ কী? দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘটার পিছনে কোন্কারণ সাঁকয় ছিল? ২. রোম কার্থেজ জয় করতে পেরেছিল কী কী কারণে? ৩. দ্বিতীয় পর্নিক যুদ্ধ কোন্ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল এবং পরিণামে রোম কর্তৃক কোন্ কোন্ অণ্ডল অধিকৃত হয়, তা ৯ নং মার্নাচিয়ে দেখাও। ৪. এখন থেকে কত বংসর পর্বে দ্বিতীয় পর্নিক যুদ্ধ শ্রয় হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল? দ্বিতীয় পর্নিক যুদ্ধ এবং আলেকজান্ডার দি য়েটের এশিয়া অভিযান — এ দ্রয়ের মধ্যে কোন্টি পর্বে ঘটেছিল? এবং কত বছর প্রে? \*৫. হানিবলের সৈন্য পরিচালনদক্ষতার পরিচয় তুমি কীসে দেখতে পাচছ?

# § ৪৮. খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে রোম কর্তৃক বিভিন্ন দেশ দখল (দ্র. মান্চিত্র ৯)

মনে করতে চেণ্টা করো — আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সামাজ্যের পতন ঘটার ফলে কোন্ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল (§ ৪৩:৫, মানচিত্র ৭)।

দ্বিতীয় প্রনিক যুক্তে রোম তার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছিল। এই যুদ্ধজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আরো নতুন নতুন দেশ দখলের পথ তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল।



রোম বাহিনীর নগর অবরোধ। (আধ্বনিক শিল্পীর আঁকা ছবি।) সম্ম্খভাগে — ক্ষেপণাস্ত। প্রাচীর ভাঙার যন্ত্র দিয়ে অবরোধকারীরা দ্বর্গ ভাঙছে। দ্বরে — রথচক্রের উপরে স্থাপিত কাঠের তৈরি এবং ধাতব পাতে মোড়াই করা মিনার। এই মিনারকে শাত্রপক্ষীয় দ্বর্গপ্রাচীরের গায়ে লাগিয়ে যোদ্ধারা মিনার থেকে প্রাচীরের উপরে মই তক্তা ফেলে দেয়, তার পর তক্তার উপর দিয়ে দ্বর্গপ্রাচীরে গিয়ে ওঠে। সৈন্যেরা মইয়ের সাহায্যে পাঁচিল বেয়ে দ্বর্গের উপরে গিয়ে উঠছে।

5. কাথেজি ধরংস। নৌবাহিনী ও পদাতিক বাহিনী হারাবার পর কাথেজি আর রোমের কাছে বিপদস্বর্প ছিল না। অবশ্য কাথেজি তার নৌবাণিজ্য আগের মতোই চালরে রেখেছিল এবং পর্নরায় সম্দ্রশালী হয়ে উঠছিল। রোমের অভিজাতসম্প্রদায় ও বণিকের দল তখন চাইলো তাদের ঘৃণ্য এই শহরকে সম্প্রণর্বে ধরংস করে দিয়ে এর ধনসম্পদ দখল করে নিতো। কাথেজের অনমনীয় শার্ক্ত জনৈক প্রভাবশালী সেনাতোর তো তাঁর সব সব বক্তৃতাই শেষ করতেন এই বলে: 'কাথেজিকে ধরংস হতেই হবে।'

খ্রী. প্র. ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমক বাহিনী প্রনরায় আফ্রিকার মাটিতে অবতরণ করে কার্থেজ অবরোধ করলো। শ্রুর হলো তৃতীয় প্রনিক য়য়ে। যদিও রোমের চেয়ে কার্থেজের শক্তিসামর্থ্য তখন অনেক কম, তব্র কার্থেজের জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

নিত্য নতুন অস্ত্র তৈরি করে, বারংবার বিধন্ত দ্র্গকে বারংবার নির্মাণ করে তারা নিজেদের মাতৃভূমি কার্থেজ নগরীকে বীরত্বের সাথে তিন বংসর পর্যন্ত রক্ষা

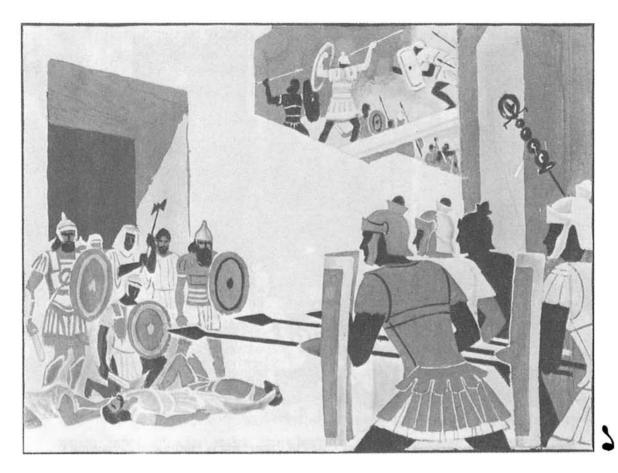

১. কার্থেজের যুদ্ধ। (আধানিক শিলপীর আঁকা ছবি।) সম্মুখভাগের ছবিতে দেখা যাচ্ছে—
ভবনের সামনে কার্থেজী জনগণ প্রবেশ পথ রক্ষা করছে। ভিতরের দিকে—রোম সেনারা এক
ছাদ থেকে আরেক ছাদে কাঠের বীম ফেলে দিয়ে তার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ভবনের প্রহরীরা প্রায়
আগ্নবেণ্টিত হয়ে পড়লেও সমানে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ২. কোরিন্থের ধর্ংসাবশেষ। (আলোক্চিত্র।)
স্তম্ভপন্নলা আ্যাপোলো মন্দিরের। রোমকগণ কোরিন্থ ধর্ংস করে দিলে শহরটির মধ্যে এই
স্তম্বলা ছাড়া প্রায় আর কিছুই টিকে ছিল না।

করতে পেরেছিল। সমস্ত মেয়ে তাদের লম্বা চুল ছে'টে ফেলে সেই চুল দিয়ে তারা নিক্ষেপাম্বের জন্য দড়ি তৈরি করেছিল।

একমাত্র কেবল যখন অবর্দ্ধ কার্থেজবাসী অন্নাভাব ও রোগে অশক্ত ও দ্বর্বল হয়ে পড়লো, তখনই শ্ব্রু রোমক বাহিনী নগর অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিল। অগিরসংযোগের ফলে কার্থেজ দাউদাউ করে জনলতে লাগলো। আগ্রুনের ধোঁয়ায় অন্ধকার ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটে কার্থেজী জনগণ নগররক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলো। শহরের মধ্যে এক সপ্তাহ ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এমন কি রাত্রেও যুদ্ধ বন্ধ হয় নি, জলন্ত নগরীর অশ্রুভ আলোয় শত্রুরা যুদ্ধ চালিয়েছিল। (দ্র. উপরের ছবি।) রোমের সিনেটের আদেশে প্রথিবীর ব্রক থেকে নিশ্চিক্ত করে দেওয়া হলো কার্থেজকে, রোমের বাহিনী নগরের সর্বাপেক্ষা দ্বভেদ্য ও মজব্রুত ঘরবাড়ি যেগ্রুলো ছিল, সেগ্রুলো পর্যন্ত সম্পর্ণর্পে ধরংস করে এবং ৫০ হাজার কার্থেজবাসীকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।



২. সিরীয় সামাজ্যের শোচনীয় পরাজয়। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমোপকূলবর্তী অঞ্জলে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে ক্ষান্ত হয় নি রোমবাসী। তারা বলকান উপদ্বীপ ও এশিয়া মাইনরেও অভিযান চালায়।

প্রাচ্য অভিমুখে রোমের অগ্রসরণের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিশাল সিরীয় সাম্রাজ্যের সাথে তাদের যুদ্ধ বাধে। সিরিয়া-সম্রাটের ছিল বিরাটায়তন সৈন্য দল, হস্তীবাহিনী, তীক্ষ্ম অস্ত্রযুক্ত রথচক্র এবং উদ্প্রবাহিনী। সম্রাট কর্তৃক বিজিত বহু জাতির লোক নিয়ে তাঁর এই বিশাল সামরিক বাহিনী সংগঠিত ছিল। এশিয়া মাইনরে রোমক বাহিনীর সাথে সংগ্রামে তা নিশ্চিক্ত হওয়ার পর সম্রাট সম্পূর্ণর্পে রোমের কাছে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেন এবং অতঃপর তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

৩. গ্রীস ও মাকিদোনিয়া জয়। বলকান উপদ্বীপে রোম তার নীতি হিসেবে দক্ষতার সাথে গিডভাইড এ্যান্ড রুল' পলিসি গ্রহণ করেছিল। মাকিদোনিয়ার সাথে সংগ্রামে রোম গ্রীকদের স্বপক্ষে টেনে এনেছিল এই আশ্বাস দিয়ে যে গ্রীসকে রোম স্বাধীনতা দিয়ে দেবে। চ্ড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার যুদ্ধে মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস আর রোমক লেগিও সম্মুখ্যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বল্লম সুসজ্জিত ফালাঙ্গোস বাহিনী ছিল অজেয়।

রোমক বাহিনীর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে তারা পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং শন্তবাহিনীকে পিছর হটিয়ে দিতে শ্রের করে। কিন্তু এর ফলে তারা নিজেরা আবার কিছরটা ছন্তভঙ্গ হয়ে যায়, আর সেই সর্যোগে রোমের ক্ষিপ্রগতি সৈন্যরা শন্তব্যহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সর্দীর্ঘ বল্লম তখন আর কোনো কাজ দেয় না; মাকিদোনীয় ফালাঙ্গোস বাহিনী পরাজয় বরণ করে। এভাবে রোম মাকিদোনিয়া জয় করে নিল।

মাকিদোনীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরা নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেন্টা করলো। অবিলন্দের রোম তখন তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে খন্রী. প্র. ১৪৬ অব্দে গ্রীসের উপর নিজের প্রভূত্ব স্থাপন করলো। রোমকদের ইচ্ছার বির্দ্ধতা করার শাস্তিস্বর্প রোম গ্রীক সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র কোরিন্থ নগরী একেবারে ধরংস করে দেয়। কোরিন্থের সমগ্র অধিবাসী দাসে পরিণত হয়।

8. বিজিত দেশে রোমের ধরংসলীলা। রোম কর্তৃক বিজিত সমস্ত দেশেই চলতো ধরংসের তাল্ডবলীলা। রোমবাসীরা বন্দীদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। কোনো অভিযানে সৈন্যবাহিনীর পিছর পিছর যেত, কেন না সেনাবাহিনীর হাত থেকে তারা যুদ্ধবন্দীদের কিনে নিত পরে বাজারে বিক্রির জন্য। একবার তো এক অভিযানের পরে দেড় লক্ষ লোককে দাসরুপে বিক্রয় করেছিল রোমবাসী।

কোনো শহর অধিকার করার পর সাধারণত সেনাপতি নগর লু-ঠনের হৃকুম দিত। লু-পিত বস্তুর একাংশ যেত রোমের রাজকোষে। বাকি যা থাকতো তা ভাগাভাগি হতো যোদ্ধা ও তাদের অধিনায়কদের মধ্যে। সেনাপতিরা যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরতো রীতিমতো ধনী হয়ে।

বিজয়ী সেনাপতি সম্বর্ধিত হতো **विউম্ফুস্-য়ের** মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর সেনাপতির্পে বাহিনীর অগ্রভাগে রথে চড়ে (এই রথ টানতো চারটি সাদা ঘোড়া) আনুষ্ঠানিকভাবে রোম নগরীতে এসে প্রবেশ করতো বিজয়ী সেনাপতি — এই অনুষ্ঠানিটিকে তারা বলতো বিউম্ফুস্\*। এর অগ্রভাগে সার বদ্ধভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো শৃঙ্খলাবদ্ধ যুদ্ধবন্দীদের এবং লুক্টনের ফলে অজিতি ধনসম্পদাদি (দ্র. রঙিন ছবি ১৭)।

**৫. রোমের অধীনস্থ প্রদেশগ্রলোর অবস্থা।** রোম যে সমস্ত দেশ জয় করতো তাদের বলা হতো — প্রোভিন্ৎিসয়া (provincia), অর্থাৎ প্রদেশ। সে সব দেশের খনিজ সম্পদ, লবণখনি, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সবচেয়ে ভাল শস্যক্ষেত্র ও পশ্বচারণভূমি

<sup>\*</sup> **রিউম্ফুস**্ (triumphus) শব্দ থেকেই আমাদের পরিচিত ইংরেজি triumph শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। মৌলিক অর্থ: প্রাচীন রোমে বিজয়ী সেনাপতির সম্মানার্থে আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা। — অনু.

সবই রোমকদের অধিকারে চলে আসতো। প্রোভিন্ৎসিয়ার অধিবাসীদের উপর বিপর্ল পরিমাণ কর ধার্য করা হতো। যারা কর দিতে অক্ষম হতো তাদেরকে সপরিবারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হতো।

রোম-অধীনক্ষ প্রদেশসমূহ শাসন করতো সিনেটপ্রেরিত শাসক। শাসকরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। প্রদেশে ৩-৪ বছর কাটাতে পারলেই তারা বিপলে পরিমাণ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। এরকম একজন শাসক সম্বন্ধে লোকে বলতো: 'ধনী দেশটায় লোকটা এসেছিল গরিব, আর যাচ্ছে বড়োলোক হয়ে দেশটাকে গরিব করে দিয়ে।'

সারা এলাকা জনশ্ন্য হয়ে পড়তে লাগলো। এশিয়া মাইনরের ছোটো রাজ্যের রাজা রোমের বশ্যতা স্বীকারের পর বলে দিয়েছিল যে, তার প্রজাদের মধ্যে যত বয়স্ক প্রবায় আছে সকলেই দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে।

খানী. পা. ২য় শতকে বহা আগ্রাসী যাদের ফলে রোম এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের বহা জাতি রোমের বশ্যতা স্বীকার করে।

### মাকিদোনিয়া জয়ের পর রোমের অন্বচ্চিত গ্রিউম্ফুস্ সন্বন্ধে প্রতাকের বর্ণনা

নিম্নলিখিত প্রামাণ্য আলেখ্যের ভিত্তিতে রোমক বাহিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন্ সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি?

সব রাস্তাতেই যেখান থেকে শোভাযাত্রা দেখা সম্ভব, সেখানেই জনগণ সমবেত হয়েছিল। প্রথম দিন ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতেই ল্যুণ্ঠিত প্রস্তরম্ভি ও ছবি ভতি আড়াই শ'টা গাড়ি আসতে শ্রে, করলো।

পরের দিন নগরের পথে পথে সবচেয়ে স্কুদর ও মুল্যবান মাকিদোনীয় অস্থাস্প্র বোঝাই করা গাড়ি দেখা গেল। তামা ও লোহার তৈরি পরিত্বার অস্থাস্থাগুলো ঝকঝক করছিল। সেগ্লোর মধ্যিখানে তরবারি ও বল্লমের খোঁচাখোঁচা মাথা দেখা যাচ্ছিল। এর পিছর্পিছর সাড়ে সাত শ' ঘট ভর্তি রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চারজন করে লোক একেকটা ঘড়া বইছিল। তারও পিছনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রৌপ্যনিমিত বিশালাকার ভারি ভারি পেয়ালা ও পাত।

তৃতীয় দিন নিয়ে আসা হলো বলিদানের জন্য ১২০টি মোটাসোটা বৃহদাকার বাঁড়, তাদের শিং সোনালী রঙে রঞ্জিত। দ্রে দেখা গেল, নিয়ে আসছে স্বর্ণমন্দ্রা ভর্তি ৭৭টি ঘড়া, আগেরগুলো যেমন ছিল সেরকমই আকারে বৃহৎ। এসবের পিছন পিছন আসছিল লোকজন, তাদের মাথার উপরে ম্ল্যবান প্রস্তর্রখচিত খাঁটি সোনার তৈরি বিরাটাকার পার আর থালাগ্রলো তারা তুলে ধরেছিল। এসবেরও পিছনে আসছিল মাকিদোনীয় সম্লাটের রাজশকট, তাতে রাজার অস্কশস্ত্র ভর্তি, আর তার উপরে শোডা পাছিল তাঁর রাজম্মুকুট।

এই রথের পিছনে নিয়ে আসা হচ্ছিল রাজার সন্তানদের — দুই রাজকুমার ও এক রাজকুমারীকে। তাদের বয়স এত কম যে, কী দ্বঃখের দিন শ্রে, হয়েছে তাদের জন্য সেকথা বয়মতে পারার কথা নয়। তাদের পিছ্পিছ্ আসছিলেন কালো পোষাক পরিহিত সম্লাট। এই সর্বনাশে তিনি যেন বোধশক্তিরহিত হয়ে গেছেন।



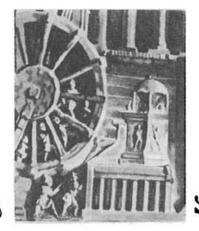



অত্যন্ত অলঙ্কৃত জাঁকজমকপ্র্ণ শকটে চড়ে চলেছিলেন স্বর্ণখচিত লাল পোষাক পরিহিত সেনাপতি। আর তাঁর পশ্চাতে চলেছিল তাঁর সৈন্যদল, হাতে তাদের ভেজপাতা গাছের ডাল\*, মুখে গান।

১. তৃতীয় পর্নিক য়ৢ৻ড়য়র বিবয়ণ পাঠের সময়ে কোন্ পক্ষের প্রতি তোমার সহান্ভৃতি জাগে? কেন? প্রথম ও দ্বিতীয় পর্নিক য়ৢ৻ড়য়র সাথে তৃতীয় য়ৢ৻ড়য়র মোলিক পার্থকয় কোথায়? ২. খানী. পা. ৭৪ সাল নাগাদ য়োম কর্তৃক বিজিত এলাকা মানচিত্রে দেখাও।

৩. 'প্রোভিন্ংসিয়া' বলা হত কাকে? প্রোভিন্ংসিয়ায় অবস্থা কীয়কম ছিল, বর্ণনা করো। ৪. আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সায়াজ্যের পতনের পর কোন্ কোন্ রাদ্রী খানী. পা. ২য় শতকে য়োমেয় সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাদেয় পরিণতি কী হয়েছিল? \*৫. ফালাঙ্গোস ও লেগিওয় গঠনেয় মধ্যে প্রতিতৃলনা করো। উভয়েয় মধ্যে কোন্টিয় সৢয়েয়াগসৢরিধা বেশি ছিল, আয় তা কোন্ দিক থেকে?

# § ৪৯. খ্রীষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতকে রোমে দাসপ্রথা

মনে করতে চেষ্টা করো — প্রাচীন গ্রীসে লোকে কীভাবে দাসত্বে অবনমিত হতো (§ ৩৫:১); গ্রীসে দাসদের কী কী কাজ করতে হতো (§ ৩৫:৩)।

১. রোমে দাসের সংখ্যাব্দি। যুদ্ধে বন্দী লক্ষ লক্ষ দাস এবং রোম-অধীনস্থ 'প্রোভিন্ৎসিয়া' (প্রদেশ)-গুলোয় নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাবার ফলে রোমে দাসের সংখ্যা অদৃষ্টপূর্বভাবে বেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, জলদস্যারা প্রচুর লোক ধরে এনে দাস হিসেবে বিক্রয় করে দিত।

রোমের অধীনে দাসদাসী কেনাবেচার শত শত বাজার ছিল। সর্বাপেক্ষা প্রধান

<sup>\*</sup> প্রাচীন গ্রীস ও রোমে জয়ের প্রতীক ছিল একটি বৃক্ষের পাতা। গাছটির লাতিন নাম 'লাউর্নুস নোবিলিস' (Laurus nobilis), দেখতে তেজপাতা বা জলপাই পাতার মতো। এই পাতা দিয়ে মালা গে'থে সেই মালা কারো মাথায় পরানোর অর্থ ছিল বিজয়মন্কুট পরানো। এই ম্ল শব্দ থেকে laureate কথার উৎপত্তি, বিজয়ী অর্থে। — অন্





১, ২, ৩, ৪. রোমে দাসদের কাজ: যাঁতা টানা; গ্হাদি নির্মাণের সময়ে মালমশলা উপরে টেনে তোলার কাজে ব্যবহৃত বিশালাকার চাকা ঘোরানো; গাঁইতি হস্তে পরিশ্রমরত দাস; বনাত উৎপাদনের কর্মশালায় ধোলাইয়ের কাজ।
(প্রাচীন রোমক শিলপনিদর্শন।)
দাসদের এধরনের শ্রমের পরিপ্রেক্ষিতে
তোমার সিদ্ধান্ত কী? ৫. শাস্তিভোগরত
দাস। (প্রাচীন রোমক ম্র্তি।)

বাজার ছিল ঈজিয়ান সাগরের মধ্যে দেলোস্ দীপে; এই বাজারে দৈনিক ১০ হাজার পর্যন্ত নরনারীর ক্রয়-বিক্রয় চলতো।

এখান থেকে দাসরপ্তানি সবচেয়ে বেশি ইতালিতেই হতো।

২. দাসশ্রমের ব্যবহার। প্রাচীন কালের গ্রীস ও প্রাচ্য দেশের তুলনায় ইতালিতে বিপ্লেসংখ্যক দাস কৃষিকর্মে লাগানো হতো। রোমের অভিজাতবর্গ শ্ধে যে সার্বজনীন কৃষিক্ষেত্রের বেশির ভাগ নিজেরা দখল করে নিয়েছিল তাই নয়, তারা চাষীদের কাছ থেকেও জমি কিনে নিত। তাদের অধিকারে বড়ো বড়ো জমিজমার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। দাসদের দিয়ে জমিতে লাঙ্গল দেয়া, নিড়ানি আর বেলচা দিয়ে চষাক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙা, যাঁতাকলে শস্য ভাঙা, মাড়াইকলে আঙ্কর আর জলপাই নিঙ্গড়ানো, পশ্র চরান ইত্যাদি সমস্ত কঠিন কঠিন কাজ করানো হতো (দ্র. ২৮৪ প্রত্যা ও ১৮ নং রিঙন ছবি)।

রোপ্যথনিতে কাজ করতো প্রায় ৫০ হাজার দাস। বড়ো বড়ো জাহাজে ১৫০-২০০ জন করে দাস দাঁড় টানতো; বিশাল ও ভারি একেকটা দাঁড় টানতে ৫-৬ জন করে দাস লাগতো। রাস্তাঘাট ও ভবন নির্মাণে দাসদের কাজে লাগানো হতো। নানা প্রকার কর্মশালায় ও জাহাজ-নির্মাণ কারখানায় শ'য়ে শ'য়ে ও হাজারে হাজারে দাস ব্যবহার করা হতো।

 কী অবস্থায় দাসরা কাজ করতো। রোমে দাসমালিকরা বলতো যন্ত্র হয় তিন রকমের, যেমন 'নীরব' যন্ত্র — যথা, গাড়ি, লাঙ্গল; 'সরব' যন্ত্র — যেমন ষাঁড়; আর আছে 'সবাক' যন্ত্র — দাস। দাস হবার পর লোকের নিজের আর কোনো নাম



বর্তামান ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত রোমক আন্ফিতেরারোন। (আলোকচিত্র।)
 রাদিরাতোরদের লড়াই। (প্রাচীন রোমক চিত্র।) একজন প্লাদিরাতোর প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে জাল ছুইড়ে দিয়ে

বিশ্বলের আঘাতে তাকে পরাজিত করতে চেন্টা করছে। ডাইনে — গ্লাদিয়াতোরদের তাড়া দেওয়ার কাজে নিয্কু ব্যক্তি। ৩. দাসের গলায় পরার গোল আংটা।

থাকতো না। তাকে নতুন কোনো ডাকনামে সবাই ডাকতো, প্রায়শঃই সেই নাম হতো অবজ্ঞাপ্রণ ও লাঞ্ছনাদায়ক; আর তা না হলে সাধারণ একটা কিছু নামে ডাকতো, যেমন: মিশরী, পার্সী।

দাস অত্যন্ত সন্তা ছিল বলে দাসমালিকরা তাদের দিয়ে অসম্ভব কন্টসাধ্য পরিশ্রম করাতে কুণ্ঠিত হতো না। গ্রীষ্মকালে দাসদের দৈনিক ১৮ ঘণ্টা করে ক্ষেতে-খামারে চাষবাসের কাজ করতে হতো। শস্য ভাঙার সময়ে যাতে ক্ষ্মধার্ত দাস কোনোপ্রকারে এক মুঠো ময়দাও মুখে তুলতে না পারে সেজন্য তার ঘাড়ে কাঠের চাকা পরিয়ে দেয়া হতো। সংবংসরে দাসের জন্য একটিমার জামা বরান্দ থাকতো, বছরের শেষে ছি'ড়েখ্ডে একেবারে শতজীর্ণ ন্যাতা হয়ে যেত সেটি। কিন্তু সেই কাপড়ের ফালিটুকুর পর্যন্ত মালিক সে ছিল না, তা দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হতো।

মাত্র কয়েক বংসর দাসজীবন যাপন করলেই একজন তর্ন শক্তসমর্থ্য লোক একেবারে পঙ্গর হয়ে য়েত। অশক্ত, কাজে অযোগ্য ও অকর্মণ্য দাসদের জনমানবশ্না কোনো দ্বীপে ফেলে রেখে আসা হতো, সেখানে অনাহারে তারা প্রাণত্যাগ করতো। তাদের জায়গায় মালিক ফের নতুন লোক কিনে আনতো, বাজারে কোনো সময়েই দাসের কোনো অভাব ছিল না।

8. প্লাদিয়াতোর্দের যুদ্ধ। দাসদের মধ্যে যারা ক্ষিপ্র, চটপটে ও শক্তিশালী ছিল রোমবাসীগণ তাদের অস্ত্রশিক্ষা দান করতো এবং পরে একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য করতো। এই দাসদের বলা হতো প্লাদিয়াতোর্।





গ্লাদিয়াতোর্দের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার জন্য আন্ফিথেয়াত্রোন্ তৈরি করা হয়েছিল, এটি দেখতে ছিল প্রায় অবিকল আধ্বনিক সার্কাসের মতো।\* আন্ফিথেয়াত্রোনের মধ্যে ঠিক কেন্দ্রস্থলে বাল্বময় উন্মৃত্ত স্থান থাকতো, তার নাম আরেনা। আরেনার চতুর্দিক ঘিরে ধাপে ধাপে দর্শকিদের বসবার জায়গা। ইতালি ও তার অধীনস্থ প্রদেশগ্র্লোর প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো শহরেই আন্ফিথেয়াত্রোন্ তৈরি করা হয়েছিল। উৎসবাদির সময়ে অগণিত দর্শকের সামনে আরেনাতে গ্লাদিয়াতোর্দের দ্বৈরথ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতো। (গ্লাদিয়াতোর্দের সাধারণত কী কী অস্ত্র ছিল তা ২ নং ছবির উপর ভিত্তি করে বলো।)

গ্লাদিয়াতোর্দের মধ্যে যারা যথেষ্ট সাহসিকতার সাথে লড়তো না, তাদেরকে চাব্ক ও তীক্ষামূখ বল্লম সহযোগে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হতো।

পরাজিত কিন্তু তখনো জীবিত — এধরনের গ্লাদিয়াতোরের ভাগ্য দর্শকদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হতো। দর্শকরা হাত তুললে তার জীবন রক্ষা পেত, আর যদি তারা হাতের ব্যুড়ো আঙ্বল নিচের দিকে করতো, তা হলে বিজয়ী তাকে হত্যা করতো। ভূত্যেরা আংটা পরানো লাঠি দিয়ে মৃতদেহগ্রলোকে আরেনা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে যেত। (দ্র. রঙিন ছবি ১৯।) সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশ্বদের সাথেও গ্লাদিয়াতোর দের এহেন যুদ্ধ করতে হতো।

৫. দাসমালিকগণ কীভাবে দাসদের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করতো। দাস যাতে পালিয়ে না যায় সেজন্য তাদেরকে রাত্রে জেলখানায় তালাবন্ধ করে রেখে দেয়া হতো, কয়েদঘরের গরাদে দেয়া জানালা হতো খ্বই ছোটো। তাদের অধিকাংশই কাজ করা ও ঘ্নমানো সবই লোহশ্ভখলে বদ্ধ অবস্থায় সম্পন্ন করতে হতো, শিকলের ঘষা লেগে লেগে গায়ে রক্তাক্ত ঘা হয়ে যেত। দাসদের গলায় আংটা পরানো থাকতো, আংটার উপরে লিখে দেয়া হতো: 'যাতে পালিয়ে না যাই, তাই আমাকে ধরে

<sup>\*</sup> আম্ফিথেয়ানোন্ (amphitheatron) শব্দটির ইংরেজি ভাষান্তর amphitheatre — এ্যাম্ফিথিয়েটার। আমাদের দেশের স্টেডিয়ামের সাথেও এর সাদৃশ্য বর্তমান। — অন্

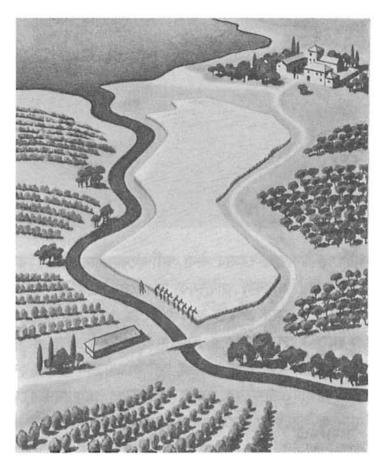

খ্রী. প্র. ২য়-১ম শতকে ধনী ব্যক্তির ভূসম্পত্তির পরিমাণ। দ্রে — গোলাবাড়ি। সম্মুখভাগে বামপার্শ্বে — দাসদের জন্য ছাউনি-ক্ষেদখানা। মাঠে পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে কর্মারত দাস। চারপাশের জমিতে আঙ্বর ও জলপাই বাগান।

রাখো।' তাদের মুখের উপরে প্রায়শঃই ছ্যাঁকা দিয়ে দাসমালিকের পরিচয়-জ্ঞাপক ছাপ মেরে দেয়া হতো।

পরিদর্শকরা দাসদের পিছন পিছন সর্বদা ভরঙকর খবরদারি করে বেড়াতো। পাছে দাসেরা কোনো চক্রান্ত করে বসে সেই ভয়ে মালিকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল — দাস হয় কাজ করবে, নয় তো ঘৢমাবে। দাসমালিকরা চেন্টা করতো বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা দাসদাসী কিনতে যাতে তারা একে অন্যের ভাষা না বৢঝতে পারে। রোমের দাসমালিকদের ধারণা ছিল, 'নচ্ছার বদমাইশগ্রুলোকে আতঙ্কের মধ্যে না রাখলে শায়েস্তা করা যাবে না।' সর্বদা যাতে ভয়ে ভয়ে থাকে সেজন্য তাদের উপর নির্যাতন করা হতো: চাবৢক মারা হতো তাদের, আগৢনের ছাাঁকা দেয়া হতো, গাঁটে গাঁটে মেরে হাড় ভেঙে দেয়া হতো। মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত দাসকে বড়ো কুশ তৈরি করে তার হাতে ও পায়ে পেরেক মেরে তাকে কুশবিদ্ধ অবস্থায় ফেলে রাখা হতো। প্রচন্ড রৌদ্রে মর্মান্তিক ফল্লণা ভোগ করতে করতে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুমুখে পতিত হতো।

নিজেদের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাসদের ঘ্ণার অন্ত ছিল না; তারা তাদের বিরুদ্ধে উন্মন্তপ্রায় হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল।

প্রাচীন কালে পৃথিবীর আর কোথাও রোমের মতো এত অধিকসংখ্যক দাস ছিল না ও তাদের বিরুদ্ধে এত নিষ্ঠুর শোষণও আর কোথাও হয় নি। রোমে দাসমালিকভিত্তিক সমাজ প্রচুর সমৃদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

১. প্রাচীন কালে অর্থনীতিক বিভিন্ন শাখায় দাসদের শ্রম যে বিপলে পরিমাণে ব্যবহার করা হতো, তার কারণ কী? এ প্রশেনর উত্তর দেওয়া কঠিন মনে হলে, প্রথমেই মনে করতে চেন্টা করো দাসদের দিয়ে কী কী কাজ করানো হতো। ২. প্রাচ্যে বা গ্রীসের চেয়েও রোমে দাসমালিকভিত্তিক সমাজ যে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা প্রমাণ করো। এই সমৃদ্ধির পিছনে কী কারণ ছিল? ৩. প্রাচীন যুগে প্রথবীতে সাধারণ মানুষজনকে কীভাবে দাসে পরিণত করা হতো? \*৪. রোমের কোনো দাসের জবানীতে তার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।

# § ৫০. ইতালিতে কৃষক দারিদ্রা, জমির জন্য তাদের সংগ্রাম

#### (म. मार्नाहर ४)

মনে করতে চেণ্টা করো — বিবৃন্নুস্দের ভূমিকা কী ছিল (§ ৪৬:১); খ্রী. প্র. ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীসে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় কেন নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল (§ ৪২:২)।

১. দাসদের দিয়ে জমি চাষ করালে কৃষিকাজ খ্বই কম খরচে সম্পন্ন করা যেত। তা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ হতে সস্তায় ইতালিতে অনেক পরিমাণে খাদ্যশস্য আনা হতো। খাদ্যশস্যের দাম কমে গিয়েছিল যে সব চাষী ক্ষেতে খাদ্যশস্যের চাষ করতো তারা নিঃম্ব হয়ে যেতে শ্বুর করে এবং নামমাত্র ম্লো দাসমালিকদের নিকট জমি বিক্রি করে দেয়। সমকালীনদের রচনায়জানা যায় য়ে, এলাকার পর এলাকা খালি হয়ে যায়: অলপ কিছু কাল প্রেও য়েখানে গ্রাম আর চাষীদের জমিজমা ছিল সেখানে দাসরা লাঙ্গল চষছে আর পশ্ব চরাচ্ছে। ইতালিতে বিপ্লে সংখ্যায় দাস আমদানের ফলে এবং রোম কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশ ল্বিণ্ঠত হওয়ায় দাসমালিকদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কৃষকরা গরিব হয়ে পড়ে।

সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া চাষীরা কাজ খ্রুজতে রোম ও অন্যান্য শহরে যেতে শ্রুর্ করলো। শহরে হাজার হাজার বাস্তুহারা মান্বের ভিড়ে ভরে গেল। অথচ এখানেও তাদের কাজ মিললো না, কেন না শহরের প্রায় সব কাজকর্মই তো দাসদের দিয়ে করানো হতো।

কৃষকেরা ভূসম্পত্তিহীন হয়ে পড়ার পরে সেনাবাহিনীতে লোক ভার্ত হওয়ার সংখ্যাও কমে যেতে লাগলো। রোমের সেনাবাহিনী শক্তিহীন হয়ে পড়লো। সৈন্যেরা আতি কন্টে খানী, পানু, ১৩৮ সালে সিসিলিতে দাসবিদ্রোহ দমন করে। এই অভ্যুত্থান সারা ইতালির দাসমালিকদের মারাত্মকভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে দেয়।

২. বিপর্ল সংখ্যায় দাস আমদানি (দাসরা তাদের অত্যাচারী প্রভুদের ঘ্ণা ছাড়া আর কিছর্ই করতো না) আর চাষীদের একেবারে নিঃস্ব করে দেয়া যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যাপার তা কিছর কিছর দাসমালিক ব্রুতে পেরেছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয় প্রেবেইউস পরিবারের গ্রাখি ভ্রাতৃদ্বয়: তিবেরিউস্ এবং গাইউস্ও ব্যাপারটা ব্রুতে পেরেছিলে।\*

দ্রাত্দ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ তিবেরিউস্কে তাঁর মেধা, ন্যায়নিষ্ঠা ও বীরত্বের জন্য রোমে সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করতো। ১৩৩ খন্নীন্টপ্রবাবেদ গণপরিষদ তাঁকে বিব্নুনুস্পদে নিযুক্ত করে।

তির্বেরিউস্ এক আইন গণয়নের প্রস্তাব করেন যার ফলে প্রত্যেক পরিবার সার্বজনীন জিমিতে ২৫০ হেক্টরের বেশি জিমি পেতে পারবে না, অতিরিক্ত জিমি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন লােকজনদের বিলি করে দেয়া হবে, তবে জিমি বিক্রয়ের কােনাে অধিকার অবশ্য তাদের হাতে রাখা হবে না। তির্বেরিউস্ তাঁর এই প্রস্তাব জনসমক্ষে পেশ করেন। ফােরয়েম বিপর্লসংখ্যক জনতার সম্মরথে স্পষ্ট ও উজ্জবল বক্তৃতায় তিনি এই আইনের সমস্ত ভালাে দিক তুলে ধরেন। জনগণ নিজেদের বিব্রের্স্ক্ সমর্থন জানায়। বাড়ির দেয়ালে, থামের গায়ে, এমন কি সমাধিফলকের উপরে পর্যন্ত দরিদ্রেরা এই আইন সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে স্লােগান লিখে রাখতাে। তির্বেরিউস্ কর্তৃক আয়ােজিত বিরাট জনসভায় তাঁর এই ভূমি-আইন গ্হীত হয়েছিল।

সিনেট, যার সদস্য ছিল ধনী জমিদাররা, এতে খ্বই রেগে যায়; কিন্তু গণবিক্ষোভের ভয়ে তারা প্রকাশ্যে জনসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু, বলতে সাহস পায় না। তিবেরিউসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করা শ্রু করে দেয়।

৩. পরের বংসর গণসভায় ত্রিব্নুস্ নির্বাচনের সময়ে তিবেরিউসের শত্ররা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ায় যে, তিনি রাজা হয়ে বসতে চান। গণসভায় তারা এমন ভয়ঙ্কর হৈচে শ্রুর্ করে যে শেষপর্যন্ত তিবেরিউসের পক্ষে বক্তৃতা দেওয়াই সম্ভব হলো না।

ফোর,মের অনতিদরেই সিনেটের অধিবেশন বসতো। সেনাতোরগণ তাদের এই ঘ্ণ্য ত্রিব,ন,স্কে দমন করার জন্য তিবেরিউসের দর্নামের স্থযোগ নেয়। সেনাতোরদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি 'প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য' বাদ বাকি সেনাতোরদের প্রতি আহ্বান জানালে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে ফোর,ম ময়দানের

<sup>\*</sup> ইংরেজিতে the Gracchi brothers হলেও দ্বভাইয়ের পদবী গ্রাখি নয়, গ্রাখ্বস (Gracchus); একবচন Gracchus শব্দটি বহুবচনে Gracchi হয়ে য়য়, ফলে বাংলাতে 'গ্রাখ্বস ভ্রাতৃদ্বয়' বলা চলে। — অন্ব.

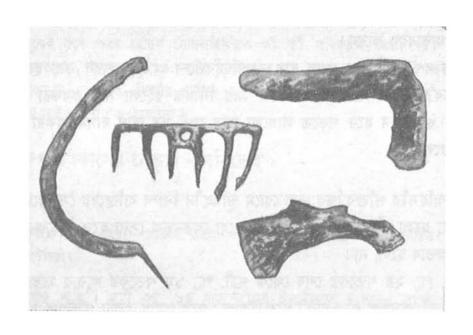

রোমে চাষবাসের জন্য লোহার তৈরি শ্রম-হাতিয়ার: কাস্তে, গাঁইতি, শাবল-কুড্বল।

দিকে ছুটে যান। জনগণ সামনে সেনাতোরদের দেখে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পথ ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়ায়। তখন সেনাতোররা ভাঙা বেণ্ডির তক্তা দিয়ে পিটিয়ে তিবেরিউস্কে হত্যা করে; তাঁর ৩০০ জন সমর্থকও প্রাণ হারায়। নিহত ব্যক্তিদের সকলকে তিবের্ নদীতে ফেলে দেয়া হয় — শুধুমাত্র অপরাধীদের মৃতদেহই এভাবে ফেলার নিয়ম ছিল। এর পর জমি বিতরণ করা বন্ধ করে দেয়া হয়।

8. খ্রী. প্র. ১২৩ সালের জন্য গণপরিষদে গ্রিব্নুন্ন্স্ নির্বাচিত হয়ে গ্রাখি প্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠজন গাইউস্ জ্যেষ্ঠপ্রাতার অনারন্ধ কর্ম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আবার জিম বিতরণের কাজ তিনি শ্রের্ করেন। গ্রাখি প্রাতৃদ্বয়ের কার্যকলাপের ফলে প্রায় ৮০ হাজার নিঃস্ব চাষী জিম পেয়েছিল।

রোম শাসন করছে মৃষ্ঠিমের জনা করেক ধনী অভিজাত — এটা যে কী অন্যায় তা গাইউস্ গ্রাখ্মস ব্রুবতে পেরেছিলেন। সিনেটের ক্ষমতা সীমিত করে রাষ্ট্রপরিচালনায় দরিদ্রদের টেনে আনার চেষ্টা করেন তিনি। সিনেটের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামের জন্য রোম ও ইতালির স্বাধীন অধিবাসীদের একগ্রিত করার চেষ্টা করেন গাইউস্, কিন্তু জনসাধারণের মাগ্র কিছ্ম অংশ তাঁকে সমর্থন করে। সিনেট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, তিনি শাসনক্ষমতা কেড়ে নিতে চান। গ্রিব্নুন্স্ হিসেবে তাঁর কাজের মেয়াদ শেষ হলে সশস্ত্র দাসমালিকদের দল ও সৈন্যেরা গাইউস্ ও তাঁর সমর্থকদের আক্রমণ করে বসে। সিনেট ঘোষণা করে যে, গাইউসের মাথার বদলে সে পরিমাণ ওজনের সোনা প্রস্কার দেয়া হবে। রোমের রাস্তায় রাস্তায়

যুদ্ধ শ্বের হয়ে যায়। সিনেটের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে গাইউস্ ও তাঁর ৩ হাজার সমর্থক মৃত্যুবরণ করেন।

জমি বণ্টন প্রনরায় থেমে যায়। অনতিবিলন্দেব আইন প্রণয়ন করা হলো যার ফলে সার্বজনীন ক্ষেত্রের জমি বিক্রয় আর নিষিদ্ধ রইলো না। কৃষকরা প্রনরায় ভূমিহীন ও নিঃদ্ব হয়ে পড়তে লাগলো আর সেই সব জমি দাসমালিকরা কিনতে শ্রের করলো।

৫. সেনাবাহিনীর শক্তিব্দির জন্য রোমে ভূমিহীন নিঃস্ব ব্যক্তিদের সৈন্যদলে ভার্তি করা শ্রুর হলো। নিরম্ন দরিদ্র জনগণের মধ্যে বেতনভুক সেনা হতে ইচ্ছ্রক লোকের কোনো অভাব হলো না।

খ্রী. প্র. ২য় শতকের শেষ থেকে খ্রী. প্র. ১ম শতকের শ্রর্র মধ্যে রোমক সৈন্যবাহিনী প্রনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তবে তাতে একটা গঠনগত পরিবর্তন ঘটে গেল। যারাই বেশি মাইনে দেবে তাদেরই চাকরি করতে ইচ্ছ্কে — এরকম ভাড়াটে সৈন্য নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে উঠলো।

#### প্রাচীন ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে

কীজন্য তিবেরিউস্ গ্রাখ্স্ কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করার দাবি জানিয়েছিলেন?

অত্যন্ত কুদ্ধ হয়ে তিবেরিউস্ বলতেন যে, দাস কখনো সেনাবাহিনীতে কাজ করার যোগ্য নয়, তারা মালিকের সঙ্গে সব সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। তিনি আরো মনে করিয়ে দেন যে, কিছু, কাল আগেই সিসিলিতে দাসদের জন্য মালিকেরা করিকম ক্ষতিস্বীকার করে, দাসদের সাথে রোমবাসীদের কত দীর্ঘ সময় ধরে ও কী দ্রুহ্ডাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে আর সেই সংগ্রাম কী বিপদ্জনকই না ছিল।

বিব্দের্সের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে লক্ষ্য করে গরিবদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যখন তিবেরিউস্ বক্তৃতা দিতে উঠতেন তখন তাঁকে কঠোর ও অপরাজের মনে হতো: 'ইতালিতে শিকারাশ্বেষী বনা জন্তুদেরও থাকবার গর্ত আছে, রাত কাটাবার জন্য আছে আশ্রয়, অথচ প্রাণ দিয়ে যারা ইতালির জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের কিছ্টি নেই, থাকবার মধ্যে আছে শ্বে আলো আর বাতাস। আশ্রয়হীন ভবঘ্রের মতো বউ-ছেলেপিলে নিয়ে তারা এদিক-ওদিক ঘ্রের বেড়াতে বাধ্য হয়। অন্যের বিলাসব্যসন ও ধনসম্পদের জন্য সৈন্যেরা যুদ্ধ করছে, প্রাণ হারাচ্ছে; বলা হচ্ছে, ওরা নাকি রক্ষাণ্ডজয়ী— অথচ ওদের একটুকরো নিজের জমি পর্যন্ত নেই।'

 প্রভাব বিস্তার করেছিল? তোমার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৪. খ্রা. প্. ২য় শতকের শেষ পাদে রোমক সৈন্যবাহিনীতে কী কী পরিবর্তন দেখা দেয়? সে সব পরিবর্তনের কারণ কী? ৫. এই পরিচ্ছেদের (§ ৫০) অন্তর্ভুক্ত উপচ্ছেদসম্বের শিরোনামা দাও। ৬. দ্বিতীয় প্রনিক যুদ্ধের কত বংসর পরে তিবেরিউস্ গ্রাখ্বসের ভূমি-আইন প্রবিত্ত হয়েছিল?

## § ৫১. স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে দার্সবিদ্রোহ

#### (দু. মার্নচিত্র ৯ক)

মনে করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন কালে প্রথিবীতে শোষিতদের দ্বারা সংঘটিত কী কী অভ্যত্থান ঘটেছিল।

১. বিদ্রোহের শ্রের। খানী. পান ১ম শতাবদীতে ইতালিতে দাসদের সংখ্যা অত্যন্ত বিধিত হয়েছিল। তাদের অবস্থা পারের মতোই শোচনীয় ছিল। এতে করে দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম ভবিষ্যতে আরো সান্দৃত হবার সাযোগ পায়।

কাপ্রাে শহরে গ্রাদিয়াতোরদের জন্য একটা বড়ো বিদ্যালয়-কারাগার ছিল। ৭৪
খন্নীন্টপ্রবান্দে তারা ষড়যন্তে লিপ্ত হয় এবং গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে থাকে।
গ্রাদিয়াতোরদের বাসস্থান বিদ্যালয়-কারাগারের প্রহরী এই ষড়যন্তের কথা জানতে
পারে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছ্ম ষড়যন্ত্রকারী পালাতে সক্ষম হয়। তারা ভিস্কভিউস্
পর্বতের চ্টোয় আশ্রয় নেয়।

পলাতকগণ স্পার্তাকাসকে করি নিজেদের পথপ্রদর্শক নির্বাচিত করে। স্পার্তাকাস তাঁর প্রচণ্ড শক্তি, সাহস ও ব্রদ্ধির জন্য প্রাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বলকান উপদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন, রোমকগণ তাঁকে বন্দী হিসেবে নিয়ে আসে। পলায়ন করতে গিয়ে তিনি ধরা পড়ে যান এবং তাঁকে গ্লাদিয়াতোরদের দলে ফেলা হয়।

প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের অস্ত্র বলতে ছিল স্টোলো খ্রিট আর রান্নাঘরের ছ্রির; আঙ্বরলতা দিয়ে তারা তাদের ঢাল তৈরি করেছিল। এই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা নিভর্শিকভাবে দাসমালিকদের ঘরবাড়ি এবং তাদের গাড়িঘোড়ার উপর আক্রমণ করতো। শাত্রদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিয়ে তারা নিজেদের অস্ত্রবলে বলীয়ান করে তোলে। নিকটবতর্শী এলাকার দাসরাও স্পার্তাকাসের দলে এসে যোগ দিতে আরম্ভ করে।

তিন হাজার রোমক সৈন্য পলাতক দাসদের আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে। পাহাড় থেকে নিচে নামার একমাত্র পায়ে-চলা পথ রোমকগণ অবরোধ করে রাখে। তাদের ধারণা ছিল যে, ক্ষ্রুণিপাসায় কাতর হয়ে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে। অথচ

20-419

<sup>\*</sup> ইংরেজির অনুকরণে Spartacus-কে সাধারণত 'ম্পার্টাকাস' লেখা হয়। — অনু.



कामात्रभारल कामारतता वर्म (भोगेरे कतरह। (श्राठीन तिलीक।)

বিদ্রোহীরা আঙ্বরলতা দিয়ে মই ব্বনে তার সাহায্যে রাগ্রিবেলায় পাহাড়ের অত্যন্ত খাড়া দিক দিয়ে নিচে নামলো। রোমক সেনারা ভাবেই নি যে, ওভাবে নিচে নামা সম্ভব, ফলে সেদিকে কোনো পাহারা রাখে নি। বিদ্রোহীরা অকস্মাৎ রোমক বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করে দেয়। (দ্র. রিঙন ছবি ২০)

২. মৃত্তির পথে। বিদ্রোহীদের সাফল্যের সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ইতালি হতে দলে দলে দাস এসে স্পার্তাকাসের বাহিনীতে এসে যোগ দেয়, তারা তাদের দৃ্র্ভাগ্যকে আর নিয়তি বলে মেনে নেয় নি।

দ্পার্তাকাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার দাস সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলে নানান ভাষায় কথা বলতো এবং ফলে প্রায়শঃই একে অপরকে ব্রুতে পারতো না। দ্পার্তাকাস তাদের মধ্যে কঠোর শৃঙখলা স্থাপন করেন। রোমক সেনাবাহিনীর অনুকরণে তিনি নিজের পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী ও গ্রেপ্তচর ব্যবস্থা গঠন করেন। দিবারাত্র কর্মকারগণ বিদ্রোহীদের শিবিরে লোহা পিটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র বানাতে থাকে।

স্পার্তাকাস তাঁর সৈন্যদল উত্তরাভিম্বথে চালনা করেন। সম্ভবত তিনি দাসদের ইতালি থেকে বের করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যাতে তারা নিজ নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে।

বিদ্রোহী বাহিনী যে কী পরিমাণ শক্তিশালী তা সিনেট ব্রুবতে পেরেছিল। তাই সিনেট তার বিরুদ্ধে ইতালির উভয় কোন্স্ল্ল্কেই প্রেরণ করলো। স্পার্তাকাসের বাহিনী বহির্ভূত দাসদের যে সব দল ছিল তাদের মেরে ধরংস করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন কোন্স্ল্ল্বয়। একইভাবে তাঁরা বিদ্রোহীদের প্রধান বাহিনীকে চার্রাদক



আহত স্পার্তাকাস। (পোম্পেই নগরে প্রাপ্ত দেয়ালে ঝোলানো ছবি অন্বকরণে অঙ্কিত।)

থেকে ঘিরে ফেলে ধরংস করতে চেয়েছিলেন। স্পার্তাকাস কিন্তু কোন্স্লেদের পরিকল্পনা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁদের আর পরস্পর মিলিত হবার স্থযোগ না দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের এক এক করে ধরংস করে ফেলেন।

অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহীর দল সমগ্র ইতালি অতিক্রম করে, যুদ্ধক্ষেত্রে রোমক বাহিনীকে পরাজিত করে তারা পো নদীর উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়। এমন সময়ে স্পার্তাকাস হঠাং বিপরীত মুখে তাঁর গতি পরিবর্তান করেন। মনে হয় বেশ কিছুসংখ্যক দাস ইতালি ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছুক ছিল না।

ত. বিদ্রোহীদের ফাঁদে পড়া। বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে রোমের দাসমালিকরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। খ্বই তাড়াহ্মড়ো করে তারা বিশাল সৈন্যসমাবেশ করে। দাসমালিকদের অনেকে নিজেরাই দাসদের সাথে যদ্ধ করতে যায়। এই বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচন করা হয় ক্রাম্সম্ম্ নামে অত্যন্ত ধনাঢ্য এক ব্যক্তিকে। তা ছাড়া সিনেট স্পেন ও বলকান উপদ্বীপ থেকেও সৈন্যদের ডেকে পাঠায়।

দ্পার্তাকাস দেখলেন যে, রোম অবরোধ করার শক্তি তাঁর নেই; তখন তিনি নিজ বাহিনীকে ইতালির দক্ষিণাণ্ডলে চালিত করলেন। পথে ক্রাস্স্স্সের বাহিনী বাধা দেয়, কিন্তু দাসরা সেই বাধা ছিল্ল করে বেরিয়ে যায়। রোমক যোদ্ধারা বিদ্রোহীদের এত ভয় পেত যে, বিদ্রোহীরা কাছাকাছি এসে গেলে বিখ্যাত রোমক যোদ্ধারা দল বেঁধে ছৢটে পালিয়ে যেত। নিজ বাহিনীর নিয়মশৃঙখলা রক্ষার জন্য পলাতক সেনাদের প্রতি দশ জনের ভিতর থেকে একজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার হৢকুম দিতেন ক্রাস্স্স্স্।

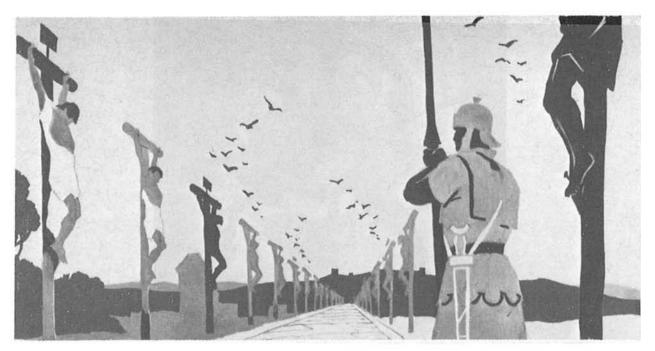

বিদ্রোহী দাসদের মৃত্যুদণ্ড। (আধুনিক শিল্পী অণ্ডিকত ছবি।)

স্পার্তাকাস অতঃপর তাঁর বাহিনীসহ ইতালির দক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপ অভিমুখে অগ্রসর হন। সিমিলিতে গিয়ে সেখানেও দাসবিদ্রোহ ঘটানোর পরিকলপনা ছিল তাঁর। কেরায়া নিয়ে বিদ্রোহীদের জলপ্রণালী পার করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় জলদস্মারা, কিন্তু পরে তারা প্রতারণা করে। দাসরা তখন ভেলা তৈরি করে সাগর পাড়ি দিয়ে সিসিলি পেণছ্রতে চায়, কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠে তাদের সবলশ্ডভশ্ড করে দেয়। সেখান থেকে সিসিলি মোটেও দ্রে ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা সেখানে পেণছ্রতে সক্ষম হয় নি।

স্পার্তাকাসের বাহিনীর উপর আক্রমণ করবেন কিনা মনস্থির করতে না পেরে ক্রাস্প্র্ন্ যার উপর দিয়ে অন্তরীপে আসার একমাত্র পথ ছিল সেই সংকীর্ণ যোজকটি দখল করে বসলেন। যোজকের এক উপকূল হতে অন্য উপকূল পর্যস্ত সমস্ত জায়গা জ্বড়ে রোমকরা গভীর পরিখা খনন করে ও উচ্চু বাঁধ বাঁধে। বিদ্রোহীরা ফাঁদে আটকা পড়ে যায়, তাদের মধ্যে দ্বভিক্ষি দেখা দিলো।

৪. 'অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে তীরের ঘায়ে মরাও ভালো'। অভ্যুত্থানকারীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় স্পার্তাকাস বলেছিলেন যে, অনাহারে মৃত্যুবরণের চেয়ে তীরের ঘায়ে মরাও ভালো। দুর্বিষহ শীতে এক ঝড়ো হাওয়ার রায়ে তিনি শন্ত্র উপর প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য সকলকে নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তাঁর বাহিনী এক জায়গায় পরিখা ভরে ফেলে ও বাঁধ দখল করে নেয় এবং ফাঁদ হতে মৃক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

কিছ্বসংখ্যক দাস প্রনরায় স্পার্তাকাসের বাহিনী থেকে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে

যায়; ক্রাম্স্ক্রে সময়ে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের প্রত্যেককে মেরে ফেলে।

ওদিকে আবার ঠিক এ সময়েই বলকান উপদ্বীপ হতে সৈন্যদল ইতালি এসে পেশছয় এবং স্পেন থেকেও পোম্পাই নামে জনৈক সেনাপতির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী চলে আসে। রোমের বাহিনীসমূহ যাতে পরস্পরে মিলিত হতে না পারে তজ্জন্য ক্রাস্স্স্-বাহিনীর দিকে স্পার্তাকাস-বাহিনী এগিয়ে যায়।

৫. শেষ যুদ্ধ। রোমবাসীদের সাথে বিদ্রোহীদের শেষ যুদ্ধ হয় ৭১ খ্রীন্টপূর্বাব্দে।
ক্রাম্প্র্স্ক্র নিহত করার জন্য স্পার্তাকাস চেন্টা করেন, কেন না তা হলে তাঁর
বাহিনী পরিচালকহীন হয়ে পড়বে। স্পার্তাকাসের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে শক্র্দের
দ্বজন সেনাপতি নিহত হয়। অবশ্য তিনি নিজেও উর্বতে আঘাত পান। আহত
স্পার্তাকাস এক পায়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। রোমকরা তাঁকে জীবিত
অবস্থায় ধরতে পারে নি। যুদ্ধের সময় তাঁকে এমন টুকরো টুকরো করে কেটে
ফেলেছিল রোমক সেনাদল যে তাঁর শরীর যুদ্ধক্ষেত্রে সনাক্ত করা
যায় নি।

রোমকদের সাক্ষ্যেই জানা যায় যে, বিদ্রোহীরা তাদের অন্তিম সংগ্রামেও মহাসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি খুবই বেশি থাকায় বিদ্রোহীবাহিনী একেবারে পরাজিত হয়ে যায় এবং বাদ বাকি কিছু লোক এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে।

যথাসময়ে পোম্পাইয়ের লেগিও এসে পলাতক দাসদের মেরে শেষ করে ফেলে। রোমকগণ যুদ্ধবন্দীদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে। কাপ্রয়া হতে রোম যাবার পথে রাস্তার দু'ধারে ছ'হাজার মৃত্যুপ্রতীক্ষারত দাসসহ ক্রুশের খ'র্টি পোঁতা ছিল।

রোমের দাসমালিকভিত্তিক রাজ্যের পক্ষে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রেণ — অর্থাৎ বিদ্রোহ দমন — করতে অত্যন্ত কণ্ট হয়েছিল ঠিকই, তবে এই সময়েই রোম খ্রই শক্তিশালী ছিল।

ভ্যাদিমির ইলিচ লেনিন এই দাসবিদ্রোহ ও স্পার্তাকাসকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন।
তিনি বলেছেন: '...দাসদের সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহের সবচেয়ে খ্যাতনামা বীরদের
একজন ছিলেন স্পার্তাকাস।'

প্রাচীন কালে সারা পৃথিবী জ্বড়ে দাস ও দাসমালিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলেছিল। রোমে যেখানে দাসতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটে সেখানে দাসদের সংগ্রাম বিশেষভাবে নির্মাম ও অটল আকার ধারণ করেছিল।

১. মার্নাচত্রে বিদ্রোহীদের অভিযান-পথ ও যুদ্ধক্ষেত্র দেখাও। ২. ভ্যাদিমির ইলিচ
লোনন স্পার্তাকাস সম্বন্ধে কী বলেছিলেন? ৩. বিদ্রোহীদের নেতা হিসেবে

স্পার্তাকাসের দক্ষতা এবং বিদ্রোহীদের সাহসিকতার উদাহরণ দাও। ৪. দাসমালিকভিত্তিক রাম্থ্রের প্রধান দর্টি লক্ষ্য কী কী ছিল তা § ৫১ ও § ৪৮-য়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করো। ৫. স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে দাসদের অভ্যুত্থান কত বংসর ধরে চলেছিল? স্পার্তাকাসের বিদ্রোহ এবং চীনে 'হল্বদ পট্টির' বিদ্রোহ—এ দর্টির মধ্যে কোন্টি আগে ঘটেছিল এবং কত আগে? ৬. নিশ্নলিখিত ঘটনার কোনো একটি অবলম্বনে এবং নিজেকে তার মধ্যে অংশগ্রহণকারী ভেবে নিয়ে গল্প রচনা করো: (ক) কাপরুমা নগরে প্রাদিয়াতোরদের চক্রান্ত এবং তাদের পলায়ন; (খ) ভিস্কভিউস্ পর্বত হতে অবরোহন ও রোমকদের সাথে তাদের যুদ্ধ; (গ) বিদ্রোহীবাহিনী কর্তৃক ক্রাস্স্বসের বেন্টনী ভঙ্গ।

খ্রী. প্. ৩য় শতকের শ্রে থেকে খ্রী. প্. ১ম শতকের আরম্ভ পর্যস্ত রোমে কী কী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল:

<sup>(</sup>ক) রোম প্রজাতন্ত্রের সীমা কীরকম পরিবতিতি হয়েছিল? মানচিত্রে পর্নিক যুদ্ধের শ্রুতে এবং তার পর ৭৪ খ্রীষ্টপূর্বান্দের দিকে তার রাষ্ট্রসীমা নির্দেশ করো।

<sup>(</sup>খ) ইতালীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থায় কী কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল? কী কারণে সেই সব পরিবর্তন ঘটেছিল?

<sup>(</sup>গ) রোমক সেনাবাহিনীতে কীভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল? সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি কেন পালেট গিয়েছিল?

### রোমে প্রজাতন্ত্রের পতন। সমৃদ্ধির কালে রোমক সামাজ্য

#### § ৫২. রোমে সিজারের ক্ষমতা দখল

(प्त. मार्नाहत ৯)

মনে করতে চেষ্টা করো — রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনভার কাদের উপর নাস্ত ছিল (§ ৪৬:২)।

১. রোমে সেনাপতিদের ক্ষমতা স্বৃদ্টুকরণ। রোমের আগ্রাসনম্লক যুদ্ধ ও রোমক সেনাবাহিনীর যোদ্ধারা ভাড়াটে সৈনিক ছিল বলে সেনাপতিদের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেরোছল। অভিজ্ঞ সেনাপতিরা যুদ্ধ চালানোর জন্য সিনেটের নির্দেশান্যায়ী নিজেরাই নিজেদের বাহিনী গঠন করতো। যোদ্ধারা তাদের কাছ থেকে বেতন এবং লহুণ্ঠিত মালের অংশ পেত। সৈন্যেরা শৃধুমান্ত সেনাপতির আজ্ঞা পালন করতো এবং সর্বদাই তাদের আদেশমতো যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকতো।

দাসমালিকদের অনেকেই মনে করতো যে, শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক উদ্যমী সেনাপতি কোন্সলে ও সিনেটের চেয়ে যোগ্যতর রূপে দাস ও দরিদ্রদের বিরুদ্ধতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। রোমে তাই সেনাপতির শাসন কায়েম হোক এটাই তারা চাইতো। বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয়ী এবং ৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দাসবিদ্রোহকে নির্মান্ডাবে যিনি দমন করেছিলেন সেই পোম্পাই এ কাজের উপযুক্ত বলে তাদের মনে হয়েছিল।

এদিকে একইভাবে রোমের শাসনক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন জ্বালয়াস সিজার।\* তিনি এসেছিলেন সম্ভ্রান্ত এক পাত্রিংসিউস পরিবার থেকে। অলপ বয়স

<sup>\*</sup> গাইউস্ ইউলিউস্ কেজার (Gajus Julius Caesar) ১০১ খ্রীষ্টপ্র্বাবেদ জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪র্থ খ্রীষ্টপ্র্বাবেদ নিহত হন। লাতিনে তাঁর নামের উচ্চারণ ভিন্ন রকম হলেও ইংরেজির অনুকরণে বাংলা ভাষায় সর্বন্ত জ্বলিয়াস সিজার নামে প্রচলিত। তাই ইউলিউস্ কেজার লিখলে বোঝার অস্ক্রিধে হবে বলে এখানে প্রচলিত বানানই রাখা হলো। — অনু.







১. জর্বলিয়াস সিজার। ২. পোম্পাই (প্রাচীন রোমক আবক্ষ মর্ন্তি)। ৩. মরণোন্ম্রখ জনৈক গল্
(প্রাচীন মর্ন্তি)।

থেকেই তিনি ক্ষমতা ও খ্যাতির স্বপ্ন দেখতেন। দরিদ্র রোমবাসীদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল — তাদের ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। এই কারণে তিনি দরিদ্রদের বিনাম্ল্যে খাদ্যবিতরণের দাবি জানান এবং তাদের জন্য গ্লাদিয়াতোর লড়াই দেখার আয়োজন করতেন। সিজার কোন্স্ল পদে নির্বাচিত হন এবং ৬৮ খ্রীষ্টপ্র্বাবেদ গালিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিয্কত হন।

ই. গলিয়া\* জয়। গল্ জাতি পো নদীর অববাহিকায় এবং আধ্নিক কালের ফ্রান্সে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে অনেক উপজাতিই পরস্পরে পরস্পরের শর্র ছিল। সিজার যখন গলিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তখন শ্ধ্মার পো নদীর অববাহিকা আর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের কিছ্ অংশ রোমকদের অধিকারে এসেছিল। তিনি গল্দের সাথে যুদ্ধ শ্রু করলেন তাদের দেশ দখল করবেন বলে।

গলিয়াতে প্রায় ৮ বংসর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। সিজার এই যুদ্ধে নিজেকে এক অক্লান্ত ও প্রতিভাবান সেনাপতিরপে প্রমাণ করেন। কিছু অভিজাত গল্কে সিজার নিজের পক্ষে টেনে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারাই গ্পেচরের কাজ করতো এবং অরণ্য ও জলাভূমি অঞ্চলে তাঁর বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। গল্রা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য নিভাঁকভাবে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের বিশ্ভেশেল বাহিনী যুদ্ধে অভিজ্ঞ রোমক লেগিওর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি।

<sup>\*</sup> লাতিনে Gallia; ফরাসী ও ইংরেজিতে Gaul লেখা হয়। বর্তমান কালের ফ্রান্স ও বেলজিয়ম প্ররো এবং নেডারল্যান্ড, স্বইজারল্যান্ড ও জার্মানির কিছ্ব কিছ্ব অংশ নিয়ে প্রাচীন কালে গালিয়া প্রদেশ গঠিত ছিল। প্রাচীন গল জাতির আবাসভূমিই হলো গল দেশ বা গালিয়া। — অন্ব.

রোমক বাহিনী সারা দেশ দখল করে নেয় এবং কয়েক লক্ষ যুদ্ধবন্দীকে দাসরুপে বিক্রয় করে। তারা গল্দের পবিত্র স্থান যেখানে দেবতাকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে আনীত স্বর্ণ সঞ্চয় করে রাখা হতো, তা লঠে করে। সিজার লঠের মাল দিয়ে সৈন্যদের বেতন বাড়িয়ে দেন। উপরস্থু তিনি যোদ্ধাদের ভূসম্পত্তি বিতরণ করারও প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। রোমে তাঁর নামে আমোদপ্রমোদ প্রদর্শন করা হতো, দরিদ্রকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো।

- ৩. রোমে শাসনক্ষমতা দখলের লড়াই। গলিয়া জয় করার পর সিজারের হাতে ছিল সম্পূর্ণ এক শক্তিশালী ও আজ্ঞান,বতা সেনাবাহিনী, তাদের সৈনাধ্যক্ষ হবার স্নাম আরু প্রচুর ধনসম্পদ।
- 8৯ খনীত প্রাক্তে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সিনেটের সৈন্যবল সিজার অপেক্ষা অনেক বেশি থাকলেও তারা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়ানো ছিল। সিনেট তখন তার বাহিনী পরিচালনার ভার দিলো পোম্পাইয়ের উপর। কিন্তু সিজার এত দ্রুত আক্রমণ করে বর্সোছলেন যে রোম প্রতিরক্ষার আয়োজন করার সময় পান নি পোম্পাই এবং তিনি বল্কান উপদ্বীপে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। দাসমালিক ও দাসদের এক অংশ সিজারের সাথে হাত মেলায়। রোমের দরিদ্র জনগণ বিশ্বাস করেছিল যে, সিজার তাদের অবস্থা উল্লত করবেন। প্রায় কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই তাঁর সেনাদল রোম ও সমগ্র ইতালি দখল করে নিল।

ওদিকে ততদিনে বল্কান উপদ্বীপে গিয়ে পোম্পাই বিরাট এক বাহিনী গঠন করে ফেলেছেন। সিজারের সেনাদল তখন সেখানে গিয়ে পোম্পাইয়ের বাহিনী সম্পূর্ণ ধরংস করে দেয়, সব বাকি সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পোম্পাই পলায়ন করেন, তবে কিছুকালের মধ্যেই তিনি নিহত হন। এর পর আরো ৩ বংসর ধরে সিজারকে এশিয়া, আফ্রিকা ও স্পেনে তাঁর বিপক্ষীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়।

সিজার ও পোম্পাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ তাঁদের পক্ষাবলম্বন্কারী রোম-নাগরিকদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। ফলে এই সংগ্রামকে রোমের গৃহষ্দ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

8. রোমের একছর অধিপতি — সিজার। গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে সিজার রোমে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হাতে তখন অবাধ ক্ষমতা। সিনেট ও কোল্স্ল বাধ্যভাবে তাঁর আদেশ পালন করছে। তিনি নিজেকে ইন্পেরাতোর্ (সমাট) রুপে ঘোষণা করলেন, লাতিনে যার অর্থ হলো 'একছের অধিপতি'। যুদ্ধের সময়ে রোমে সেনাপতিদের এই নামেই ডাকা হতো। সিজার অবশ্য এই উপাধি সাময়িকভাবে নয়. স্থায়ীভাবেই গ্রহণ করলেন।

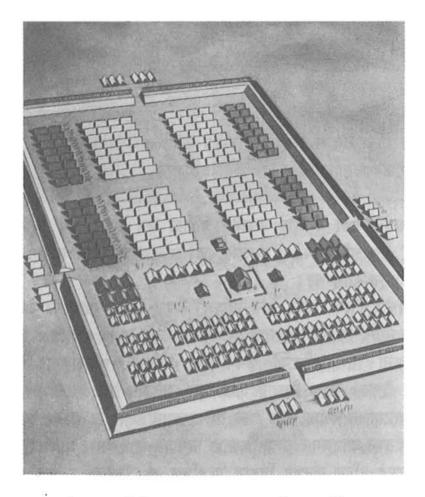

রোমে সৈন্যদের শিবির। মধ্যভাগে — সেনাপতির ছাউনি, অন্যান্য ছোটোখাটো ছাউনি পদস্থ সেনানায়কদের, আর বেণিটি বলিদানের জন্য। সমগ্র শিবির এলাকা ঘিরে পরিখা ও প্রাচীর রয়েছে।

সর্বশক্তিমান ইন্পেরাতোরকে সমাটের ন্যায় শ্রদ্ধা করা হতো। মন্দ্রার উপরে তাঁর ছবি খোদিত হতো, দেব-দেবীর মন্তির পাশে তাঁর মন্তি রাখা হতো। সিনেটে গিয়ে তিনি স্বর্ণ ও গজদন্তু খচিত সিংহাসনে উপবেশন করতেন। মন্তহস্তে তিনি সৈন্যদের উপহার দিতেন বটে, তবে দরিদ্রদের তিনি প্রতারণা করেছিলেন। তিনি রোমে তাদের বিনাম্ল্যে খাদ্যবিতরণ দ্বিগন্ন কমিয়ে দেন।

৫. সিজারের মৃত্যু। কিছ্মগংখ্যক সেনাতোর সিজারের একনায়কতন্দ্রী স্বেচ্ছাচারী শাসনে খর্মা ছিল না। তারা রোমে অভিজাতবর্গের প্রজাতন্ত্র কায়েম রাখতে ও শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছিল। এই সেনাতোররাই চক্রান্ত করে। ষড়যন্দ্রে নেতৃত্ব দান করেন ব্রুটাস্\* নামে জনৈক ধনী ও সম্প্রান্তবংশীয় দাসমালিক; তিনি নিজেকে সিজারের সমকক্ষ বলে ভাবতেন।

<sup>\*</sup> মার্কুস্ ইউনিউস্ রুতুস (Marcus Junius Brutus)-য়ের জন্ম ৮৫ খ্রীন্টপূর্বাবেদ, ৪২ খ্রীন্টপূর্বাবেদ তিনি আত্মহত্যা করেন। বাংলাতে ইংরেজির অনুকরণে সর্বদা রুটাস্ লেখা হয় বলে এখানেও সেই বানানই রক্ষিত হলো। — অনু.

৪৪ খ্রীষ্টপূর্বান্দে সিনেটের এক অধিবেশনে চক্রান্তকারীরা সিজারকে ঘিরে ধরে। পোষাকের ভিতরে ল্কানো ছোরা বের করে তারা ২৩ বার সিজারকে আঘাত করে, ফলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রোমে স্থায়ী একনায়কতন্ত্রী শাসন স্থাপনের যে চেণ্টা সিজার করেছিলেন তা বিফল হলেও তাতেই বোঝা যায় যে, রোমে প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি কত ভঙ্গার ছিল।

#### প্লব্ৰোক রচিত স্থিজার-জীবনী থেকে

৪৯ খনীণ্টপ্রেশি সিজার নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে গলিয়ার দক্ষিণ সীমানায় অবিছত র্নিকন নদীর কাছে এসে পেছিলেন। সেনাবাহিনীসহ এই সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ — প্রজাতক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। সিজারের সম্মুখে তখন দুটি পথ: হয় রোম শাসন করা, নয় কলাণ্কত মৃত্যুদণ্ড লাভ। 'গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিজার অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলেন, একবার মনে হচ্ছে এটা করাই ঠিক, পরক্ষণেই আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছেন। শেষ পর্যস্ত সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে কেলে যেন ভবিতব্যকে মেনে নিতেই হবে এমনভাবে তিনি উচ্চারণ করলেন: 'ইয়াজা এন্ত্ আলেয়া'\*, তার পর সীমা পার হবার জন্য এগিয়ে গেলেন।'

'To cross the Rubicon' প্রবাদোক্তির অর্থ'— যা থেকে পরে আর পিছানো যাবে না এরকম বিপক্তনক কর্মের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

এশিয়া মাইনরে অতি দ্রুত ও সহজে তাঁর একজন বিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর সিজার মাত্র তিনটি শব্দে তাঁর বিজয়সংবাদ পাঠিয়েছিলেন: 'ভেনি, ভিদি, ভিংসি'\*\*, অর্থাং আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। (এভাবে অতি সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশক বাক্যকে কীবলা হয়?)

১. খ্রী. প্. ২য় শতকের শেষ দিক থেকে খ্রী. প্. ১ম শতকের প্রথম দিক পর্যস্ত সময়পরিধিতে রোমক সৈন্যবাহিনীতে কোন্ পরিবর্তন ঘটার ফলে সিজার রোম শাসনের অধিকারলাভে সমর্থ হয়েছিলেন? তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো। ২. সিজার কর্তৃক রোমের শাসনক্ষমতা দখল করার পশ্চাতে তাঁর গালয়া অভিযানের কী তাৎপর্য নিহিত? ৩. রোমের দরিদ্র জনতার প্রতি সিজার ও গ্রাখি দ্রাতৃদ্বয়ের আচরণের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? \*৪. বিপক্ষদলীয়দের উপর জয়লাভ করার পর সিজারের শাসনের সাথে কোন্স্লদের শাসনের প্রতিতৃলনা করো। ন্যুনপক্ষে তিনটি পার্থক্য নির্ণয় করো। ৫. স্পার্তাকাস বিদ্রোহের কত বৎসর পরে সিজার রোমের শাসনক্ষমতা দখল করেন?

<sup>\*</sup> Jacta est alea — দান ঢালা হয়ে গেছে। অর্থাৎ যা ঘটে গেছে তা থেকে আর পিছাবার কোনো উপায় নেই। The die is east ইংরেজি প্রবাদটি লাতিন প্রবাদের অন্বাদ। — অন্ব.

<sup>\*\*</sup> Veni, vidi, vici. — অন্.

#### § ৫৩. ওক্তাভিয়ান আউগ্যেন্ডুস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে রোম সামাজ্য

(प्त. मार्नाठव ৯)

মনে করতে চেণ্টা করো — কোন ধরনের রাণ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র বলা হয় (§ ৪৫:৪); কোন ধরনের রাষ্ট্রকে রাজতন্ত্র বলা হয় (§ ৪২:৪)।

১. প্রজাতন্ত সমর্থকদের পরাজয়। সিজারহত্যার ষড়যন্ত্রকারীরা রোমে কোনো গণসমর্থন লাভ করে নি। খ্ব কম লোকই প্রজাতন্ত্র রক্ষার জন্য আগ্রহী ছিল, কেন না শ্বেমাত্র গোটা দশেক অভিজাত পরিবার রোম শাসন করতেন। সিজারের বাহিনী ষড়যন্ত্রীদের মেরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, ফলে চক্রান্তকারীরা প্রাচ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। প্রজাতন্ত্রের সমর্থকগণ মাকিদোনিয়ায় এক সৈন্যবাহিনী গঠনে সমর্থ হয় এবং ইতালি অভিম্থে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। প্রনরায় গৃহযুদ্ধ শ্রের হয়ে গেল।

সিজারের লেগিওতে নতুন অধিনায়কের আগমন ঘটলো: একজন তাঁর প্রাক্তন সহকারী এ্যাণ্টোনি\* ও অন্যজন সিজারের এক অপ্পবয়স্ক আত্মীয় ওক্তাভিয়ান। বিশালদেহী ও প্রচণ্ড শক্তিশালী এ্যাণ্টোনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। দূর্বল ও রুগ্ণ ওক্তাভিয়ানের না ছিল যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা, না ছিল সেনাপতি হবার ক্ষমতা; কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় ধৃত্ত ও সতর্ক, এবং দক্ষ সহকারী নির্বাচনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

এ্যান্টোনি এবং ওক্তাভিয়ান উভয়েই উভয়কে ঘ্ণা করতেন, কিন্তু তব্ যে একর মিলেছিলেন তা কেবল প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। তাঁরা তাঁদের সেনাদল নিয়ে রোমে চলে এসে, কয়েক হাজার বিপক্ষীদের নিহত করে তাদের বিষয়-সম্পত্তি দখল করে নেন। পরে ওক্তাভিয়ান ও এ্যান্টোনি সৈন্যবাহিনীসহ মাকিদোনিয়ায় চলে আসেন। যুদ্ধে ফিলিপি নামক এক শহরের কাছে এংদের সৈন্যবাহিনী প্রজাতন্ত্র সমর্থকদের পরাজিত করে। রুটাস্ তরবারির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

২. এ্যান্টোন এবং ওক্তাভিয়ানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ। এ্যান্টোনি এবং ওক্তাভিয়ান রোম রাজ্যের শাসনভার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। এ্যান্টোনি পর্বাঞ্চলীয়

<sup>\*</sup> মার্কুস্ আন্তোনিউস্ (খ্রী. প্র. ৮৩-৩০ অব্দ) বাঙালী পাঠকের নিকট চলচ্চিত্র, শেক্সপিয়রের নাটক, ইত্যাদি নানান স্ত্রে মার্ক এয়াণেটানি রূপে এত পরিচিত যে তাঁর প্রকৃত লাতিন নামের বদলে ইংরেজিতে প্রচলিত — এবং তার মাধ্যমে বাংলাতেও — উচ্চারণটিই এখানে রাখা হলো। — অন.





মহামহিম আউগ্নুস্থুসের মর্তি। (পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে।)
উপরে — দেব-দেবী ও আত্মীয়ম্বজন পরিবেণ্টিত আউগ্নুস্থুম। তাঁর মাথার
উপরে দেবী পর্ন্তপমাল্য ধরে রেখেছেন। নিচে — রোমের সেনাদল যুদ্ধে বন্দী
ধরে আনছে। ২. জনৈক সম্লাটের সম্মানে রোমে স্থাপিত খিলানাকৃতি
বিজয়তোরণ। (আলোকচিত্র।)

প্রদেশসমূহ শাসন করতেন। মিশর রাজ্যের রাজকীয় আড়ম্বরবহর্ল রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি থাকতেন। ওক্তাভিয়ান থাকতেন রোমে এবং দেশের পশ্চিম দিকের অঞ্জগ্রলো শাসন করতেন।

উভরেই একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্থৃতি নিতে থাকেন। ৩১ খ্রীষ্টপূর্বান্দে এ্যান্টোনি নিজের সৈন্যদল ও নৌবাহিনীকে গ্রীসের আজিউস্ অন্তরীপে সন্মিলিত করেন। ওক্তাভিয়ানের সেনা ও নৌবাহিনীও এখানেই সমবেত হয়। নৌযুদ্ধে ওক্তাভিয়ান জয়ী হন। এ্যান্টোনি নিজ সৈন্যবাহিনী ছেড়ে জাহাজে চেপে আলেকজান্দ্রিয়া পলায়ন করেন। সেনাপতির অভাবে এ্যান্টোনি-বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

খ্রী. প্র. ৩০ সালে ওক্তাভিয়ানের সেনাবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করে বসে। এ্যান্টোনি তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মিশরকে রোমের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। এভাবে সর্বশেষ গ্রীক-মাকিদোনীয় রাজ্যটিরও পতন ঘটলো।

০. ওক্তাভিয়ানের শাসন। এ্যান্টোনির বিরুদ্ধে জয়লাভের পর ওক্তাভিয়ান সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ও ইন্পেরাতোর উপাধি বজায় রাখেন। প্রজাতন্ত্র নামেই রোম পরের মতো পরিগণিত হতে লাগলো। রোমে সিনেট বসতে লাগলো, গণসভার অধিবেশন এবং প্রতি বংসর কোন্স্লে ও অন্যান্য সরকারি পদে লোকজন নির্বাচিত হতে লাগলো ঠিকই, তবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ওক্তাভিয়ান এদের প্রত্যেককে তাঁর ইচ্ছার সাধারণ নির্বাহকে পরিণত করেন।

গণপরিষদ উচ্চপদসম্হের জন্য হয় দ্বয়ং ওক্তাভিয়ানকে, নয়তো তাঁর অন্গ্রহপ্রতা ব্যক্তিদের নির্বাচন করতো। কোন্সলে ও ত্রিব্রন্ম বিনাবাক্যে ওক্তাভিয়ানের আদেশ পালন করতো। একদা সমাটের ইচ্ছার বির্দ্ধে জনৈক রোমবাসী কোন্সলে পদপ্রার্থী হলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটলো। ওক্তাভিয়ান তাঁর বির্দ্ধে বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সিনেট থেকে সরিয়ে তাঁর দ্বপক্ষাবলন্বীদের নিয়ক্ত করেন। সিনেটে সর্বপ্রথম মত তিনিই প্রকাশ করতেন, আর সেনাতোরগণ তখন নিদ্বিধায় সমাটের সিদ্ধান্তান্যায়ী নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। সেনাতোরগণ সমাটকে সন্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করে — আউগ্রেষ্থ্য, যার অর্থ 'পবিত্র'।

৩০ খনীষ্টপূর্বান্দ হতে ১৪ খনীষ্টান্দ পর্যস্ত আমৃত্যু তিনি রোম শাসন করেন।

### আউগ্রস্থুসের সময়ে রোমের শাসনব্যবস্থা

| সৈন্যবাহিনী সৈন্যবাহিনী                              |                                                    |                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| গণপরিষদ                                              | কোম্স্ল                                            | সেনাভূস                                           |
| রোমের নাগরিকব্-দ                                     | দাসমালিকদের মধ্য থেকে<br>নির্বাচিত                 | ইন্দেপরাতোর কর্তৃক<br>নিয <b>়</b> ক্ত            |
| ইন্পেরাতোরের পছন্দসই<br>কোন্স্লে নির্বাচনের হাতিয়ার | ইন্সেরাতোরের আদেশ ও<br>নির্দেশ বাস্তবে র্পায়ণকারী | ইন্পেরাতোরের অন্কুলে<br>সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী |





দক্ষিণ ডানিয়ৢব অঞ্চল বিজয়ের পর য়াইয়ান স্থাপিত স্তম্ভ।
 (আলোকচিয়।) ২. য়াইয়ান স্তম্ভে খোদিত রিলীফ।

শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা রোম শাসন স্থাপন করার ফলে ওক্তাভিয়ান ষড়যন্ত্রকে খ্ব ভয় পেতেন। সিনেটে তিনি সবসময় বিশ্বাসী সঙ্গী পরিবৃত হয়ে থাকতেন এবং পোষাকের নিচে বর্ম পরতেন।

8. রোম সাম্রাজ্য; তার দাসমালিকভিত্তিক চরিত্র। আউগ্রন্থস প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর পরও বজায় থাকে। বংশধর কোনো উত্তরাধিকারী অথবা সৈন্যবল দ্বারা শাসনক্ষমতা দখলকারী কোনো সম্রাট রোম শাসন করতো। 'ইন্পেরাতোর' শব্দটি নতুন অর্থ লাভ করে — রোমের শাসক মাত্রই এই নামের অধিকারী হলেন। যদিও রোমে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নিয়মকান্ত্রন বজায় ছিল, তব্ব প্রজাতন্ত্র পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল রাজতন্তে। রোমের রাজতন্ত্রকে বলে সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে দাসমালিকদের প্রভুত্ব রোমে ও তার প্রদেশগালোয় আরো সাদৃঢ় হয়। ওক্তাভিয়ান অত্যন্ত গর্বভিরে লিখেছিলেন যে, দাসমালিকদের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া ৩০ হাজার দাস বন্দী করে তিনি প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেন। কোনো দাস তার মালিককে হত্যা করবে আইন অনুযায়ী সে গ্রেহ যত দাস থাকতো সকলকেই মৃত্যুদণ্ড পেতে হতো; একবার একসাথে ৪০০ দাসকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় ইন্পেরাতোরগণ উৎপীডিতদের বিদ্রোহ দমন করতেন।

দাসমালিকেরা শ্ধে, রোমেই নয়, বিভিন্ন প্রোভিন্ৎসিয়ায় সম্লাটের শাসন সমর্থন করেছিল।

৫. রোম সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বিজয়াভিযান। ১১৫-১১৬ খ্রীষ্টাব্দে অভিজ্ঞ ও উদ্যমী সেনাপতি ইন্পেরাতোর বাইয়ান তাঁর বাহিনী নিয়ে মেসোপটেমিয়া অভিযান করেন। এর আগে কখনো রোমের লেগিও প্রাচ্যের অত দ্রোগুল অর্বাধ অগ্রসর হয় নি। কিন্তু রোমের অধীনস্থ প্রদেশগ্রলোয় বিজিত জনতার বিদ্রোহ শ্রের হয়ে যাওয়ায় বাইয়ান তাঁর অভিযান থামিয়ে বিদ্রোহদমনে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন।

নাইয়ানের এই অভিযান ছিল রোমক সেনাবাহিনীর সর্বশেষ বিজয়াভিযান।
বিদ্রোহ দমন ও সীমান্ত রক্ষার জন্য সামাজ্যের প্রচুর সৈন্যবলের প্রয়োজন দেখা
দেয়। নাইয়ান এশিয়ায় প্রায় সমস্ত দখলীকৃত অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হন,
কেন না সেগ্লো বজায় রাখতে বিশাল সেনাবাহিনীর দরকার হতো। খ্রীফীয়
২য় শতাব্দীর প্রথম দিকে আগ্রাসী যুদ্ধাভিযান বন্ধ করে অধিকৃত ভূভাগ রক্ষা করার
প্রয়োজনীয়তা বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

#### 'দেবপ্রতিম আউগ্যেস্থসের কীতি' নামধারী শিলালিপি থেকে

শিলালিপির ভিত্তিতে ১ম শতাব্দীতে রোমের অধিবাসী সম্পর্কে কী জানা যায়? আউগ্নস্তুসের ধনসম্পদ ও রোম রাজ্যে তাঁর অবস্থা সম্বন্ধে কী বলতে পারি আমরা?

'...দশম বার যখন আমি কোম্স্ল হই, তখনো আমি আরেকবার আমার সম্পত্তি থেকে প্রত্যেক লোককে চার শ' সেন্তের্তিউস্ (রোমে প্রচলিত চাঁদির ম্য়া) করে দান করি; আর একাদশতম কোম্স্লেজকালে আমি আমার নিজ সামর্থে ক্রীত খাদ্যসামগ্রী মোট বারো বার লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করেছিলাম; এবং যখন আমি দ্বাদশ বারের জন্য তিব্নুস্ হলাম তখন তৃতীয় বার আমি প্রত্যেককে চার শ' সেন্তের্তিউস্ দান করি। ন্যুনপক্ষে আড়াই লক্ষ্ণ লোক আমার দান লাভ করতো। যখন আমি অন্টাদশতম বার তিব্নুস্ হই এবং দ্বাদশ বারের জন্য কোম্স্ল, তখন আমি শহরের তিন শ' কুড়ি হাজার গরিব লোকজনদের প্রত্যেককে দ্ব'শ'



রঙিন ছবি ১॥ আদিম কালে য্থবদ্ধ মান্বের দল। অভিকত চিত্রে ছবিগালো যে মান্বেরই তা কীভাবে প্রমাণ করবে? আধ্যনিক মান্ব ও চিত্রাভিকত মান্বের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই আদিম মান্বেদের পক্ষে তুষারহিময্ত আবহাওয়ার এলাকায় বসবাস করা সম্ভব হয়েছিল কি? কেন হয়েছিল? বর্তমান গ্রন্থের মধ্যে কোথায় সেই আকর তথ্যাদি দেওয়া আছে যার ভিত্তিতে আদিম মান্বের চেহারা ও তাদের ব্যবহৃত শ্রম-হাতিয়ারের গড়ন এখানে অভকন করা সম্ভব হয়েছে?



রঙিন ছবি ২॥ গ্রেভান্তরে বসবাসকারী গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠী। গ্রেহাবাসীরা কী কাজে ব্যস্ত রয়েছে? প্রায় ও নারীর মধ্যে শ্রমবিভাগ করে নেয়া হয়েছে কীভাবে? ছবিতে অধ্কিত মান্যেরা যে সব শব্দ বলতে পারতো, সেরকম অন্তত দশটি শব্দ কলপনা করে বলো।



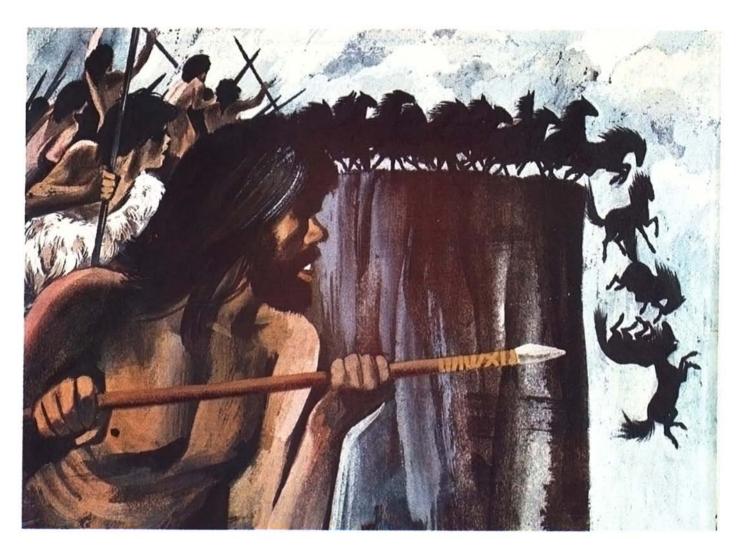

রঙিন ছবি ৩॥ বানো ঘোড়া শিকারের দৃশ্য। বইয়ের কোন্খানে এরকম শিকারের বর্ণনা আছে, খাজে বের করে। শিকারীরা একা একা বসবাস করলে তাদের পক্ষে খাওয়া-পরার কোনো কিছাই সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না কেন?

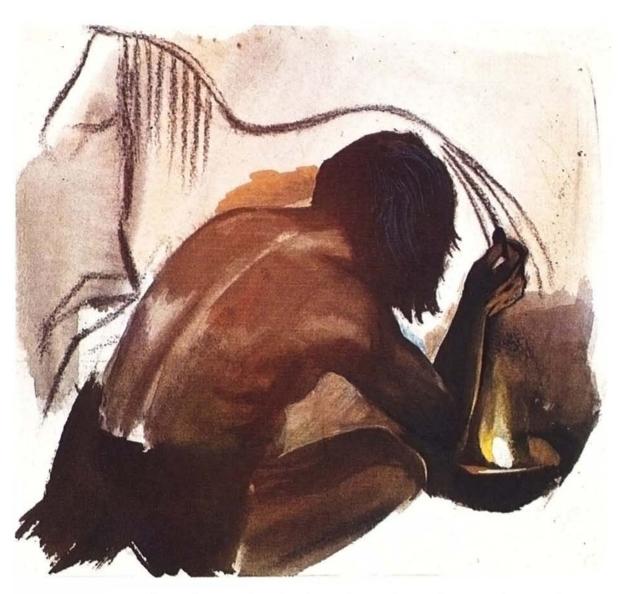

রঙিন ছবি ৪॥ আদিম শিল্পী। বামদিকে অঙ্কিত ছবির সাথে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই চিত্রের কোথায় সঙ্গতি রয়েছে?

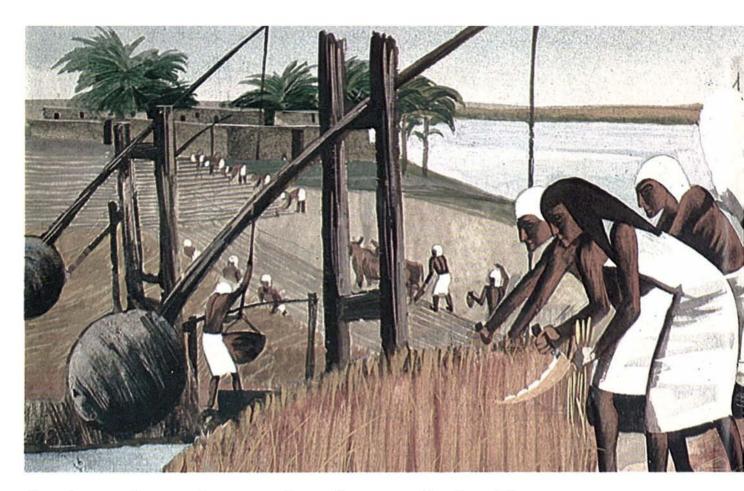

রঙিন ছবি ৫॥ প্রাচীন কালে নীল নদের অববাহিকা। ডাইনে: কৃষকেরা নিজ নিজ জমিটুকরো চাষ করছে। একদল ফসল কাটছে, অন্যদল সেই মরশ্বমেই জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছে এবং বীজ ছড়াচ্ছে। শাদ্বফের সাহায্যে জল তোলা হচ্ছে। বামে: দার্সনির্ভর অর্থনীতি। কী কী লক্ষণ থাকার ফলে দার্সনির্ভর অর্থনীতি ও কৃষকদের অর্থনীতি আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায়?

রঙিন ছবি ৬॥ প্রাচীন মিশরে খাজনা আদায়। বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন মিশরী চিত্র ও রচনার আলোকে চিত্র অধ্কিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও।







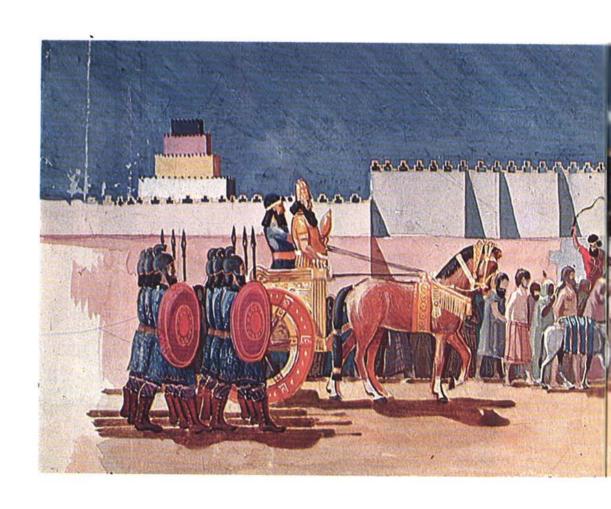

রঙিন ছবি ৭॥ প্রাচীন মিশরে পাহাড় থেকে পাথর ভাঙার কাজ। পাহাড়ের পাথরের মধ্যে তারা প্রথমে ছোটো আকারের ছিদ্র করে তার মধ্যে কাঠের কীলক গ্র্লুজে দিয়ে তাতে জল ঢালতো। জল পেয়ে কাঠ ফে'পে উঠতো এবং পাহাড়ের গা থেকে সম্পূর্ণ একটা বড়ো পাথরের চ্যাঙ্গড় ভেঙে বেরিয়ে আসতো। তামার তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে সেই পাথর যত্নসহকারে ঘষামাজা করা হতো। দড়ি দিয়ে তথন প্রস্তরখণ্ডটি বে'ধে বহু, লোক একসঙ্গে টানতে টানতে নীল নদের ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলতো যাতে সেখান থেকে নিমাণিক্ষেরে পাঠানো যায়। পাথর ভাঙার এই স্কুকঠিন শ্রম দাস এবং দণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পন্ন করা হতো।

রঙিন ছবি ৮। আসিরীয় সৈন্যদলের স্বগ্হে প্রত্যাবর্তন। পিছনে আসিরীয় সমাটের রাজপ্রাসাদের প্রাচীর দেখা যাছে। বামে: মন্দিরের চ্ড়া দ্শ্যমান। আর এসবের সামনে — অশ্ববহিত রথে সমাট, তাঁর পিছনে অন্সরণরত সেনাবাহিনী। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং গাধা ও উট পিঠে লন্থিত মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।

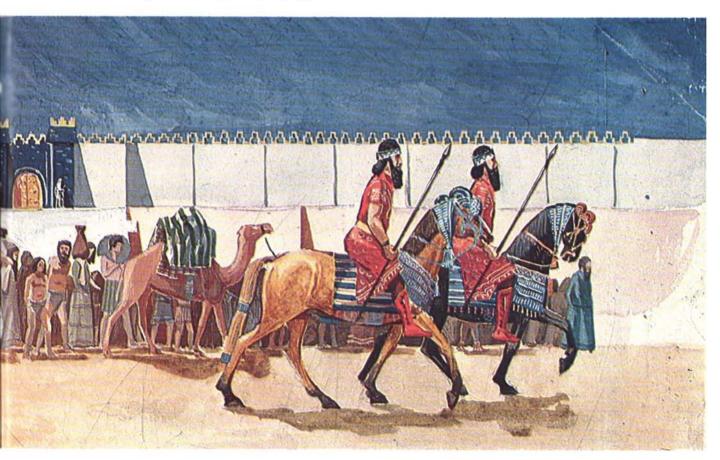



রঙিন ছবি ৯।। ফিনিসীয় যুদ্ধজাহাজ একটা সওদাগরী জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বর্তমান গ্রন্থের কোথায় এধরনের আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, খা্লে বের করো।



রাঙ্কন ছবি ১০া চীনে 'হল্বদ পট্রির' বিদ্রোহ। যোদ্ধাদের দ্বারা স্বরক্ষিত হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাবার সময় বিদ্রোহীদল আক্রমণ করে বসেছে। সামনে বামদিকে একটি ছইগাড়ি, তার উপরে চিত্রলিপিতে লেখা 'ংসিয়া-ংসি' — যার অর্থ 'নব যৢগ': বিদ্রোহে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানোর প্রতীক ছিল এই দুটি কথা। ছইগাড়ি ও গাছের আড়ালে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ল্বকিয়ে আছে। ডাইনে দ্বের জনবসতি এবং জমিদারের ঘরবাড়ি প্রভৃতে দেখা যাছে।

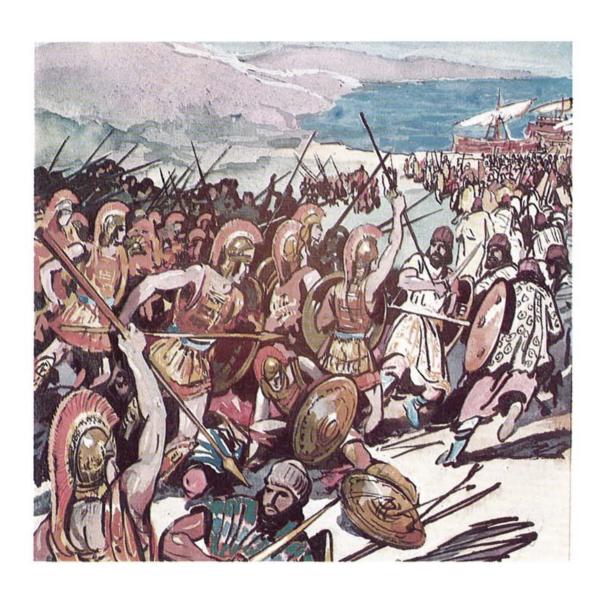



রঙিন ছবি ১১॥ মারাথনের যুদ্ধ। যখন পারসীক বাহিনীর বৃহদাংশ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে আর মাত্র জনা কয়েক যোদ্ধা শত্র্দের প্রতিরোধ করার চেণ্টা করছে — সেই মুহুর্তিটি এই ছবিতে ধরা পড়েছে। দুরে — পারসীকদের জাহাজ। পারস্য বাহিনী ও গ্রীক যোদ্ধাদের যুদ্ধান্তের মধ্যে ভুলনা করে।

রঙিন ছবি ১২॥ খানী, পানে ৫ম শতকে গিরেউস বন্দর। বামে: দাসরা আথেনীয় মৃংপারাদি জাহাজে বোঝাই করছে। পাশেই দ্রদেশ থেকে নিয়ে আসা গমের বস্তাও তারা জাহাজ থেকে খালাস করছে। ঈষং ডাইনে — সদ্য ধরা মাছ নোকো থেকে নামিয়ে জেলেরা বয়ে আনছে। জাহাজ থেকে শৃত্থলাবদ্ধ দাসদের নিয়ে আসা হচ্ছে বিক্রির জন্য। সামনেই দাস কেনা-বেচার বাজার। ঠিক উল্টোদিকে উপসাগরের উপকৃলে দীর্ঘ প্রস্তরপ্রাচীর। সাগরের বৃক্কে ভাসমান জাহাজের কোন্টি সওদাগরী আর কোন্টি যুদ্ধজাহাজ, কীভাবে সনাক্ত করবে?



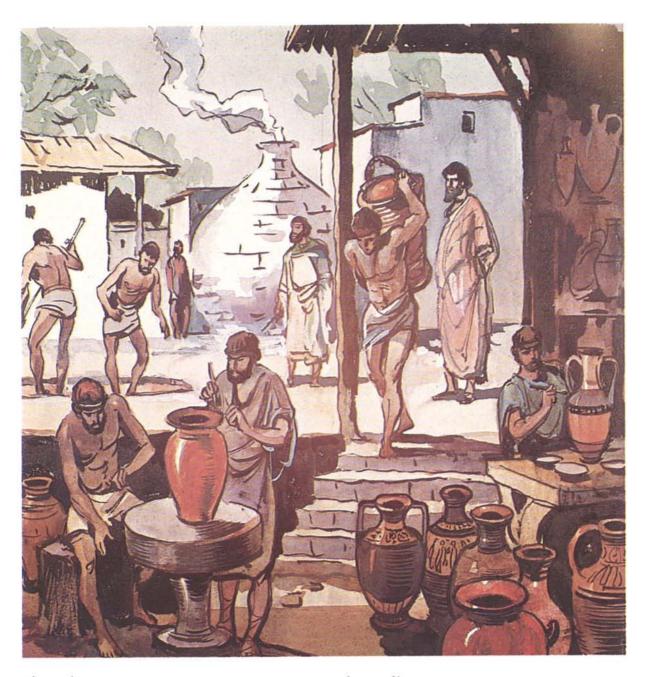

রঙিন ছবি ১৩॥ আথেন্সের কুম্ভকার। বামে: দাসরা পা দিয়ে মাটি ছানছে। তারপর চাঙ্গাড়িতে করে কুমোরের কাছে বয়ে আনছে। কুমোর তখন সেই মাটি দিয়ে তার জিনিস বানাচ্ছে। কুমোরের চাকা ঘোরাচ্ছে দাস। ডাইনে: শিল্পী মৃংপাত্রাদির উপর ছবি আঁকছে। পিছনে: কুম্ভকারের বিশাল চুল্লী — তার হাতে তৈরি মাটির জিনিসপত্র পোড়াবার জন্য।



রঙিন ছবি ১৪॥ আথেন্সে গণ-সন্মেলন। ভোটদানের মৃহ্ত্ ছবিতে বিধৃত হয়েছে। সদ্যমাত্র ভাষণ শেষ করে বাশ্মী সি<sup>\*</sup>ড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সম্মুখভাগে — কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তি; তারা দেমোসদের অধিকাংশের দাবির সমর্থনে ভোটদানে কোনো অংশ নেবে না। নাগরিকদের অধিকারবঞ্চিত ব্যক্তিকে চাব্ত্বক হাতে প্রহরী তাড়া করছে। ছবিটিতে কী লক্ষণ দেখে ব্রুকতে পারছো যে আথেন্সে একটি সম্মেলন বসেছে?





রঙিন ছবি ১৫॥ গ্রীক থিয়েটার। ওথে স্থার উপরে ঐকতানসঙ্গীতের গায়কদল দাঁড়িয়ে আছে, আর বেদীর নিকটে — বংশীবাদক। স্কেনে-র সামনে, ওথে স্থার পিছনে মঞের উপরে দুই অভিনেতা। দর্শকদের বসার জায়গা পাহাড়ের পাদদেশে নিমিত হয়েছে; সবচেয়ে সামনের সারিগ্রলাের প্রেরাহিত ও সম্লান্ত ব্যক্তিগণ আসীন। খ্রী. প্রে ৪র্থ শতকে গ্রীক থিয়েটার যেমন ছিল, সেভাবেই এ ছবিটি অভিকত হয়েছে। মঞে ট্রাজেডি না কমেডি — কী অভিনীত হছে বলে তােমার ধারণা?

রঙিন ছবি ১৬॥ প্রাচীন গ্রীসে অশ্ববাহিত রথচালন প্রতিযোগিতা। যে প্রাচীন গ্রীক ছবির ভিত্তিতে এ
চিত্রটি অভিকত হয়েছে, সেই ছবিটি এই বইয়ের ভিতরে কোথায় আছে দেখাও।





রঙিন ছবি ১৭॥ রোমে বিজয়োৎসব। সম্মুখভাগে শিকলে বাঁধা সম্ভ্রান্তবন্দীদের দল, তাদের মধ্যে শিশ্ব এবং নারীও রয়েছে। সাদা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে সেনাপতিকে আসতে দেখা যাচ্ছে। পিছনে দাস সোনার তৈরি মালা তাঁর মাথার উপরে ধরে রেখেছে।



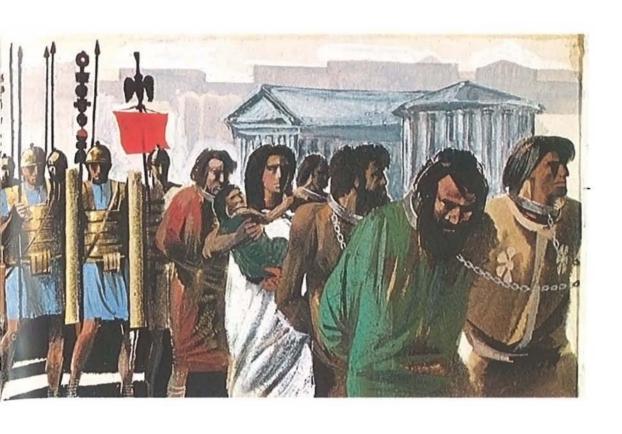

রঙিন ছবি ১৮॥ রোমক দ,সমালিকের ধনসম্পত্তি। বামে: আঙ্বরের রস বের করার জন্য মাড়াইকল। ডানদিকে: শস্য ভাঙার যাঁতাকল; এর পিছনে দাসদের জন্য তৈরি ছাউনি-কারাগার। সামনে — দাসকে প্রহাররত পরিদর্শক। মাঝখানে: এসবের মালিক দাঁড়িয়ে আছে।

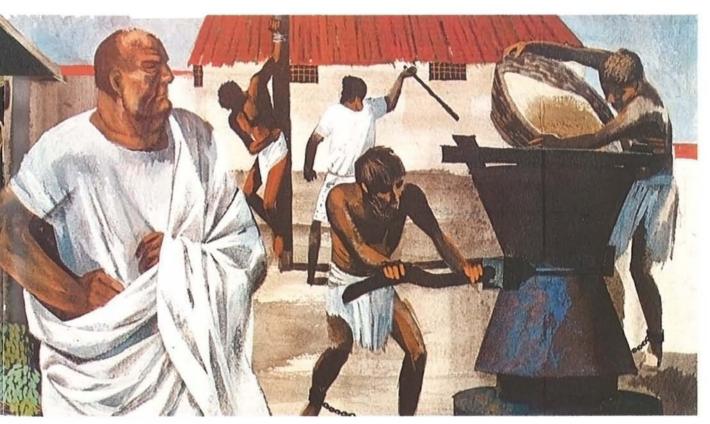



রঙিন ছবি ১৯॥ রোমের আম্ফিথিয়াটারের দৃশ্য। দ্বজন গ্লাদিয়াতোরের মধ্যে যুদ্ধ এইমাত্র শেষ হয়েছে। যোদ্ধাদের একজন ভারি অস্তে স্ক্রাজ্জত, আর অন্যজনের আছে জাল এবং ত্রিশ্ল। দর্শকগণ পরাজিত ব্যক্তির ভাগ্য কী নির্ধারণ করে তা শোনার জন্য জয়ী যোদ্ধা অপেক্ষা করছে।



রঙিন ছবি ২০॥ স্পার্তাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ। অভ্যুত্থানের কোন্ মৃহতে ছবিতে ধরা পড়েছে বলো।

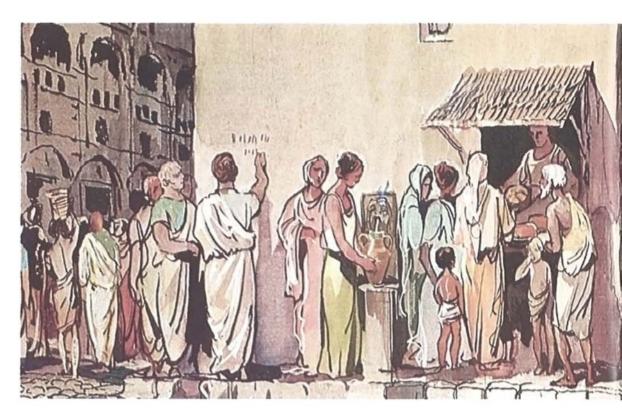

রঙিন ছবি ২১॥ সাম্রাজ্য পত্তনের পরে রোমের অবস্থা। ছবিতে বহুতল ভবন দেখা যাচ্ছে। বাড়িগনুলোর মাঝে মাঝে সর্ব অন্ধকার গালি। বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বৃদ্টির সময় রাস্তা পার হবার জন্য রাস্তার উপরে পাথর ফেলে দেয়া হতো। চারজন দাস পাল্কীতে করে জনৈক ধনী রোমক ভদ্রলোককে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছবির মধ্যভাগে — গরিবদের রুটি বিতরণের জন্য ছোটো ঝুপড়ি দোকান। গ্লাদিয়াতোরদের প্রতিঘদিদ্বতার কথা সকলকে জানিয়ে দেবার জন্য দেয়ালে প্রচারলিপি লিখছে একজন। ডাইনে — ধনাঢা ব্যক্তির বাসভবন। বাড়ির ভিতরে মালিক আসছে, ক'জন সঙ্গী তাকে ঘিরে রেখেছে — কেউ-বা তার কাছ থেকে দান পাবার অপেক্ষয়, কেউ-বা মধ্যাহ্ণভোজের নিমন্ত্রণ।

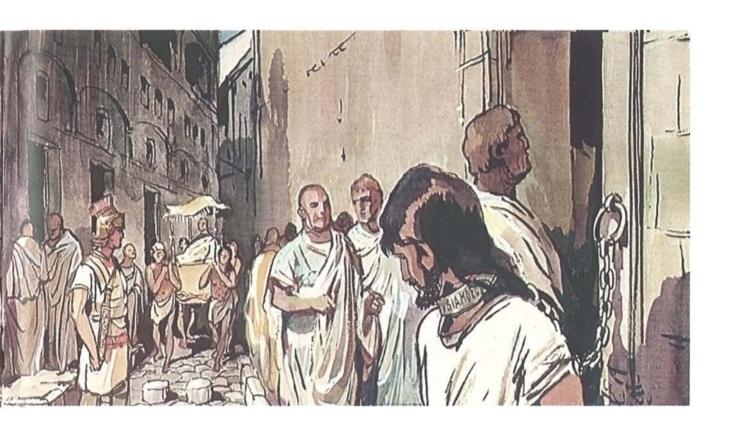



রঙিন ছবি ২২॥ 'বর্বরদের' দ্বারা রোম লা ঠন। কোন্ ধরনের জিনিস তারা লা ঠেন করছে, আর কী তারা অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে ফেলে দিচ্ছে বলো।

চল্লিশ সেন্তের্তিউস্করে মাদ্রা দান করি এবং যাদ্ধে অজিত লাণ্ঠনসামগ্রী থেকে আমি হাজার সেন্তের্তিউস্করে মাদ্রা আমার সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করি — এই উপহারটি প্রায় এক লক্ষ্ বিশ হাজার সেনা লাভ করেছিল। ম্য়োদশতম কোন্সাল্ড লাভের সময়ে আমি দালক লোককে মাথাপিছা, দাশৈ চল্লিশ সেন্তের্তিউস্করে মাদ্রা দান করি।

সৈন্যদের যে জিম বিতরণ করেছিলাম তার অর্থ-ও আমি ব্যয় করি; সব মিলিয়ে তার অঙক দাঁড়িয়েছিল ছিয়াশী কোটি সেম্ভের্তিউস।

## আউগ্যস্তুসের সমকালীন কবি ভেগিলিউসের\* কাব্য 'এনেঈদ্' থেকে

২০১ পৃষ্ঠায় মর্নাদ্রত এঙ্গিখলোসের সালামিস যুদ্ধের বর্ণনা ও ভৌগলিউসের এই কবিতার মধ্যে প্রতিতুলনা করো। গ্রীক ও রোমক কবি কার জয়গাথা গেয়েছেন?

মধ্যভাগে রণতরী শোভিছে দুইটি;
উভয়েরই তামুগাত্র রোদ্রে ঝলসিছে...
দেখ ঐ চলিলেন রণে আউগ্রন্থস
সাথে লয়ে ইতালির বীরপতে সবে,
সেনাতুস্ আর যত বীর নাগরিকে...
আরো দেখ — প্রাচ্যজয়ী এ্যাণ্টোনি আসে
লোহিত সাগর হতে জয়মাল্য লয়ে।
সহস্র দাঁড়ের ঘায়ে ফেলিল সাগর,
তীক্ষ্য দেহে কেটে জল রণতরী ধায়,
ফেনোচ্ছাসে ফোটে যেন ফেনিল জলিধ।
ছোটে তীর শন্শন্, অলাতচক্র
উড়িছে চৌদিকে দেখ...

প্রবেশি রোমের দ্বারে জয়ী আউগ্নেস্থ্রস দেব-দেবী চরণেতে বিন্দ প্রথমেতে সমগ্র নগরে গড়েন তিনশত বেদী। পথেঘাটে কোলাহল আনন্দ উল্লাস, ...সারবন্দী চলিয়াছে বন্দী পরাজিত — অস্ত্র, পোষাক ও ভাষাতে নানান।

23—419

<sup>\*</sup> প্রিউস্ ডেগিলিউস্ মারোনিস্ (Publius Vergilius Maronis) ৭০ খ্রীন্টপ্রান্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯ খ্রীন্টপ্রান্দে মারা যান। 'Aeneid' তাঁর সর্বাধিক খ্যাত কাব্য। ইংরেজির অনুকরণে বাংলায় এই কবি ডাজিল (Virgil) রুপে এবং তাঁর কাব্য 'ঈনীড' রুপে সাধারণত লিখিত হয়ে থাকে। — অনু.

স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীন কালের প্রাচ্যদেশীয় রাজতন্ত্রের সাথে তার কী পার্থক্য বিদ্যমান ছিল? ৩. রোম সাম্রাজ্য কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতো? তোমার উত্তর বৃত্তিসহ প্রমাণ করো। ৪. রোম সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রোম কর্তৃক বিজিত দেশগন্তাে মানচিত্রে দেখাও। রোম রাজ্যের সীমানা কখন সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হয়েছিল? সাম্রাজ্য-সীমা প্রসারের চেয়ে সাম্রাজ্য রক্ষায় কেন মনোনিবেশ করতে হয়েছিল? কত শতাব্দী ধরে ইতালির বাইরে রোম তার আগ্রাসী যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিল, হিসাব করে বলাে। ৫. ওক্তাভিয়ান কত বংসর যাবং একা রোম শাসন করেছিলেন? এখন হতে কত বংসর প্রের্থ তাঁর শাসনকাল শ্রুর হয়, এবং কবে তা শেষ হয়েছিল?

## প্রজাতন্ত্রের শেষ থেকে সাম্লাজ্যস্থাপনের শর্রর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোমক সংস্কৃতি ও জনজীবন

## § ৫৪. প্রাচীন রোমের শিল্পকলা

মনে করতে চেণ্টা করো — প্রাচীন গ্রীসের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দুর্টি কাব্য; খ্রী. প্র. ৫ম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষ্করগণ তাদের শিল্পকর্মে কাদের র্পায়িত করতো (§ ৩৮:২; § ৪০:২)।

১. রোমে গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব। রোমক সংস্কৃতিতে হেল্লাসের উন্নততর সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে।

ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত গ্রীক উপনিবেশসমূহে রোমবাসীরা গ্রীসের ভাষা, বিজ্ঞান ও শিলপকলার সাথে পরিচিত হয়েছিল। গ্রীক বর্ণমালার ভিত্তিতে তারা লাতিন বর্ণমালা সূষ্টি করে।

রোমে হেল্লেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব আরো বেশি হয় যখন রোমবাসীরা গ্রীস অধিকার করে তখন। জনৈক রোমক কবি লিখে গেছেন: 'বন্দী দশায় আবদ্ধ গ্রীস তার বর্বর বিজয়ীকে শিলপ দ্বারা নিষ্ঠুর লাংসিউমে\* বন্দী করে রেখেছে।' গ্রীস থেকে ম্রিত ও ছবি রোমবাসীরা তাদের স্বদেশে নিয়ে এসেছিল। গ্রীসের স্থপতি, চিত্রী ও ভাস্করগণ ধনী রোমকদের ফরমাশে কাজ করেছেন। গ্রীক নাট্যশালার আদলে ইতালির বিভিন্ন শহরে রঙ্গমণ্ড নিমিত হয়েছে। রোমের অভিজাত য্রকেরা হেল্লাসের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত। 'অলম্পীয় দেব-দেবীদের প্রেলা করতো রোমবাসীগণ; দেব-দেবীদের অবশ্য তারা ভিন্ন নামকরণ করেছিল — যেমন, জিউসকে তারা বলতো ইউপিতের্ (Jupiter)। (কোন্দেবতার নাম হয়েছিল ভূলকান্ — Vulcan — অর্থাৎ আগ্নেয়াগিরি, ভেবে বলো; দ্র. § ২৯:২।)

23\*

<sup>\*</sup> লাংসিউম্ (Latium) অর্থাং লাতিন জাতির বাসভূমি বলতে কবি 'রোম' ব্রিঝয়েছেন।

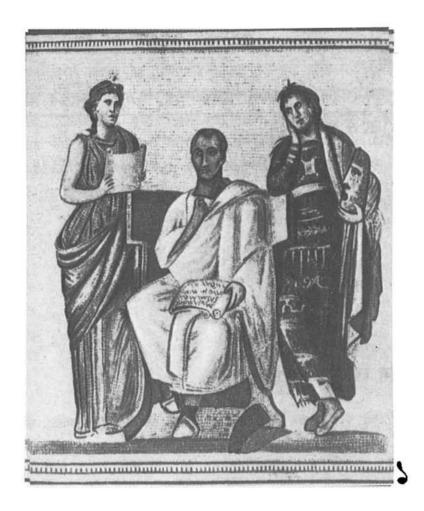

১. ইতিহাস ও কাব্যলক্ষীসহ ভেগিলিউস। (রোমে তৈরি মোজাইক চিত্র। নানা রংরের ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো জোড়া দিয়ে দিয়ে যে ছবি ও নক্সা তৈরি করা হয় তাকে মোজাইক বলে। ২. বর্তমান ফ্রান্সের দক্ষিণে রোমকদের তৈরি খিলান দেওয়া সেতৃ। (আলোকচিত্র)। সেতৃর নিচ দিয়ে জল সরবরাহ হচ্ছে। জলের উপরিভাগ থেকে সেতৃর উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার। ৩. রোমের ধর্মমিন্দির। (আলোকচিত্র।) গ্রীক ও রোমক নির্মাণকৌশলের মধ্যে প্রতিভূলনা করো। রোমক স্থপতিরা গ্রীকদের কাছ থেকে কী নির্মেছল? গ্রীক ও রোমক স্থাপত্যের মধ্যে কী কী জিনিস তোমার ভালো লাগে?

৪. রোমের বিখ্যাত বাংমী ও লেখক সিসেরো। ৫. পোন্পেই শহরের জনৈক কুসীদজীবীর আবক্ষ মূর্তি।

অবশ্য রোমের সংস্কৃতি গ্রীসের শ্ধ্মোত্র অন্করণ ছিল না। গ্রীকদের কাছে শিখে তারা নিজেরা নতুন অনেক কিছু, সৃষ্টি করেছিল।

২. রোমের সাহিত্য: ক) 'বস্থুপ্রকৃতি সম্বন্ধে'। রোমান সাহিত্যের অজস্র রচনার মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে De rerum natura ('বস্থুপ্রকৃতি সম্বন্ধে') নামে একটি কাব্য। খানী প্র. ১ম শতকের বিজ্ঞানী ও কবি লাকেংসিউস্ক

<sup>\*</sup> তিতুস্ ল্কেংসিউস্ কার্স (Titus Lucretius Carus) — ৯৯-৫৫ খ্রীষ্টপ্র্বাব্দ।
— অন্.











a

তার রচয়িতা। সেকালের তুলনায় অতিশয় আধ্বনিক ও বৈজ্ঞানিক দ্ণিটকোণ থেকে প্রকৃতি ও মান্ব্যের ইতিহাস কাব্যটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তাঁর ধারণা অনুযায়ী প্রকৃতি অণ্ব দারা গঠিত। তারা পরস্পরে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে নক্ষর, প্থিবী, জীবিত প্রাণীকুল, এমন কি মানুষের আত্মা পর্যন্ত নির্মাণ করেছে। তিনি আত্মার অমরতা ও পরলোক অস্বীকার করেছিলেন। তিনি ব্রিষেষ্টেনে যে, মানুষ যে আগ্রন, লোহা, চাষবাসের কলাকোশল হাতে পেয়েছে তা কোনো দৈবী কর্ণার দান নয়, মানুষ নিজের শ্রম দ্বারা তা অর্জন করেছে।

ধর্মকে ল্লেংসিউস্ লাগামের সাথে তুলনা করেছেন যে লাগাম মান্ধের চিন্তার মধ্যে যোগস্ত স্থাপন করে। ধর্ম উদ্ভবের কারণ, তিনি মনে করতেন, প্রকৃতি সম্বন্ধে মান্ধের অজ্ঞানতা ও ভয়। বজ্রপাত, ভূমিকম্প, মান্ধের নিদ্রার কারণাদির তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে চেন্টা করেছেন। ল্লেংসিউস্ তাঁর রচনা পদ্যে লিখে গেছেন।

খ) রোমান কবিতার 'হ্বর্ণ যারণে। 'এনেঈদ'। খ্রী. প্র. ১ম শতকের শেষ পাদে এবং খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের প্রারম্ভে প্রাচীন রোমের বহর প্রতিভাবান কবি বসবাস করতেন। এই সময়কে রোমের কবিতার 'হ্বর্ণ যারণে বিবেচনা করা হয়।

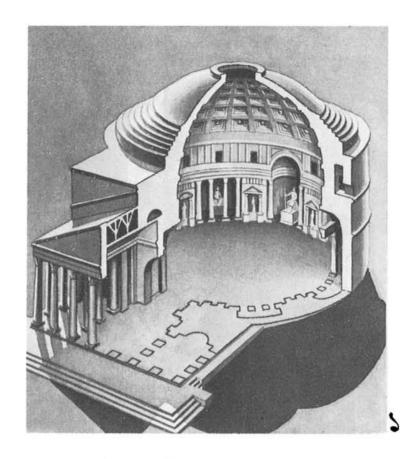

১. পান্থেওন্। (মডেল।) ভিতর ও বাহির ভালোভাবে দেখাবার জন্য পান্থেওনের মডেল এখানে কেটে বিভক্ত করা হয়েছে। মেঝের উপরের দাগগনলো স্তম্ভ ও দেয়ালের অবস্থান নির্দেশ করছে। কুপন্লা-র মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে মন্দিরে আলো আসতো। ২. খ্রীফীয় ২য় শতকের জনৈক সম্লাটের ম্তি। কোন্ গ্রীক বীরের চেহারার আদলে স্থপতি সম্লাটকে তৈরি করেছেন?

আউগ্রস্থুস্ কবিদেরকে নিজের দলে টানার সর্বদা চেন্টা করতেন। তাঁর ধনী বন্ধ্ব মেংসেনাসের (Maecenas) প্রাসাদ সর্বদাই কবিকুলের জন্য উন্মৃক্ত থাকতো। গ্হেস্বামী কবিদের মৃক্তহস্তে উপহার দিতেন। 'মেংসেনাস্' শব্দের অর্থ পরে দাঁড়িয়ে যায় 'শিল্পকলার ধনী পৃষ্ঠপোষক'।

রোমের কবিদের মধ্যে ভেগিলিউস্ ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত কবি। প্রায় দশ বংসর ধরে তিনি তাঁর কাব্য 'এনেঈদ্' রচনা করেন। এই কাব্যে ট্রয় নগরীর প্রাণকথিত রক্ষাকারী দেবীপ্র এনেঈস্ (Aeneis) সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। এনেঈস্ দেবতাদের সাহায্যে ট্রয়কে ধরংসের হাত থেকে বাঁচান; তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে অগ্নিদাহে ভস্মীভূত নগর থেকে কাঁধে তুলে বেরু করে নিয়ে আসেন। অতঃপর অসাধারণ নানা রোমাণ্ডকর ঘটনাবলীর পর তিনি ইতালিতে বসবাস করতে থাকেন। এনেঈস্ মৃতদের রাজ্য ভূগর্ভস্থ প্রেতপ্রনীতে গমন করেন। সেখানে রোমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মৃত পিতার আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, রোমবাসীরা 'অধীনস্থদের ক্ষমা এবং অবশীভূতদের অধীন করে' সারা প্থিবীর জনগণের উপর প্রভূত্ব করবে। পিতার আত্মা এনেঈস্কে তাঁর বংশধরদের দেখায়। তন্মধ্যে 'দেবপ্রতিম

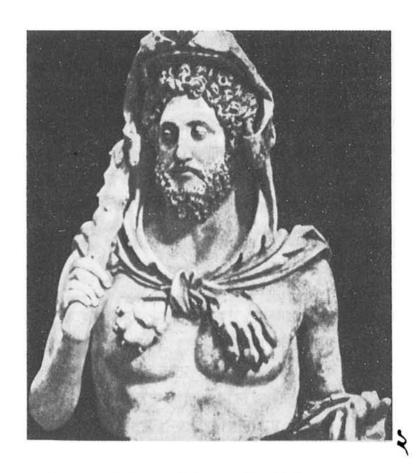

আউগ্নস্থুস্'ও ছিলেন; তিনি লাৎসিউমে শান্তি ফিরিয়ে দেবেন এবং এমন কি রোমের বহন্দ্রে বসবাসকারী জনগণকেও ভয়ে কম্পমান হতে বাধ্য করবেন (দ্র. ৩০৫ প্র্ন্ডায় 'এনেঈদ্' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি।)

'এনেঈদ্' যেন হোমারের কাব্যের সম্প্রসারণ। একই ধরনের উদাত্ত ও ভাবগম্ভীর শৈলীতে এ কাব্যাটিও রচিত। ভেগিলিউস্ তাঁর কাব্যে নিভাঁকিতা, কর্তব্যানিষ্ঠা, গ্রন্জনের প্রতি শ্রন্ধা ইত্যাদি গ্র্ণাবলীর গোরবগান করেছেন। সাম্রাজ্য এবং স্বমং আউগ্যেন্থস্কে মহিমান্বিত করার অভিপ্রায়ে কবি ধর্মবিশ্বাস এবং গ্রীক ও রোমকদের প্রাচীন লোককথাকে অতি দক্ষতার সাথে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

ত. রোমের স্থাপত্যশিলপ। রোমের বিশাল ও মহা আড়ম্বরপ্রণ ইমারতগ্রেলা সারা দ্বিনয়ার সামনে রোমক সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রাচুর্যের বহিঃপ্রকাশ রুপে উপস্থিত। রোমকগণ গ্রীক স্থপতিদের শিলেপাংকর্ষতা যেমন প্রয়োগ করেছে, তেমনি নতুন বহর অবদানও রেখে গেছে। রোমে আবিষ্কৃত কংক্রীট খ্রব শক্তভাবে পাথর জোড়া লাগাত, এর ফলে খিলান ও গ্রুবজ ইত্যাদি নির্মাণ সম্ভবপর হয়েছিল।

খিলান বলতে ধন্কাকৃতি আচ্ছাদন বোঝায়; এর ইংরেজি প্রতিশব্দ arch-য়ের উৎপত্তিস্থল একটি লাতিন শব্দ 'আকু্স' (arcus), যার মানে — ধন্ক। শহরের প্রশস্ত চকে এবং পথে সম্রাটের সম্মানে খিলানাকৃতি বিজয়তোরণ (triumphal arch) নিমিত হতো। সেতু, প্রাসাদ ও জলসরবরাহ পথ নির্মাণে প্রায়ই খিলান ব্যবহার করা হতো। পাহাড়ের উপরে অবিষ্থিত ঝর্ণা থেকে নিচে রোমবাসীগণ জলসরবরাহ পথ তৈরি করেছিল যা উপর থেকে সোজা নিচে নেমে আসতো। জলসরবরাহ পথ নির্মাণের জন্য তারা নিচু জায়গাগলোয় নালীসহ খিলানাকার সেতু তৈরি করতো যার মধ্য দিয়েজল প্রবাহিত হতো। (দ্র. ৩০৯ প্র্চা)। ১০টিরও বেশি জলসরবরাহ পথ রোমে ঝর্ণার জল সরবরাহ করতো।

গ্নেবজ হলো — গোল ছাদ। প্রায় অবিকৃতভাবে অদ্যাবিধ বর্তমান রোমের যাবতীয় দেব-দেবীদের দেবালয় পাল্থেওন্ গ্নুম্বজের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই মন্দিরের উপরের অংশ 'কুপ্লো'\* অর্থাৎ বিরাটাকার উল্টো-করা পেয়ালা সদ্শ ছাদে ঢাকা।

8. রোমক ভাস্কর্ম শিল্প। রোমক ভাস্কর্মের চরম সাফল্য হচ্ছে প্রণাবয়ব এবং আবক্ষ ম্তি দ্বারা মন্ম্যপ্রতিকৃতি নির্মাণ। নির্মিত ম্তিতে ভাস্কর শ্ব্র্ম্মান্মের ম্থাবয়বই অবিকলভাবে গড়ে তুলতেন তা নয়, মান্মের মনোজগংও উদ্ঘাটন করতে পারতেন। কুসীদজীবীর আবক্ষ ম্তি রচনায় ভাস্কর সদাচিন্তিত এক কৃপণ ও নির্মাম ব্যক্তির ম্থচ্ছবি গড়েছেন; পোম্পাইকে ম্থ ও আত্মতুট লোক রুপে চিন্নিত করেছেন। রোমের বিখ্যাত বক্তা ও লেখক সিসেরোর\*\* ম্তিতে চোখে অসাধারণ ব্রদ্ধিমন্তার ছাপ, অবজ্ঞাভরা চাপা ওপ্টম্বয় মান্মের প্রতি তাঁর অহঙ্কারী দ্বিউভিঙ্গি ফুটে উঠেছে। (দ্র. ২৯৬ ও ৩০৯ প্রতা।)

রোমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ভাস্করগণ সম্রাটের গ্রেণগান করতে বাধ্য হতো।
তারা সম্রাটকে দেব, দৈত্য ও প্রাণের বিভিন্ন চরিত্রর্পে নির্মাণ করতো। দ্বর্বল
আউগ্রন্থস্কে হাতে জয়দাত্রী দেবীসহ শক্তিশালী ইউপিতের্ রূপে দেখানো
হয়েছে। খিলান ও বিভিন্ন ভবন যে সব মর্মর্রখিচত রিলীফ দ্বারা অলঙ্কৃত হতো
তাতে সম্রাটের বিজয়ী ম্র্তি ও রোমের সফল বিজয়াভিযান খোদাই করা
থাকতো।

১. কোন্ গ্রীক বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে ল্কেংসিউস্ আরো উন্নত করেছিলেন?
২. ভোগিলিউস্ তাঁর রচনা দ্বারা পাঠককে কোন চেতনা ও ধ্যানধারণায় উদ্দৃদ্ধ করতে চেয়েছেন? 'এনেঈদ্' কাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে তা বোঝাও। ল্কেংসিউস্ এবং ভোগিলিউসের দ্ভিভিঙ্গির মলে পার্থক্য দেখাও। ৩. রোমে সম্লাটের শাসন দৃঢ়তর করার কাজে কীভাবে ধর্ম ও শিলপকলা ব্যবহার করা হয়েছে? ৪. স্থাপত্যশিলেপ রোমক

<sup>\*</sup> লাতিনে cupula, ইংরেজিতে cupola, স্থাপত্যবিদ্যার এটা একটা পরিভাষা। বাংলায় cupola-কে সর্বাদা গ্লেবজই বলা হয়ে থাকে। — অন্

<sup>\*</sup> মার্কুস্ তুল্লিউস্ কিকেরোর (Marcus Tullius Cicero) নাম বাংলা ভাষায় সর্বদা সিসেরো নামে লেখা হয়ে থাকে। বোঝবার অস্ক্রিধে হতে পারে বলে লাতিন উচ্চারণের বদলে প্রচলিত বাংলা উচ্চারণ দেয়া হলো। — অন্ক্

ভাস্করগণ নতুন কী অবদান রেখে গেছেন.? ৫. রোমে বিকশিত স্থাপত্যশিল্পের সাথে খানী. পান্ন ৫ম শতকের গ্রীক স্থাপত্যকলার কী পার্থক্য বিদ্যমান? এই পার্থক্যের কারণ কী? উভয় দেশের স্থাপত্যনির্মাণের মধ্যে তোমার কী কী ভাল লাগে?

### § ৫৫. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর রোম নগরী

মনে করতে চেন্টা করো — রোমে দরিদ্র জনগণের সংখ্যাব,দ্ধির কারণ কী (§ ৫০:১)।

5. সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর 'ফোর্ম' ও 'পালাতিন'। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকে ভূমধ্যসাগর তারবর্তা নগরসম্বের মধ্যে রোম সর্বাপেক্ষা বিরাট আকার ধারণ করেছিল। শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষা তিবের নদীর উভয় তীরেই নগর প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রস্তর্রানমিত প্রধান প্রধান রাজপথগ্রেলা ফোর্মে গিয়ে মিলতো। প্রায় প্রত্যেক সমাটই খ্যাতি অর্জনের জন্য ফোর্ম চত্বরের উপরে জমকালো ইমারত তৈরি করতো এবং নিজের ম্রতি স্থাপন করতো। গ্রাইয়ান্ নিজের বিজয়াভিযানের সাফল্য উদ্যাপনের জন্য ৪০ মিটার উচ্ব এক বিশাল স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। ফিতার আকারে মর্মর্থিচিত রিলীফ স্তম্ভগারে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত জড়ানো ছিল। যুদ্ধ, নদী অতিক্রম করে সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা, শত্র্পক্ষীয়দের গ্রাম ধ্বংস করা ও যুদ্ধের আরো অনেক দৃশ্য তাতে খোদিত হয়েছিল। আর স্তম্ভের শীর্ষদেশে বসানো হয়েছিল সম্লাটের ম্রতি। (এই স্তম্ভের আলোকচিত্র বর্তমান গ্রন্থে কোথায় আছে খুজে বের করো।)

ফোর্ম একটি সাধারণ রাজার-চত্বর থেকে খোলা আকাশের নীচে এক বিরাট প্রদর্শনীশালায় উল্লীত হয়।

ফোর,মের একপাশে ছিল পালাতিন টিলা। তার উপরে শ্বেতপাথরে তৈরি দ্বর্ণখিচিত রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। (দ্র. ৩১৫ প্র্যা।)

২. দাসমালিকদের জীবনযাত্রা। রাজপ্রাসাদের চারপাশে তাকে ঘিরে রোমের অভিজাতবর্গের পাড়া গড়ে উঠেছিল। ধনী দাসমালিকদের ভবন ছায়াচ্ছয় উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঘরের দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো থাকতো, ঘরের মেঝে হতো শ্বেতপাথরের মোজাইক দিয়ে তৈরি। হলঘরের মাঝখানে ফোয়ারা থাকতো। ঘরের আসবাবপত্র সোনা, গজদস্ত ও রুপা দিয়ে তৈরি করা হতো। গ্রীস থেকে নিয়ে আসা এবং রোমে নিমিত প্রস্তরম্তি তাদের প্রাসাদ ও উদ্যান অলঙ্কৃত করতো।

কোনো ধনী রোমবাসীর সেবায় শত শত দাসদাসী নিযুক্ত থাকতো। এসব দাসের মধ্যে অনেকেই ছিল চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ বা চিত্রকর, এবং প্রায়শঃই তারা তাদের মালিকদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হতো; সচরাচর তারা গ্রীসের লোক হতো। রাস্তায় অভিজাত রোমবাসীদেরকে দাস পাল্কী করে বয়ে নিয়ে যেত। ভবনের প্রবেশপথে শিকল-বাঁধা কুকুরের পরিবর্তে শৃঙ্খলিত দাস প্রহরা দিত। দাসমালিকরা





১. সাম্রাজ্য স্থাপনের পর রোম নগরী। (প্রনঃকল্পিত ও নক্সা।) নক্সায় যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে সেগ্রেলা ছবির মধ্যে দেখাও। ২. সাম্রাজ্য স্থাপনের পরবর্তী সময়ে ফোর্ম ও পালাতিন টিলায় রাজপ্রাসাদ। (প্রনঃকল্পিত।)

যখন তাদের গ্রে কোনো ভোজ-উৎসবের আয়োজন করতো তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অণ্ডল থেকে জ্যান্ত মাছ, দ্বলভি পশ্বপাখির মাংস, ফলম্বল আর মদ জোগাড় করে নিয়ে আসতো।

# ৩. 'র্বাট আর প্রমোদোৎসব'। রোমে এহেন আড়ম্বরের পাশাপাশিই ছিল ভয়াবহ কর্ণ দারিদ্রা।

শহরের একেকটা গোটা এলাকা জুড়ে পাঁচ-ছ'তলা ভবন নির্মাণ করা হতো (দ্র. ৩১৭ প্র্ছায় ১ নং ছবি)। এখানে রাস্তাঘাট এত সংকীর্ণ ছিল যে স্থালোক প্রবেশ করতে পারতো না। দরিদ্রেরা খুপরিতে, চিলেকোঠায়, মাটির তলার ঘরে ঠেসাঠেসি করে বাস করতো। এসব ঘরবাড়ি অতিশয় খারাপভাবে তৈরি করা হতো বলে প্রায়ই ভেঙে পড়তো; তাছাড়া আগনুন লেগে সম্পূর্ণ এলাকাই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হতো — এটা ঘটতো আরো ঘনঘন। গৃহবাসীরা হয় গৃহ ধ্বসে নয়তো আগনুনে পুড়ে মারা যেত। অনেক গরিব লোকের কোনো বাড়িঘরই ছিল না; তারা রাস্তাঘাটে, মাঠে রাত কাটাতো। (রোমের রাস্তাঘাটের ছবি ২১ নং রঙিন ছবিতে দেখ)।



নিরন্ন দরিদ্র জনতার মধ্যে আন্দোলন হবার আশঙ্কায় সম্রাটেরা খাদ্য ও সামান্য পয়সাকড়ি বিতরণ করতো এবং তাদের জন্য আমোদপ্রমোদের আয়োজন করতো। রোম শহরে বসবাসকারী কমপক্ষে ২ লক্ষ লোক বিনাম্ল্যে খাদ্য পেত। সামান্য কিছ্ পাবার আশায় শত শত দরিদ্র দাসমালিকদের প্রাসাদ ঘিরে ভিড় করে থাকতো। সম্রাটদের খরচায় রোমে অত্যন্ত জাঁকজমকপ্র্ণ উষ্ণ-স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল, সেখনে এক হাজার লোক একসাথে স্নান করতে পারতো। রোমের স্বাধীন নাগরিকরা প্রায়ই উষ্ণ-স্নানাগারে সারাটা দিন কাটিয়ে দিত। (দ্র. ৩১৬ প্রতা)

কর্মহীনতাজনিত বেকার জীবনযাপন ও দান লাভের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বর্প রোমের দরিদ্র লোকজন পরিশ্রম করতে চাইতো না। শৃধ্নমার দাসমালিকরাই নয়, এমন কি দরিদ্র ব্যক্তিরাও মনে করতো যে, স্বাধীন মান্ধের পক্ষে পরিশ্রম করা একটা অপমানজনক ব্যাপার এবং তা শৃধ্ন দাসদেরই করণীয়। তারা সম্লাটের কাছে 'রুটি ও প্রমোদোংসব' আয়োজন করার দাবি জানাতো।

8. রোমে আমোদপ্রমোদের বিভিন্ন আয়োজন। রোমে দাসমালিক ও দরিদ্রদের কাছে গ্রাদিয়াতোরদের লড়াই খ্বই প্রিয় ছিল। রোমে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর এই লড়াই রোম প্রজাতন্ত্রের আমলের চেয়ে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

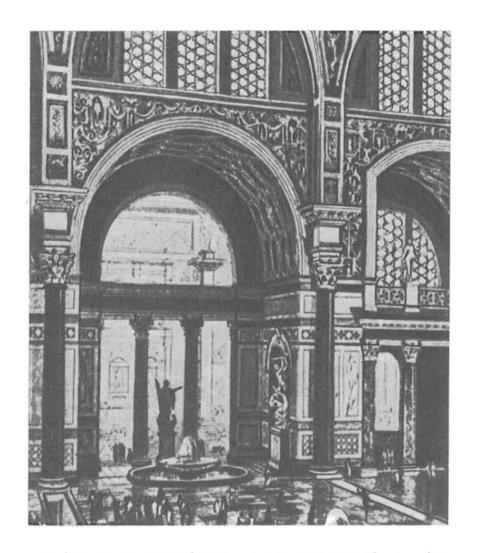

রোমে উষ্ণ-স্নানাগার। (পর্নঃকল্পিত।) স্নানাগারের অভ্যন্তরে শীতল ও উষ্ণ জলে ভর্তি মর্মার প্রস্তর নির্মিত চৌবাচ্চা, ব্যায়ামকক্ষ, এমন কি পাঠাগার পর্যন্ত থাকতো। দেয়াল, গর্ক্বজ ও স্তম্ভ মর্মারপ্রস্তরের, আর মেঝে হতো মোজাইকের।

আউগ্নস্থুসের আদেশ অন্যায়ী রোমের উপকণ্ঠে একটি হ্রদ খনন করা হয়েছিল। এই স্থানে একবার যুদ্ধ হয়েছিল; তাতে ৩০টি বড়ো বড়ো এবং বহুসংখ্যক ছোটো জাহাজে করে প্রায় ৩ হাজার লোক যুদ্ধ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের দ্বিতীয়াধে রোমে প্লাদিয়াতোরদের লড়াই অন্থিত হবার জন্য বিরাট গ্যালারিয<sup>ু</sup>ক্ত এ্যান্ফিথিয়েটার কোলোসিউম্ নির্মাণ করা হয়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শকের স্থান সংস্কুলান হতো সেখানে।

গ্রাইয়ান আয়োজিত উৎসবে এ্যাম্ফিথিয়েটারের মধ্যবর্তী ক্রীড়াস্থানে প্রায় ১১ হাজার জন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়। ১০ হাজার গ্লাদিয়াতোর লড়াই করতে একে অপরকে হত্যা করে এবং জন্তুদের সাথে যদ্ধ করে। এই উৎসব ১২৩ দিন ধরে চলেছিল।

রোমবাসীদের অন্য আরেক প্রিয় খেলা ছিল অশ্বচালিত রথের প্রতিযোগিতা দেখা।







১. রোমে একটি অর্ধ ধরংসপ্রাপ্ত বহুতল ভবনের প্রাচীন মডেল। ২. রোমে শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাক্তারী যন্ত্রপাতি। ৭৮ প্রন্থায় মাদ্রিত মিশরে ব্যবহৃত ডাক্তারী যন্ত্রপাতির সাথে এগ্রলোর তুলনা করো। ৩. এই ছবিটি বইয়ের মধ্যে আর কোথায় দেখেছো, খাল্লে বের করো।

৫. রোমক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। রোমের সংস্কৃতি শ্বধ্মাত্র ইতালিতেই ছড়িয়ে পড়ে নি, সমগ্র রোম সাম্রাজ্য জর্ড়ে তা প্রসারিত হয়েছিল। যেখানেই রোমকগণ প্রবেশ করেছিল, সেখানেই তারা সর্বত্র খিলান, জলসরবরাহ ব্যবস্থা, এ্যান্ফিথিয়েটার ও পথ নির্মাণ করতো। লাতিন ভাষা রোম থেকে বহর দ্রে দ্রোন্থ অণ্ডলে ব্যবহৃত হতো। প্রাচ্য দেশসমূহ ও গ্রীসের বহর রচনা লাতিনে অনুবাদ করা হয়। বহর দিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ভাষায় কথা বলতো এবং লিখতো। প্রথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী যাতে ব্রুতে পারেন সেজন্য এখনো খনিজ দ্রুব্য, উদ্ভিদ ও পশ্র-পাথি ইত্যাদের নামকরণ লাতিন ভাষায় করা থাকে। চিকিৎসকগণকে এখনো লাতিন ভাষায় ওয়্থের নাম লিখতে হয়। লাতিন বর্ণমালা বিভিন্ন জাতির ভাষায় ব্যবহৃত হয়, এমন কি বিল্টক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসম্বহের ভাষাতেও এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়। আধর্নিক কালের বহর শব্দ লাতিন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

রোমে উন্তাবিত পঞ্জিকা (ক্যালেন্ডার) পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত।\* বংসরের বারো মাসের নাম এখনো লাতিনেই রয়ে গেছে। জ্বলাই মাসের নামকরণ জ্বলিয়াস সিজারের সম্মানে করা হয়েছিল, এবং এর পরবর্তী মাস — আউগ্রন্থসের সম্মানে। সেপ্টেম্বর শব্দের অর্থ 'সপ্তম', অক্টোবর মানে 'অন্টম' (রোমে বংসর গণনা শ্বন্ধ হতো মার্চ থেকে)।

ল্কেংসিউস্, ভেগিলিউস্ ও অন্যান্য রোমক লেখকদের রচনা ইউরোপীয় সাহিত্যকে বিপ্লেভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাঁদের রচনাবলী অদ্যাব্ধি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

রোসবাসীদের নিমিতি খিলান ও গ্রুম্বজ পৃথিবীতে স্থাপত্যশিলেপ এক বিশেষ অবদান।

### পোন্পেই নগরের ভূতাত্ত্বিক খননকার্য

ভেস্,ভিউস আগ্নেয়বিরর অতি নিকটে অবিস্থিত ছিল পোন্পেই শহর। খ্রীণ্টীয় প্রথম শতকে হঠাং আগ্নেয়বিরর উদিগরণ শ্রে, হয়। ভেস্,ভিউসের মুখ হতে প্রচুর পরিমাণে লাভানিগতি হয়ে চতুদিকে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। প্রায় ১০ মিটার প্রে, লাভাস্রোতের তলায় পোন্পেই নগরী ঢাকা পড়ে। শহরের অধিকাংশ অধিবাসী বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে পালিয়ে যায়। যারা পালাতে না পেরে আটকে পড়ে তারা সকলেই মৃত্যুম্বে পতিত হয়, এবং এদের মধ্যে ভূগর্ভস্থ কুঠরীতে বন্দী দাসদেরও একই পরিণতি হয়েছিল।

অণ্টাদশ শতাব্দীতে পোন্পেই নগরের খননকার্য শ্রের হয়। বর্তমানে শহরের বেশির ভাগ লাভা ম্ব্রু করা হয়েছে। ঘরবাড়ি, পথঘাট, ফোর্ম, এ্যান্ফিথিয়েটার, গির্জা ইত্যাদি খ্রুড়ে বের করা হয়েছে। (ম. রঙিন আলোকচিত্র ষোড়শ-অণ্টাদশ)

১. তোমার পঠিত বিষয় ও চিয়াদির সাহায়ে ধনী রোমবাসীর জীবনয়ায়া বর্ণনা করে। ২. 'র্টি ও প্রমোদোৎসব' কথাটি কীভাবে এবং কেন প্রচলিত হয়েছিল? য়াখি লাত্দ্বয়ের আমলে দরিদ্রেরা কী দাবী করতো—মনে করে দেখ। ৩. কী কী খেলা রোমবাসীদের প্রিয় ছিল? ৪. রোমক প্রজাতক্রের প্রথম দিকের সাথে রোম সায়াজ্যের অবস্থার প্রতিতুলনা করো। পঠিত বিষয় ও চিয়াবলীর সাহায়্য নিয়ে বলো। \*৫. সায়াজ্য স্থাপিত হবার পর রোমে এবং খ্মী. প্. ৫ম শতকীয় য়ীসে সার্বজনীন ভবন হিসেবে কী কী ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছিল? এসব ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কী?

<sup>\*</sup> এখানে অবশ্য জনুলিয়াস সিজারের আমলে প্রস্তুত ও প্রবর্তিত জনুলিয়ান ক্যালেন্ডারের কথা বলা হচ্ছে। জনুলিয়ান ক্যালেন্ডারের যেটুকু ব্রুটি ছিল তা জজির্মান ক্যালেন্ডারে (১৫৮২ সালে প্রবিতিত) সংশোধিত হয়। বর্তমানে প্রথিবী ব্যাপী যে ক্যালেন্ডার চালন তা জজির্মান ক্যালেন্ডার। এটির জন্মস্থান ইতালি। — অন্ত্র

#### রোম সামাজ্যের অবক্ষয় ও পতন

# § ৫৬. খ্রীষ্টীয় ২য়-৩য় শতকে দাসতান্ত্রিক অর্থনীতির অবক্ষয় স্চনা (দ্ল. মানচিত্র ১০)

মনে করতে চেণ্টা করো — রোমে দাসদের কোন ধরনের কাজ করতে হতো (§ ৪৯); দাসমালিকদের সাথে দাসগণ কীভাবে সংগ্রাম করেছিল (§ ৩৫:৫);

১. দাসরা কীরকম পরিশ্রম করতো। দাসমালিকরা খ্ব সন্তায় দাসদের ভরণপোষণ করতে পারতো, তবে তাদের কাজের মানও ছিল অতিশয় নিকৃষ্ট। যে সব দাস জমি চাষ করতো, জমিতে ফসল ভালো বা খারাপ যাই হোক তাতে তাদের কিছু এসে যেত না। ফসল হাজার ভালো হলেও তারা আহার্য হিসেবে জলের মতো তরল স্পে আর পরিধানের জন্য ছেওা কাপড় ছাড়া তো আর কিছুই পেত না। যত কম এবং যত খারাপভাবে করা সন্তব, তত কম ও খারাপভাবে তারা কাজ করতো। নিজেদের মালিকদের প্রতি আক্রোশ ও ঘ্ণায় তারা কৃষির যল্পাতি ভেঙে ফেলতো এবং পশ্বদের পঙ্গু করে দিত।

রোমের জনৈক দাসমালিক দাসশ্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন: 'দাসরা জমির বড়োই ক্ষতি করে। ক্ষতে বলদ ও অন্যান্য পশ্ব খ্বই খারাপভাবে চরায়। জমিতে লাঙ্গল দেয় যাচ্ছেতাই ভাবে। জমিতে ছড়ানো বীজ থেকে কীভাবে ভালো ফসল ফলানো যায় সেদিকে কোনো যঙ্গই তারা নেয় না। তারা নিজেরা ফসল চুরি করে তো বটেই, অন্য কেউ চুরি করতে এলেও তা ঠেকায় না।'

২. দাসপ্রথা — অর্থনীতি বিকাশের পথে বাধ্য। দাসপ্রথা থাকার ফলে প্রয়ন্তিবিদ্যার উল্লাভি ত্বর্লিবত হতে পারে নি। চাষীরা ফলা লাগানো বেশ জটিল ধরনের লাঙ্গল



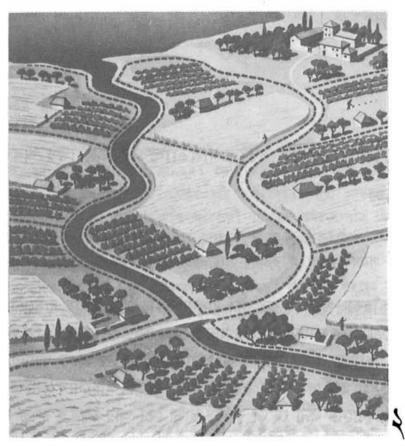

১. রোমে ফসল তোলার যন্ত্র। (প্রাচীন চিত্র অবলন্বনে প্নাংকল্পিত।)
২. ইতালিতে ৩য় শতকে ধনী ব্যক্তিদের ভূসন্পত্তি। ২৮৪ প্র্ডায় মাদ্রিত
ছবির সাথে তুলনা করো। ভূসন্পত্তির ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন দেখা
দিয়েছে, বলো।

আবিষ্কার করেছিল, ষাঁড় যখন লাঙ্গল টানতো তখন লাঙ্গলের ফলায় ক্ষেতের জমি ফালা-ফালা করে ভালোমতো চষা হয়ে যেত। তারা ষাঁড় দিয়ে টানা শস্য কাটার যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। অবশ্য যে সব প্রদেশে স্বাধীন কৃষকরা বসবাস করতো একমাত্র শ্র্ম সেব স্থানেই এই শ্রম-হাতিয়ারটি ব্যবহৃত হতো। দাসদের নতুন ও দামি কৃষিয়ন্ত্র হাতে তুলে দেওয়ার মতো বিশ্বস্ত মনে করা হতো না বলে তাদের

প্রনো লাঙ্গল ও কাস্তে দেয়া হতো। রোমে যদিও জল-চালিত যাঁতাকল আবিষ্কৃত হয়েছিল, তব্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাসরা প্রবের মতোই হাত দিয়ে যাঁতা চালিয়ে শস্য ভাঙতো। হস্তশিল্পের কারখানায়, খনিতে এবং অন্যান্য ব্যবসায় দাসরা খ্বই সাধারণ ও ভোঁতা যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করতো।

খারাপভাবে জমি চাষ-আবাদ করার ফলে জমির উর্বরতা কমে যেত। কৃষকদের দ্বারা কর্ষিত একদা উর্বর জমিই দাস দিয়ে চাষ করানোর ফলে ধীরে ধীরে অনুর্বর হয়ে উঠতো। দাসদের দিয়ে তৈরি করানো হস্তাশিলপও খুব নিম্নমানসম্পন্ন হতো। দাসমালিকদের অর্থনীতি পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের হারও কমতে শুরু করেছিল।

ইতালিতেই দাস ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। এখানেই অর্থনৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করে।

দাসমালিকদের কাছে দাসশ্রম আর লাভজনক ছিল না। এতদ্বাতীত বেশি দাস রাখাও ছিল বিপজ্জনক। দাসমালিকরা বলাবলি করতো: 'যত দাস তত শনি।'

**৩. কোলোন,স্।** ২য় শতাব্দীতে বহু দাসমালিক নিজেদের জমিজমা ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত করে স্বাধীন দরিদ্রদের ভাড়া দেওয়া শ্রুর করে। এধরনের রাইয়তদের রোমে বলা হতো কোলোন,স্ (colonus); ফসলের কিছুর অংশ রাইয়তরা জমির মালিকদের দিত আর বাদ বাকি ফসল নিজেরা রাখতো। এজন্য রাইয়তরা সব সময়েই চাইতো যাতে ফসল ভালো হয়। দাসদের চেয়ে তারা মনোযোগ দিয়ে কাজ করতো, পশ্রপাল ও কৃষির যন্ত্রপাতির যত্ন নিত।

গরিব রাইয়তগণ জমির মালিকদের কাছ থেকে পশ্র, বীজ ও কৃষিযন্ত্র ভাড়া নিত। ঋণগ্রস্ত রাইয়তের মালিক ত্যাগ করে পালিয়ে যাবার অধিকার না থাকায় জমির মালিকরা স্বযোগ ব্বেঝ জমির ভাড়া বাড়িয়ে দিত।

8. 'গ্হী দাস'। কোনো কোনো দাসমালিক দাসদের সামান্য কিছু জমি, কৃষিয়ন্ত্র এবং নিজের সংসার চালনা ও ভরণপোষণের অধিকার দান করতো। তারা মনে করতো যে, এর ফলে দাসরা ভালোভাবে কাজ করবে এবং নিজ মালিকদের ক্ষতি করবে না বা পালিয়ে যাবে না। এধরনের দাসদের বলা হতো গ্হী দাস। শহরুরে দাসমালিকরা ছোটোখাটো কর্মশালা ও দোকান করার অনুমতি দিত; উপার্জনের বেশির ভাগ অংশই তারা তাদের মালিকের হাতে তুলে দিত।

এসবের ফলে যদিও কিছ্নসংখ্যক দাস নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল, তব্ব তাদের জীবন দ্বঃখ-কন্টের মধ্যেই কাটতো। মালিকের অধীনে তাদেরকে প্রের্বর মতোই থাকতে হতো।

৫. সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ। দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম চলতে থাকে। এই সংগ্রামে কোলোন, স্গণও অংশগ্রহণ করে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অণ্ডলে বিদ্রোহ হয়। ৩য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাদের অভ্যুত্থান বিশেষভাবে প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

গলিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা নিজেদের ডাকতো 'বাগাউদে' (bagaudae — সংগ্রামী) বলে। যারা পশ্রচারণ করাতো তাদের নিয়ে গঠিত হয় অশ্বারোহী বাহিনী, আর পদাতিক দল তৈরি হয়েছিল চাষীদের নিয়ে। বাগাউদেরা দাসমালিকদের ঘরবাড়ি জর্বালিয়ে দেয়, তাদের ধনসম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

বিরাট এক অভ্যুত্থান দেখা দেয় উত্তর আফ্রিকায়। বিদ্রোহীরা বেশ কয়েকটি শহর দখল করে।

রোম শহরেও দাস ও কারিগররা বিদ্রোহ করে বসে। রোমের বিভিন্ন
টিলার ভিতর থেকে একটি টিলা বেছে নিয়ে সেখানে বিদ্রোহীরা তাদের
অবস্থান স্কর্দৃঢ় করে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হতে থাকে। সৈন্যবাহিনী
অবশ্য শেষপর্যন্ত প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে টিলা দখল করতে সক্ষম হয়।
সামাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে তার সীমান্ত অণ্ডলেও
ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকে।

২য় শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য আরো ক্ষমতাশালী হয়। তথাপি দাসপ্রথার ব্যাপক বিকাশ অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধীর গতিতে ধরংস করে দিতে থাকে এবং সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়ে।

১. কী কারণে ২য়-৩য় শতাব্দীতে দাসপ্রথা প্রযাক্তিবিদ্যার বিকাশে বাধান্বর্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং রোমের অর্থানীতির পতন ঘটিয়েছিল? ২. কীজন্য দাসমালিকরা দরিয়দেরকে জাম ভাড়া দিতে এবং দাসদেরকে সাংসারিক জীবনযাপনে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিল? ৩. কোলোন্ম্ এবং দাসের অবস্থার মধ্যে কী পার্থাক্য ছিল? চাষী এবং কোলোন্সের মধ্যেই বা অবস্থাগত পার্থাক্য কী ছিল? ৪. কারা ৩য় শতাব্দীর অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল? খ্রী. প্র. ৭৪-৭১ সালে যে বিয়েহ ঘটেছিল তার অংশগ্রহণকারীদের সাথে এই বিয়েহীদের পার্থাক্য কোথায়?

## § ৫৭. খন্নীন্টীয় ৩য় শতকে সামাজ্যের শক্তিহ্রাস এবং সমাট দিওক্লিতিয়ানের সময়ে সামাজ্য স্কুদ্টোকরণ

(দ্র. মানচিত্র ১০)

১. সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে 'বর্বরদের' আক্রমণ। খ্রীষ্টান্দের প্রথম দিকে এল্বা নদীর পূর্বে উপকূলে দলাভ উপজাতি বর্সাত স্থাপন করেছিল। রাইন্ ও এল্বা নদীদুটির মধ্যাস্থিত ভূভাগে জার্মান উপজাতি বাস করতো।

জার্মানি ঘন বন ও কর্দমময় জলায় ভার্ত ছিল। অরণ্য ও জলার আশেপাশে জার্মান উপজাতিদের গোত্রভিত্তিক বসবাস ছিল। তারা বনজঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলেছিল। মোড়লেরা পরিষ্কৃত জমি গোত্রের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। জার্মানরা জমিতে যব ও গম জাতীয় শস্য এবং বার্লি চাষ করতো। ২-৩ বছর পরে জমির উর্বরতা নন্ট হয়ে গেলে তারা আরো জঙ্গল পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়। বনেজঙ্গলে তারা পশ্ব চরাতো। আঙ্বরের চাষ কিংবা ফলম্লের বাগান করার ব্যাপারে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

অন্যান্য 'বর্বরদের'\* ন্যায় জার্মানরাও রোম সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও উর্বর সমতলভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্ত উপজাতি একজোট হয়ে রোম সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। অস্ত্রধারী প্রর্যেরা থাকতো সবচেয়ে সামনে: সাধারণ যোদ্ধারা পায়ে হে°টে যেত, উপজাতীয় নেতারা ও তাদের ঘনিষ্ঠ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়ে যেত। তার পিছন পিছন খ্রই ভারি ভারি গাড়ি বাঁড়ে টেনে নিয়ে যেত। মহিলা ও শিশ্ররা থাকতো ঐ গাড়িগ্রলোর মধ্যে। পশ্রচারণকারীরা তাদের পশ্রপাল তাড়িয়ে নিয়ে যেত।

সাম্রাজ্য যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন বর্বরদের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল। রোমবাসীগণ বহু, 'বর্বরকে' বন্দী করে এনে দাসে পরিবর্তিত করে।

২. সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা। ৩য় শতাব্দীতে সম্রাটদের ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। লেগিওর সৈনিকরা সম্রাটের সিংহাসন লাভে প্রয়াসী হয়; সম্রাটকে হত্যা বা পদচ্যুত করে তারা তাদের মনমতো লোককে, যে তাদের বেশি মাইনে দিতে পারবে তাদেরকেই সিংহাসনে বসাতে লাগলো। ২-৩ বংসর পর পরই, কখনো-বা এমন কি ২-৩ মাসেই, সম্রাট বদল হতে লাগলো। খ্ব কম সম্রাটই স্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যুবরণ করতো। মাঝে মাঝে এমনও হতে লাগলো যে, সাম্রাজ্যে একই সাথে পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত বেশ কয়েকজন সম্রাট শাসন চালাচ্ছেন।

সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ এবং সম্রাটদের মধ্যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যকে দুর্ব ল করে তুললো। ৩য় শতাবদীর মধ্যভাগে গলিয়া, স্পেন, মিশর, এশিয়ার এবং দক্ষিণ ভানিউবের প্রায় সমস্ত প্রোভিন্ৎসিয়া রোম থেকে বিচ্ছিল্ল হয়ে গেল।

শক্তিহীন হয়ে পড়ায় সাম্রাজ্য তার রাজ্বসীমা প্রতিরক্ষায় অপারগ হয়ে পড়ে। জার্মান ও অন্যান্য 'বর্বর' উপজাতি তার সীমানায় ঢুকে পড়ে এবং আশপাশের সমস্ত কিছু ধরংস করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে।

<sup>\*</sup> গ্রীক ও রোমকগণ যাদের ভাষা ব্রুথতে পারতো না তাদের 'বর্বর' নামে আখ্যায়িত করতো। তাদের মনে হতো, এসব লোকজন শ্রুথ্ব 'বর-বর-বর' করে বকে। বর্তমানে 'বর্বর' শব্দের অর্থ 'অভদ্র ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি'।





 'বর্বরদের' রোমক দ্বর্গ আর্ফ্রমণ। (রোমক রিলীফ।) রোমবাসী ও বর্বরদের অস্ত্রশন্তের প্রতিতুলনা করো। ২. রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অণ্ডলে দ্বর্গঘাঁটি: প্রহরীদের পাহারা দেবার জন্য মিনার এবং পরিখা ও প্রাচীর। (প্রাচীন রোমক চিত্রকলা অন্বকরণে অণ্ডিকত।)

৩. দিওক্লোতিয়ানের আমলে সমাটের শাসনক্ষমতা। ইতালি ও প্রোভিন্ৎিসয়াগ্রলোর দাসমালিকেরা চাইতো যে, সাম্রাজ্য বজায় থাকুক। এই কারণে তারা সমাট দিওক্লোতিয়ানকে সাহায্য করে। তিনি দ্ঢ়হস্তে বিপর্ল উদ্যমের সাথে সাম্রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

দিওক্লেতিয়ানের কর্মজীবন শ্রের হয়েছিল সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে। কর্মদক্ষতার ফলে সম্বর তিনি সমাটের রক্ষীবাহিনীর প্রধানর পে নিয়ক্ত হন। ২৮৪ খরীন্টান্দে সৈন্যেরা তাঁকে সমাট বলে ঘোষণা করে। অতঃপর ২১ বংসর ধরে তিনি সামাজ্য শাসন করেন।

প্রজাতন্ত্রের আমলে প্রবর্তিত সমস্ত পদ দিওক্লেতিয়ান বাতিল করে দেন। তিনি তাঁর অনুগত রাজ কর্মচারীদের নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শ্রুর্ করলেন। সম্লাটের যে কোনো নিদেশিই আইনর্পে গণ্য হতো। বহুসংখ্যক গ্রুপ্তচর ও গোয়েন্দা সম্লাটের প্রতি যারা প্রসন্ন নয় তেমন ব্যক্তিদের উপর নজর রাখতো।

দিওক্লেতিয়ান ইউপিতের দেবতার প্রুরর্পে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন।
বিভিন্ন ধর্মান্দিরে তাঁর প্রস্তরম্তি রক্ষিত হতে লাগলো। এমন কি সম্ভ্রান্ত
ও পদস্থ ব্যক্তিদেরকেও তাঁর সামনে আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানাতে হতো।
সম্রাট কাউকে তাঁর পা অথবা তাঁর পোষাকের স্বর্ণখচিত প্রান্তদেশ চুম্বনের
অন্মতি দিলে তাকে সম্রাটের বিশেষ অন্ত্রহের দান হিসেবে বিবেচনা করা
হতো।

সেনাবাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে নিজের প্রতিরক্ষা স্দৃদৃঢ়ীকরণের জন্য তিনি বিভিন্ন সমস্ত 'বর্বর' উপজাতিকে নিজ সৈন্যদলে চাকরি দেন। বিরাট বাহিনীর খরচ পোষাবার জন্য তিনি জনগণের উপর ধার্য করের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহী সেনাদের নির্মামভাবে হত্যা করে দিওক্লেতিয়ান তাঁর বাহিনীর শৃঙ্খলা দৃঢ়তর করেছিলেন।

8. বিদ্রোহ দমন। দিওক্লেতিয়ানের বিশাল সেনাবাহিনী গালিয়া আল্রমণ করে বসত জনালিয়ে দেয়, তার অধিবাসীদের হত্যা করে। বাগাউদেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়, কিছু বিদ্রোহী পালিয়ে দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেনাদল তাদের দুর্গ অবরোধ করে। শেষপর্যন্ত ক্ষুণ্ণিপাসায় কাতর বিদ্রোহীয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। কিছু বন্দীদের হত্যা করা হয়, আর বাদ বাকী বন্দীদের সপরিবারে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। গালিয়ার দাসমালিকেরা সয়াটকে ভগবানের মতো গোরবগান করতো।

রোমক সৈন্যবাহিনী দাসমালিকর্দের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকার বিদ্রোহও দমন করে।

৫. সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা। সাম্রাজ্যের সীমান্ত অণ্ডলে 'বর্বরদের' হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্নৃদৃঢ় দৃর্গ নির্মাণ করা হয়। এক দৃর্গ থেকে আরেক দৃর্গে যাওয়ার পথে রোমবাসীরা পরিখা খনন করে, বাঁধ নির্মাণ করে এবং তীক্ষামন্থ কাঠের গর্নাড়র বেড়া বসায়। বাঁধের উপরে মিনার তৈরি করে তার উপরে প্রহরীরা বসে চতুদিক পাহারা দিত। রোমক সেনা এবং যাক্ষরাহিনীতে চাকুরিরত ভাড়াটে 'বর্বর' উপজাতিরা অন্যান্য 'বর্বর' উপজাতিদের হাত থেকে সামাজ্যের সীমানা প্রতিরক্ষা করতো।

রোম রাণ্ট্র আরেক বার সাম্লাজ্যেই নিপাঁড়িত জনতার প্রতিরোধ দমন করতে ও তার সীমান্তাঞ্চলের উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

রেমে সাম্রাজ্যের সীমান্ত অণ্ডলে 'বর্বরদের' আক্রমণের কারণ কী? ২. ৩য় শতকে রেমে সাম্রাজ্য যে হীনবল হয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ কী? ৩. কোন্ উপায়ে দিওক্লেতিয়ান সাম্রাজ্যকে ফের শক্তিশালী করে তোলেন? এর ফলে সাম্রাজ্য কি সত্তিই অত্যন্ত সন্দৃঢ়

হয়েছিল — ভেবে বলো। 8. দিওক্রেতিয়ান ও আউগ্রন্থুসের শাসনের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? দিওক্রেতিয়ানের শাসনপদ্ধতির সাথে আর কোন্ রাজার শাসনপদ্ধতির সাদ্শ্য খুজে পাচ্ছো? এবং সেই সাদৃশ্য কোন্ ক্ষেত্রে? ৫. আউগ্রন্থুসের শাসনের আরম্ভ ও দিওক্রেতিয়ানের শাসনের মধ্যে কত বংসরের পার্থক্য?

## § ৫৮. খ্রীণ্টধমের আবিভাব

(দ্ৰ. মান্চিত্ৰ ১০)

মনে করতে চেণ্টা করো — 'মরণোত্তর জীবন' কাকে বলা হতো; দেবতার মৃত্যু ও প্নর্বজ্জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে মিশরী কোন্ প্রাণ তুমি জানো; এই প্রাণের উৎস কী (§ ১১:২, ৩)।

১. নতুন ধর্ম উদ্ভবের কারণ। দাস, কোলোন্স্ ও রোম কর্তৃক বিজিত বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ অবদমিত হয়েছিল; সামাজ্য প্রায় অপরাজেয় শক্তির্পে প্রতিভাত হচ্ছিল। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন হওয়ার আশা নিপীড়িতেরা পরিত্যাগ করে। দাস ও রাইয়তগণ অক্লান্ত শ্রম, অপমান ও প্রহারের হাত থেকে শ্রধ্মান্ত মৃত্যু হলেই মৃত্তি পেত। তাদের দৃঃখকদ্ট যন্ত্রণা লাঘব করতে যারা পারে নি সেই দেবতাদের উপর তারা সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে থাকে।

নিপ্রীড়িত জনগণের মধ্যে পরম দয়াল, ও শক্তিমান এক দেবতার আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে; তিনি তাদের সবৈবি অত্যাচারের হাত থেকে মৃক্ত করবেন। অধীর আগ্রহে তারা 'দয়াবান দেবতার' জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

২. যিশ্ব খারীন্ট সন্বন্ধীয় কিংবদন্তী। ১ম শতাব্দীতে এরকম একটি কাহিনী প্রচারলাভ করে যে, প্যালেস্টাইনে মন্যার্পেধারী এক দেবতা বাস করেন, তাঁর নাম ইউস্বৃস্ খারীন্তোস্\*। কাহিনীটিতে আরো বলা হতো যে, রোমবাসীরা তাঁকে কুশে বিদ্ধ করবে এবং তিনি সে যন্ত্রণা নির্মাণরে সহ্য করবেন। মৃত্যুর পরে যিশ্ব প্রনর্ভজীবিত হয়ে স্বর্গারোহণ করলেও অচিরেই প্রত্যাগমন ও মান্বের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন। প্রথিবীতে যারা পরম, সহিষ্কৃতায় দ্বঃখকন্ট সহ্য করে ও তাঁকে ভগবানর্পে মান্য করে যিশ্ব তাদের 'মরণোত্তর জীবনে' প্রস্কৃত করার আশ্বাস দেন। এই সব মান্য পরম স্বৃথে স্বর্গবাসী হয়ে জীবন কাটাবে, আর অন্যান্যেরা নরকে চিরকালের তরে নরক্যন্ত্রণা ভোগ করবে। এসব কাহিনী ওসিরিস দেবতা সন্বন্ধে প্রচলিত স্বপ্রাচীন কিংবদন্তী,

<sup>\*</sup> খ্রীণ্টধর্মের প্রবর্তক যিশ্ব খ্রীণ্টের হিব্র ভাষায় আসল নাম 'জেশ্বয়া মেশিয়াহ্'। এরই গ্রীক অন্বাদ ইউস্কৃষ্ খ্রীস্তোস্, যা থেকে ইংরেজিতে Jesus Christ শব্দ এসেছে। যিশ্ব খ্রীণ্ট ইংরেজি থেকে অনুনিত শব্দর্পে বাংলা ভাষায় চাল্ব হয়েছে। — অন্ব.

অন্যান্য দেবতাদের মৃত্যুর পরে প্রনর জাবন লাভ এবং মৃত্যুপরবর্তী লোকে শেষ বিচার ইত্যাদি প্ররাণের ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছিল।

১ম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শ্রের্ করে ২য় শতাব্দী ধরে এই কাহিনীগ্রলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এগ্রলোকে বলা হতে 'স্বসমাচার' — গ্রীকে এভান্গোলয়ান (euangelion)। বিভিন্ন 'স্বসমাচারে' বিভিন্নভাবে যিশ্রের জীবনব্তান্ত বলা হয়েছে। সেগ্রলোর মধ্যে বহর্ স্বতঃবিরোধী ও অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তব্রও এসবই হলো স্বসমাচার যার জন্য নিপ্নীড়িতের দল অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল।

৩. খ্রীণ্টধর্ম প্রচারের শ্রের্। নিপ্নীড়িতের দল সানন্দে এসব সান্ত্রনাদায়ক কাহিনী, যার মধ্যে তাদের দ্বংখকন্ট লাঘবের এবং উৎপীড়কদের শাস্তি দানের প্রতিশ্রুতি ছিল, বিশ্বাস করতো। যারা যিশ্র খ্রীন্টের উপরে বিশ্বাস অপণ করেছিল তারা নিজেদের খ্রীণ্টান এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে খ্রীণ্টধর্ম বলে আখ্যায়িত করতো। খ্রীণ্টায় ধর্মপ্রচারকগণ দেশ থেকে দেশান্তরে, এক শহর হতে আরেক শহরে নিজেদের ধর্ম প্রচার করে বেড়াতেন। খ্রীণ্টধর্ম সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে দরিদ্র ও দাসরাই খ্রীণ্টান হতো। তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল, যেমন — ইহ্বদী, গ্রীক, রোমক, মিশরী, গল ও আরো অন্যান্য বহ্ব জাতি।

খ্রীষ্টানরা শ্ব্ধ্মান্ত এক ঈশ্বরের উপাসক ছিল এবং সম্রাটকে দেবতা হিসেবে প্রেল করতেও তারা অস্বীকার করে। এর ফলে সম্রাট খ্রীষ্টানদের নির্যাতন করতে শ্বর্ক করেন। খ্রীষ্টাবলম্বীগণ গোপনে নিজেদের সমাজ গঠন করেছিল। সেই সমাজের সভ্যরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করতো, একসাথে ভোজোংসবের আয়োজন করতো এবং একই সঙ্গে উপাসনা ও স্কুসমাচার পাঠ করতো। তারা সাধারণত ভূগভাস্থ কোনো স্থানে কিংবা পাহাড়ের গ্রহায় গিয়ে সমবেত হতো। (দ্র. ৩৩০ পূর্ন্ঠা।)

৪. ধনী ব্যক্তিদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ। ধনীরা ব্রুতে পারে যে, খ্রীষ্টধর্ম তাদের জন্য খ্রই স্বিধাজনক: খ্রীষ্টধর্ম আজ্ঞান্বর্তিতা ও সহনশীলতা প্রচার করে এবং তার দ্বারা দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাস ও দরিদ্রদের সংগ্রামও প্রভাবান্বিত হয়েছিল। 'কোনো দাস খারাপ হলে খ্রীষ্টধর্ম তাকে ভালো করে দেয়' — লিখেছিলেন জনৈক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক। রোম সাম্রাজ্যে জনজীবন তখন বিপজ্জনক ও সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। গণ-অভ্যুত্থান, সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ ও 'বর্বরদের' আক্রমণের সময়ে লোকজন শ্র্য্ব বিষয়-সম্পত্তিই নয়, প্রাণও হারাতো। আগামীকাল যে কী ঘটবে তা পর্যন্ত লোকে নিশ্চিতভাবে চিন্তা করতে পারতো না, সকলেই সর্বদা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতো। ধনী-

দরিদ্র উভয়েই সমভাবে পারলোকিক 'চিরন্তন স্ক্র্ম' কল্পনা করে মনে মনে সান্ত্রনা খ্রুজতো।

বারংবার যুদ্ধ ও সাম্রাজ্য ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকায় বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। শুধুমান্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যাই কমে নি, এমন কি সাক্ষর লোকজনের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। এর ফলে জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের পথ খুলে যায়।

যে সব বণিক এক শহর হতে অন্য শহরে যাতায়াত করতো, খ্রীন্টধর্মপ্রহণ তাদের জন্যও খ্র স্বিধাজনক ছিল। যে কোনো শহরের খ্রীন্টধর্মবিলম্বী সাদরে বহিরাগত খ্রীন্টান বণিকদের অভ্যর্থনা জানাতো ও তাদের ব্যবসায় সাহায্য করতো।

৫. খ্রীন্টানদের ধর্মীয় সমাজ। ধনী খ্রীন্টানরা সমাজসেবার জন্য টাকাপয়সা খরচ করতো। সচরাচর তাদেরই হিয়েরোস (প্রাাত্মা সমাজনেতা) ও এপিস্কোপ্রস্ নির্বাচন করা হতো। এপিস্কোপ্রস্ অর্থ 'তত্ত্বাবধায়ক'। গোটা অণ্ডলের খ্রীন্টীয় সমাজ বিনাবাক্যে তাঁর আজ্ঞাপালনে বাধ্য হতো।

৩য় শতাব্দীর শেষ দিকে রোম সামাজ্যে খ্রীন্টধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। বিভিন্ন শহরের খ্রীন্টানরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ রাখতো। শত শত খ্রীন্টসমাজ গোপনে এপিস্কোপ্রসের পরিচালনায় সংঘবদ্ধ হয়ে এক খ্রীন্টীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো ধর্মসমাজ। খ্রীন্টানদের এই ধর্মসমাজ রোম সামাজ্যের জনগণের উপর খ্রই প্রভাব বিস্তার করে।

১. কী কারণে শক্তিমান দেবতার আবিভাবে সম্বন্ধে বিশ্বাস উদ্ভূত ও প্রচারিত হয়েছিল?
২. যিশ্ব খ্রীন্ট ও ওিসিরিস দেবতা সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর মধ্যে কী সাদৃশ্য বর্তমান?
মিশর ছাড়া আর কোথায় তোমরা 'মরণোত্তর লোক' সম্বন্ধে কিংবদন্তীর সাথে পরিচিত
হয়েছো? ৩. খ্রীন্টাবলম্বীদের সমাজগঠন প্রথম দিকে কীরকম ছিল? এবং পরবর্তীকালে
তার মধ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছিল? খ্রীন্টধর্মের কোন্ কোন্ জিনিস দরিদ্র ও
ধনীদের আকর্ষণ করেছিল? ৪. খ্রীন্টানদের ধর্মসমাজ কাকে বলা হতো?

# § ৫৯. খ্রীষ্টীয় ৪থ শতকে রোম সাম্লাজ্যের অবনতি

### (प्त. मार्नाघ्य ১०)

মনে করতে চেষ্টা করো — স্প্রোচীন কালে প্রাচ্যভূমির দেশসম্বহে ও প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতো।

১. খ্রীষ্টীয় ৪থ শতকে জনগণের প্রতি নির্মাতন। সমাট দিওক্লেতিয়ানের রাজত্বকালের পরে সামাজ্যের শাসনক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নতুনকরে জবলে উঠে।

সেই সংগ্রামে সেনাপতি কনম্ভান্তিন্ জয়ী হন। ক্ষমতা দখলের জন্য এবং পরে শাসনব্যবস্থাকে স্কান্ত করার জন্য কোনো চেণ্টারই তিনি ব্রুটি করেন নি: প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের সহযোগীকেই হত্যা করেছেন। সিংহাসন দখল করতে চায় এই সন্দেহে তিনি নিজ প্রুক্তে পর্যন্ত হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

মেহনতী মান্বের প্রতি কনস্তান্তিনের ব্যবহার ছিল আরো নিষ্ঠুর। জমির মালিকরা যাতে ক্ষেত্মজ্বর সর্বদা পেতে পারে তঙ্জন্য রাইয়তদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে, তারা তাদের মালিকদের ছেড়ে যেতে পারবে না। পলাতক রাইয়তকে শিকলে বে'থে ধরে আনা হতো। মনে করা হতো যে, মারধাের করে দাসকে মেরে ফেললেও দাসমালিক তার শ্ভকামনাই করে থাকে, কেন না সে তার দাসের চরিত্র সংশােধন করতেই চায়। সমাটের নিজের কর্মশালাগ্বলাতে শ্রমিকদের দাসদের মতো দেগে দেয়া হতো।

সমাট ও সম্প্রান্ত ব্যক্তিদের মহা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন, বিশাল সৈন্যবাহিনী, কর্মচারী ও গ্পেচর দল ভরণপোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতো। ফলে খাজনার হার আরো বাড়ানো হয়। কর প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের চাব্ক মারা হতো। শহরবাসীরা যাতে খাজনা দিতে অস্বীকার না করতে পারে তাই এক শহর থেকে অন্য শহরে চলে যাওয়া বা কর্মস্থল পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ করা হয়। সন্তানসন্ততি নিজের পিতামাতার পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হতো।

২. খ্রীন্টধর্ম — প্রধান ধর্ম। কনস্তান্তিন্ ব্রুতে পেরেছিলেন যে, কেবলমার চাব্রুক, শৃঙ্খল আর মৃত্যুদন্ডের সাহায্যে লোকজনদের আর নির্বিরোধীভাবে আজ্ঞাপালনে বাধ্য করা যাবে না। তিনি দেখলেন, খ্রীন্টধর্ম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে উত্তম, তার দ্বারা শোষিতদের নিজের বশে ধরে রাখা সম্ভব। খ্রীন্টানদের ধর্মসমাজ দরিদ্র ও দাসদের খ্রুই প্রভাবান্বিত করে এবং তাদের এ মর্মে শিক্ষাদান করে: 'যিশ্রু নিজে কুশের যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, তিনি তোমাদের কন্ট সহ্য করতে বলেছেন, তার বদলে মৃত্যুর পরে ন্বর্গে তোমরা প্রস্কৃত হবে'; 'সমাটের শাসন ঈশ্বর নির্ধারিত'; 'হে দাস, তোমরা তোমাদের প্রভুর আজ্ঞা পালন করো'।

৩১৩ খ্রীণ্টাব্দে কনস্তান্তিন্ খ্রীণ্টানদেরকে খোলাখ্রলিভাবে সভার আয়োজন করা এবং তাদের গির্জা তৈরি করার অন্মতি দেন। সমাট ও দাসমালিকরা কোনোর্প কার্পণ্য না করে ধর্মসমাজের জন্য জমি, ধনসম্পত্তি ও বহ্ম্ল্যবান জিনিসপত্র দান করে। অতঃপর অনতিবিলন্বে ধর্মসমাজ প্রচুর জমির মালিক হয় ও মহাজনী কারবার শ্রু করে। খ্রীণ্টসমাজের সব সভাই





1

যে এসব ধনসম্পদ ব্যবহার করতে পারতো এমন নয়, প্রধানত ধর্ম যাজক (পর্ণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গ) ও এপিস্কোপর্সের অধিকার ছিল তা ভোগ করার।

কনস্তান্তিনের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের ধর্মসমাজ তাঁকে প্রণ্যাত্মা বলে ঘোষণা করে।

৩৩০ খন্নীষ্টাব্দে সাম্লাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপোলে স্থানা্তরিত করা হয়।

8. খ্রীষ্টানদের দারা শিল্পনিদর্শন ধরংস ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ। সমাটের সমর্থনপর্ট হয়ে খ্রীষ্টানর অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করতে শ্রন্থ করে। তারা দেব-দেবীদের মর্তি ভেঙে ফেলে এবং প্রাচীন মন্দিরগর্লো হয় ধরংস করে দেয়, নয়তো সেগ্র্লোকে গির্জায় র্পান্তরিত করে। অজস্ত্র অম্লা শিল্পসম্ভার নন্ট হয়ে যায়। দেবতা জিউসের সম্মানে প্রবর্তিত অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার হর্কুম জারি করেন সমাট ৪র্থ শতাব্দীর শেষ দিকে।

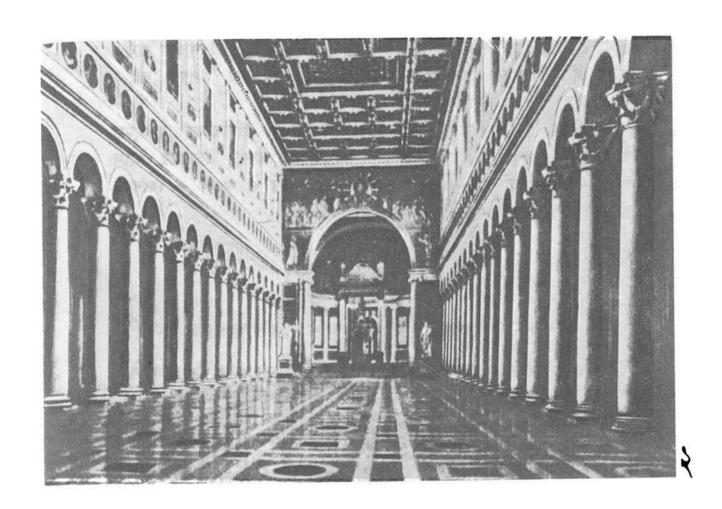

স্বসমাচারের গলপকাহিনী ইত্যাদিতে বিজ্ঞান বিশ্বাস করতো না বলে খ্রীষ্টানরা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালায়। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসদ্ধ পাঠাগারের বহু পাণ্ডুলিপি তারা প্রাড়িয়ে ফেলে এবং অন্যান্য শহরেও বহু বৈজ্ঞানিক রচনাদি ধরংস করে দেয়। আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে সমবেত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা জনৈকা বিদ্ধী মহিলা ইপাতিয়াকে টুকরো টুকরো করে কেটে হত্যা করে। জ্ঞানবিজ্ঞানে উৎসর্গতি-প্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে ইপাতিয়াই প্রথম শহীদ, আর তা খ্রীষ্টানদের হাতে।

৫. খ্রীন্টীয় ৪র্থ শতকে শ্রেণীসংগ্রাম। খ্রীন্টধর্ম কিছ্মগংখ্যক দাস ও দরিদ্রকে শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরত করলেও না ধর্ম, না নিষ্ঠুরতা — কোনোটাই নির্যাতিতের সংগ্রাম সম্পূর্ণভাবে অবদ্মিত করতে সক্ষম হয় নি। দাস ও রাইয়তরা অশেষ শাস্তি ভোগ ও অভাবের তাড়নায় বনে-জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শহরবাসীগণও চাব্কসহ খাজনা আদায়কারীদের ভয়ে পালাতে শ্রয়্ করে। পলাতকরা সমবেত হয়ে দল গঠন করে আমলা ও দাসমালিকদের ভবনের উপর, এমন কি শহরেরও আক্রমণ চালাতে থাকে। জনৈক এপিস্কোপ্মৃস্ তো কুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন: '…মালিকদের বিরুদ্ধে অধীনস্থ লোকজনদের ধৃষ্টতা

ক্রমেই বেড়ে উঠছে, তা ছাড়া পলাতক দাসরা খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও শ্বধ্ব যে মালিকদের হাত ফদ্রুক পালিয়েই যায় তা নয়, উপরস্তু তাদের নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে বসে।

সমাটদের নিষ্ঠুর শাসন সামাজ্যের সংকটজনক পরিস্থিতির কিছ্নাত্র উন্নতিসাধনে সক্ষম হয় নি। সামাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ধনসে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, বিভিন্ন শহর ও অঞ্চল — বিশেষত সামাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল — জনশ্ন্য হয়ে পড়ে।

## কোলোন্স্ সম্পর্কে রোম সাম্লাজ্যের আইন

এই আইন কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করেছিল? কীসে তুমি তা ব্রুবতে পারলে?

রাইয়তরা জমিজমা ছেড়ে দেবে — এ এক অন্যায় ব্যাপার; তারা পরের জমি ভোগ করতে জমির মালিকদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এ কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নির্মেছি যে, কোলোন,স্জমির সাথে সংলগ্ন থাকতে বাধ্য। তাদের সন্তানদের অন্য লোকালয়ে গিয়ে বসবাস করার কোনো অধিকার নেই এবং তাদের পিতা-পিতামহেরা একদা যে জমি চাষবাস করে গেছে সেই জমি তাদেরও অবশ্যই চাষবাস করতে হবে।

দাসদের যেমন শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তেমনি পলায়য়োশ্ম্থ কোলোন্স্কেও শিকলে বে'ধে রাখা যেতে পারে।

১. কৌ কী উপায় অবলম্বন করে কনস্তান্তিন্ সায়াজ্যের শাসনব্যবস্থা স্দৃ

চেয়েছিলেন? ২. খ্রীষ্টানদের ধর্মসমাজের অবস্থা ৪র্থ শতকে কীভাবে পরিবর্তিত

হয়েছিল? এই পরিবর্তনের কারণ কী? ৩. খ্রীষ্টীয় ধর্মসমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রাচীন

শিল্পনিদর্শনের প্রতি কোন্ মনোভাব গ্রহণ করেছিল? এই মনোভাবকে তুমি কীভাবে

ব্যাখ্যা করবে? ৪. প্রাচীন কালে প্রথিবীতে ধর্মের ভূমিকা কী ছিল, সে সম্বন্ধে তোমার

সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করো। ৫. দেওক্রেতিয়ানের শাসনের শ্রের হওয়ার কত বংসর পরে

কনস্তান্তিনোপোলে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল?

# § ৬০. পশ্চিম রোম সাম্লাজ্যের পতন

## (দু. মানচিত্র ১০)

মনে করতে চেণ্টা করো — রোম প্রজাতন্ত্র কবে স্থাপিত হয়েছিল; রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কবে।

১. সাম্রাজ্যের উপর 'বর্বরদের' আক্রমণ বৃদ্ধি। সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়লে 'বর্বরদের' আক্রমণ আরো বেড়ে যায়। 'বর্বর' উপজাতিগনলো মিলে খ্রক ক্ষমতাশীল জোট গঠন করে। স্বশৃঙ্খল না হলেও এক বিরাট বাহিনী তারা

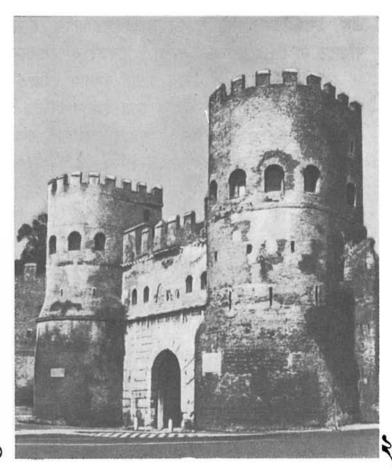



১. অশ্বার্ট 'বর্বর' সেনা। (প্রাচীন রোমক চিত্রকলা থেকে।) ২. রোমের দুর্গদ্বার। ৩য় শতাব্দীতে রোমে দুর্গপ্রাচীর নতুনভাবে খুব মজবৃত করে তৈরি করা হয় এবং প্রাচীরের উপরে মিনার নির্মিত হয়। ৩১৪ পৃষ্ঠায় রোম নগরীর নক্সায় এই দুর্গ প্রাচীর খুঁজে বের করো।

গঠন করে ফেলে এবং রোমের সীমান্ত অঞ্চলের দ্বর্গসমূহ আক্রমণ করতে থাকে।

'বর্বরদের' আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্রাটেরা হয় তাদের সোনাদানা ঘ্রষ দিত, নয়তো তাদের ভিতর থেকে কোনো কোনো উপজাতিকে নিজের সেনাবাহিনীতে চাকরি দিতে বাধ্য হতো। সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমানর পে দরিদ্র হতে থাকা জনসাধারণের নিকট এ বাবদে অর্থ সংগ্রহ করা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

২. রোম সাম্রাজ্যে গথ্ আগমন। ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধে ক্যান্সিয়ান স্তেপ্
অঞ্চল থেকে হনে যাযাবরদের এক বিরাট দল ইউরোপে এসে প্রবেশ
করে; নিজেদের দ্বর্দম অশ্বের পিঠে চড়ে তারা প্রচণ্ড বেগে অভিযান
চালায় এবং আশপাশের স্বাকিছ্ম ছারখার করতে করতে অগ্রসর হতে
থাকে।

এর কিছ্কাল প্রেবিই কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে গথ নামে জার্মানদের

এক উপজাতি বর্সাত স্থাপন করেছিল। তারা হ্নেদের ধন্ংসাভিযানের মৃথে দাঁড়াতে না পেরে ডানিউব নদীর তীরবর্তী অণ্ডলে চলে যায়।

রোম সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে বসবাস করতে সম্রাট গথ্দের অনুমতি দান করেন। ভেলা আর ডোঙ্গায় চড়ে হাজার হাজার গথ্ সপরিবারে ডানিউবের দক্ষিণ তীরে গিয়ে পেণছয়। সম্রাটের আমলার দল তাদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে প্রতারণা করে। গথ্রা একটুকরো রুটির জন্য নিজেকে বা নিজ সন্তানসন্ততিকে দাস হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। তারা বিদ্রোহ করে এবং কনস্তান্তিনোপোলের দিকে এগিয়ে যায়।

সমাট তাঁর বাহিনী নিয়ে গথ্বিরোধী অভিযানে অগ্রসর হন। ৩৭৮ সালে আদ্রিয়ানোপোল্ শহরের নিকটে বিদ্রোহীরা রোমক সেনাবাহিনী ধরংস করে দেয়, সমাট নিজেও নিহত হন। নতুন সমাট গথ্ নেতাদের উৎকোচ দিয়ে বিদ্রোহ থামাবার ব্যবস্থা করেন। বলকান উপদ্বীপের পশ্চিম অণ্ডলে গথ্দেরকে ভূমি প্রদান করা হয়, কেন না সামাজ্যের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধপ্রবণ গথ্দের বিপ্লসংখ্যকভাবে বসবাস সামাজ্যের জন্য হয়মকিস্বর্প হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩. দ্বিখণ্ডিত সায়াজ্য। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম সায়াজ্য দ্বিট ইন্পেরাতোর দ্রাতার মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। দ্বিট সায়াজ্য গড়ে উঠলো: প্রে সায়াজ্য এবং পশ্চিম সায়াজ্য।

বলকান উপদ্বীপ, মিশর ও রোম কর্তৃক বিজিত এশীয় দেশগৃনলো নিয়ে হলো পূর্বে সাম্রাজ্য। ইতালি, ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমাণ্ডলের প্রদেশগৃনলো পশ্চিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো।

পশ্চিম সাম্রাজ্যে বসবাসরত দরিদ্র জনগণ শহর ছেড়ে পালাতে থাকে, পূর্ব সাম্রাজ্যের তুলনায় এর অবস্থা নিরুষ্ট ছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্যে বিদ্রোহও ব্যাপকভাবে চলতে থাকে।

8. গথ্দের রোম অধিকার। পশ্চিম সাম্রাজ্য ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ার ফলে গথ্রা তার স্থোগ নিল। রণলিপ্স্ আলারিখ্-কে নেতা নির্বাচন করে তার নেতৃত্বে তারা ইতালি আক্রমণ করে। রোম প্রেরিত দ্তগণ বিপ্লেসংখ্যক নগররক্ষী যোদ্ধাদের দ্বারা আলারিখ্কে ভয় পাইয়ে দেবার চেণ্টা করলে তিনি উপহাসস্চকভাবে মন্তব্য করেছিলেন: 'ঘাস যত ঘন হয়, তাকে কাটা তত্ত সহজ।'

সামাজ্য রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি ছিল না। সমাট দ্বর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন। ম্লত 'বর্বরদের' নিয়ে সংগঠিত সেনাবাহিনী খ্বই অবিশ্বাসী ছিল।

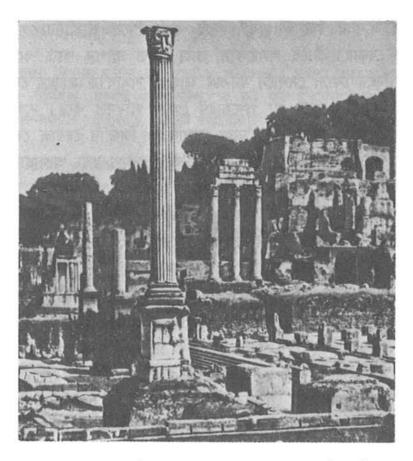

খনন কাজের পর আবিষ্কৃত রোমের ফোর্ম ও পালাতিন টিলা।
(আলোকচিত্র)। ৩১৫ পৃষ্ঠায় মৃদ্ভিত প্নাক্ষিপত চিত্রের সাথে ভূলনা
করো। উর্নবংশ-বিংশ সংখ্যক রঙিন আলোকচিত্রও লক্ষ্য করো।

দাস ও কোলোন, স্ — যারা সাম্রাজ্য ঘৃণা করতো, তারা দাসমালিকদের বিষয়-সম্পত্তি ধরংস করে দেয়, ধনী ও আমলাদের মারধর করে।

গথ্রা রোমে হানা দেয় এবং নগর অবরোধ করে বসে থাকে। অভেদ্য প্রাচীর পরিবেণ্টিত নগরী আক্রমণ করার সাহস আলারিখের হয় নি। কিন্তু দাসরা রাত্রিবেলায় প্রাচীরের প্রবেশদার খলে দেয় এবং গথ্রা প্রচণ্ড বিক্রমে রোমের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে। সেকালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শহর যার ভয়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতি ভয়ে কম্পমান ছিল, ৪১০ খরীষ্টাব্দে সেই রোম নগরী প্রায় বিনা প্রতিরোধে 'বর্বরদের' বিশ্ভেশল বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করে। গথ্রা তিন দিন ধরে রোম নগরীতে লক্ষ্ঠন চালায়। তার পর শন্য নগরী পরিত্যাগ কয়ে চলে যায়। (দ্র. রঙিন ছবি ২২)

৫. পশ্চিম সাম্রাজ্যে জার্মান আক্রমণ। গথ্দের আক্রমণের পর পশ্চিম সাম্রাজ্যে বহুসংখ্যক জার্মান উপজাতি দ্রুতবেগে প্রবেশ করে। খুব একটা গ্রুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই জার্মানরা গালিয়া, ইতালি ও স্পেন দখল করে এবং স্পেন হতে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করে।

ঝঞ্চাবেগে দ্বার বিক্রমে সব চুরমার করে দিয়ে জার্মানরা সারা সাম্রাজ্য তছনছ করে বেড়ায়। উর্বর শস্যক্ষেত্র তারা বসত স্থাপন করে, আঙ্বর ক্ষেতে সব গাছ উপড়িয়ে ফেলে সেখানে যব-গম জাতীয় শস্যবীজ ছড়িয়ে দেয়, জলপাই বাগান কেটে ভূমিসাৎ করে তা পশ্বচারণ ক্ষেত্রে পরিণত করে। দ্বর্গ নির্মাণের জন্য পাথরের দরকার পড়ায় জার্মানরা প্রাসাদ ও গিরজার দেয়াল ভেঙে ফেলে। বহু শহর সম্পূর্ণ ধরংস হয়ে গিয়ে ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় আগাছায় তা ঢেকে গিয়েছিল।

পশুম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভ্যান্ডাল নামে এক জার্মান উপজাতি আফ্রিকা থেকে ইতালিতে এসে প্রবেশ করে এবং রোম দখল করে বসে। নগরধবংস ও লান্ঠনকার্য দ্বেসপ্তাহ ব্যাপী সময় ধরে চলতে থাকে। ভ্যান্ডালরা সমস্ত মাতি ভেঙে দেয়, বইপর নন্ট করে ফেলে, ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে। তাদের আক্রমণের পর রোমের জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭ হাজার লোক বেংচে ছিল।\*

৬. পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানদের এক নেতা রোমের শেষ সম্লাটকে উৎখাত করে। এর ফলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণ অবসান ঘটে। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য অবশ্য খ্রই কণ্টে 'বর্বরদের' আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিল।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ধরংস হয়েছিল অত্যাচারিতদের বিদ্রোহ ও 'বর্বরদের' আক্রমণের ফলে। এই সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথেই পশ্চিম ইউরোপে দাসতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটে। সেজন্যই সকলে মনে করেন যে, পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরই প্থিবীর ইতিহাসের প্রাচীন যুগ শেষ হলো।

১. রোম সায়াজ্যের কোন্ কোন্ অণ্ডলে খ্রীষ্টীয় ৪য়্ব-৫ম শতাব্দীতে বিদ্রোহ হয়েছিল তা মানচিত্রে খ্রেজ বের করো। ২. কোন্ পথ দিয়ে এসে 'বর্বর' উপজাতিরা রোম সায়াজ্যের এলাকায় আক্রমণ চালিয়েছিল তা মানচিত্রে দেখাও। কী কারণে ৪য়্ব-৫ম শতকে 'বর্বরদের' আত্রমণ জােরদার হয়েছিল? ৩. কীজন্য বিখ্যাত সেনাপতি হানিবলও য়েখানে রোম অবরােধ করতে পারেন নি সেখানে আলারিখ্ রোম দখল করে নিতে পারলেন?
৪. পশ্চিম রোম সায়াজ্যের পতনের মলে কারণ কী? ৫. ওক্তাভিয়ানের একক শাসন থেকে শ্রু করে মােট কত বংসর রোম সায়াজ্য টিকে ছিল? ২য় পর্নিক য়য় থেকে আলারিখ্ কর্তৃক রোম দখল পর্যন্ত মােট কত বংসরের ব্যবধান ছিল?

<sup>\*</sup> ভ্যাণ্ডালদের দ্বারা রোম ধরংস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই vandalism শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ অত্যন্ত অসভ্যের মতো নির্দয়ভাবে যাবতীয় শিল্পনিদর্শন ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী বস্তুসামগ্রী ধরংস করা।

# প্রাচীন রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে তুমি কী জানো

স্চি ও ৩৪০ প্ষ্ঠায় ম্ছিত কালান্কমিক ঘটনাপঞ্জীর সারণী ব্যবহার করে দেখাও ষে প্রাচীন রোমের ইতিহাস সম্বন্ধে এই পাঠ্যপন্তকে কী কী য্গবিভাগ করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত প্রশন্যবলীর ভিত্তিতে তাদের প্রত্যেকটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রলক্ষণ নির্দেশ করো:

- ক) যুগের প্রারম্ভ ও অভিমে রোম রাজ্বের সীমানা; মার্নাচত্তে তা দেখাও।
- খ) প্রবিতাঁ আমলের পরিপ্রেক্ষিতে রোমের অর্থনীতিতে ও বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থায় কী পরিবর্তন এসেছিল?
- গ) জনসংখ্যার কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম চলেছিল? এই সংগ্রামের উৎপত্তি কোখেকে? তার প্রকাশই-বা কিসের মধ্যে ঘটতো?
- ঘ) রোম রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা কোন্নিয়মে পরিচালিত হতো? উক্ত য্বেগ শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? রোমের সেনাবাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যুগে যুগে কীভাবে তা পরিবর্তিত হচ্ছিল?
- ৩) বিভিন্ন যুগে রোমের ইতিহাসে প্রধান প্রধান ঘটনা কী কী ঘটেছিল? রোমের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের চরিত্রলক্ষণ পৃথক-পৃথকভাবে যদি অনুধাবন করো তা হলে ইতিহাসের রূপরেখাটি বুঝতে সুবিধে হবে।

\*বিভিন্ন য্থের চরিত্রলক্ষণ নির্ধারিত করে 'গ্রীক ইতিহাসের মূল য্থাবিভাগ' নামাঙ্কিত সারণী অনুসরণে 'প্রাচীন রোমের ইতিহাস' সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত সারণীটি পুরেণ করো:

| त्रतात्मत्र देधिशाल<br>म्ल प्राविकाण<br>त्रताम त्राच्छेत्र<br>त्रताम | অথনীতিতে<br>ও সমাজের বিচি<br>শেগীর অবস্থা<br>পরিবর্তন | জনসাধারণের<br>মধ্যে সংগ্রাম | রাজ্ঞশাসনব্যবস্থা<br>পরিচালনার পদ্ধা | সন-ডाक्रिथসহ<br>প্রধান প্রধান<br><sub>घटेरा</sub> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| त्रात्मत्र<br>मन्त प्<br>त्राभ<br>त्राभ<br>राधा                      | अर्थनीि<br>७ मभास्क<br>ह्यानीत्र                      | कन्त्रा<br>भट्धा            | द्राष्ट्रभाञनव<br>श्रीद्राजनाद       | अन-७<br>श्रधान                                    |

# দেখো তো, প্রাচীন যুগের ইতিহাসের মূল কথাগুলো মনে আছে কিনা

সারা প্থিবীর সমস্ত মান্য প্রথমে আদিম গোষ্ঠীসমাজের জীবন যাপন করতো। প্রাচীন মান্বের আদিম গোষ্ঠীসমাজের জীবনের ম্ল লক্ষণগন্লো কী কী? প্রাচীন মান্ব প্রথমে কেন আদিম গোষ্ঠীসমাজের মধ্যে বসবাস করতো? প্রাচীন মান্ব কী জানতো, কী কী কাজ আয়ত্ত করেছিল? আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ প্রথম
শ্রে হয়েছিল স্প্রোচীন
প্রাচ্ছিমর বিভিন্ন দেশে।

স্প্রাচীন প্রাচাভূমির কোন্ কোন্ দেশের অধিবাসী আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ প্রথম শ্রুর্ করেছিল? এই উত্তরণ কেনই-বা এই সব দেশে প্রথম শ্রুর্ হয়েছিল — তার কারণ দর্শাও। মোটামর্টি কোন্ সময়ে তা শ্রুর্ হয়? স্প্রাচীন প্রাচাভূমির বিভিন্ন দেশের সমাজে কোন্ কোন্ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল? এবং তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের সংগ্রাম চলেছিল?

অসীম ক্ষমতার অধিকারী অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশাল কয়েকটি রাষ্ট্র দেখা দিয়েছিল প্রাচ্যভূমিতে।

শ্রেণীর উদ্ভব ঘটার সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও উদ্ভব হলো কেন? প্রাচীন কালে প্রাচ্ছিমিতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিশাল কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের কথা তোমার মনে আছে? মানচিত্রে সেগনলো দেখাও।

সমগ্র প্রিবীর অর্ধনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে স্থোচীন প্রাচ্যের জনগণ বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। কৃষিকাজ, পশ্পালন, হস্তশিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন, লিপি আবিষ্কার ও শিল্পচর্চা ইত্যাদির বিকাশে প্রাচীন কালের প্রাচ্য জনগণের অবদান কী?

ইউরোপে দাসতাশ্রিক সমাজ প্রথম দেখা দেয় গ্রীসে। প্রাচ্য দেশসমূহ অপেক্ষা এখানে এই সমাজ অনেক বেশি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কোন্ সময়ে গ্রীসে দাসতান্ত্রিক সমাজ দেখা দিয়েছিল? তার কারণ কী ছিল? কোন্ সময়ে এই সমাজ সর্বাপেক্ষা বিকাশ লাভ করেছিল? প্রাচ্য দেশ-সম্হের সাথে তুলনায় গ্রীসের দাসতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী ছিল? দাসমালিকদের বিরুদ্ধে দাসরা গ্রীসে কী ধরনের সংগ্রাম চালিয়েছিল?

ভূমধ্যসাগর এবং তদ্সন্নিহিত অন্যান্য অগুলের বিভিন্ন দেশে গ্রীক নগর-রাষ্ট্র অত্যক্ত বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন কালে গ্রীক ও প্রাচ্য রাষ্ট্রসম্হের মধ্যে প্রধান প্রার্থক্য কোন্ দিক থেকে ছিল? গ্রীস ও প্রাচ্যের রাষ্ট্রসম্হের লক্ষ্যের সাদৃশ্য ছিল কীসে?

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি উন্নতির শিখর স্পর্শ করেছিল। হেল্লেনীয় সংস্কৃতির দ্বত বিকাশের কারণ কী? প্রাচীন গ্রীসে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও শিক্ষাদীক্ষার যে চরম বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ কী?

ভূমধ্যসাগরের প্রাঞ্জে গ্রীকমাকিদোনীয় রাষ্ট্রগ্রেলার উদ্ভব

এবং দাসমালিকভিত্তিক
অর্থানীতির দ্রুত উন্নতি ঘটে।

আলেকজাপ্ডারের বাহিনী কবে প্রাচ্যে অভিযান করেছিল?
মাকিদোনীয় বাহিনীর বিজয়ের ফলে যে সব শক্তিশালী
ও বিশাল রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, সেগ্লোর অবস্থা
মানচিত্রে দেখাও। মাকিদোনীয় বিজয়ের ফলে প্রাচ্য জনগণের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল? গ্রীক ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সমস্বয়ে ভূমধ্যসাগরের প্রেণ্ডিলে বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা নতুনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। খ্রা. প্. ৩য়-২য় শতকে প্রে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে সংস্কৃতির তুঙ্গস্পর্শী বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ কী? উদাহরণ সহযোগে তোমার বক্তব্য প্রমাণ করে।

প্রাচীন কালে প্থিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাম্ম ছিল রোম।

রোমে প্রজাতশ্বের পত্তন হয়েছিল কবে? সায়াজ্যের পত্তনই-বা রোমে কখন হয়? রোমের রাষ্ট্রসীমা কোন্ সমরে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রূপ লোভ করে? তোমার জানা পর্ববর্তী আর কোন্ রাষ্ট্র তার সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল?

প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের
সংস্কৃতিকে রোমবাসীরা
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল
এবং তাদের নিজেদেরও
সাংস্কৃতিক আৰদান ছিল
বিরাট।

রোমকগণ তাদের দ্বারা বিজিত জনগণের সংস্কৃতির কী কী জিনিস গ্রহণ করেছিল? বিশ্ব-সংস্কৃতির বিকাশে রোমের তাংপর্য কী? প্রাচীন কালে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বক্তব্যে যে অসংগতি ছিল তার প্রমাণ মেলে কীসে?

রোমে দাসতান্ত্রিক সমাজ যেরকম বিকাশ লাভ করেছিল প্রবের্ব কোথাও তেমন ঘটে নি। দাসতান্ত্রিক সমাজ যে রোমে সর্বাপেক্ষা বিকশিত হর্মেছিল তা প্রমাণ করো। এই বিকাশের পিছনে কারণ কী ছিল? উদাহরণ সহযোগে দেখাও যে, রোমক প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্য উভয়েই দাসমালিকভিত্তিক রাজ্যের মূল স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় শর্ত প্রগ করেছিল।

দাসতাশ্তিক সমাজের বিকাশই রোম রাজ্যের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার অবক্ষয় ও সমগ্র সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেন ও কীভাবে দাসতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ দায়ী?

# প্রাচীন রোমের ইতিহাসের কালপঞ্জী

| য্কাবিভাগ                                                                                                                       | প্রধান প্রধান ঘটনা ও তার সন-তারি<br>ডিছ                                                                                                                                 | রখ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| রোমে<br>দাসমালিক -<br>ডিত্তিক<br>রাজ্যের পত্তন                                                                                  |                                                                                                                                                                         |    |
| ভূমধ্যসাগরীয়<br>অণ্ডলে<br>রোমের স্কুদ্র্ট্<br>র্ফার্ডনের<br>প্রজাতন্তের<br>প্রভান।<br>সাম্লাজ্যের<br>সর্বপ্রকা<br>সম্ক্রির কাল | তয়                                                                                                                                                                     | 1  |
| রোম সাম্রাজ্যের<br>অবক্ষয়<br>ও ধবংস                                                                                            | ত্র  ২৮৪ খ্রীন্টাবদ। দিওক্রেতিয়ানের শাসনকাল শ্রের  ৪থা  ৩৯৫ খ্রীন্টাবদ। সাম্রাজ্য দ্বিখণিডত  ৪১০ খ্রীন্টাবদ। গথদের রোম দখল  ৪৭৬ খ্রীন্টাবদ। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন |    |

## উপসংহার

বিগত দশ লক্ষ বংসর ধরে মান্য যে স্দৃথি ও স্কঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছে তার সাথে তোমরা পরিচিত হলে। সেই পথের প্রারম্ভে মান্য যেমন পশ্সদৃশ ছিল, তেমনি ঠিক 'তাদের মতোই ছিল সহায়সম্পদহীন'। আদিম মান্যের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ও পরিশ্রমের দৌলতে তারা প্রকৃতির বির্দ্ধে কঠিন সংগ্রামে জয়লাভই শ্বে করে নি, নিজেরাও ক্রমণ বিকশিত হয়ে উঠছিল, প্রণতর রুপ দিতে পেরেছিল শ্রম-হাতিয়ারের ও তার বিভিন্ন প্রয়োগের, এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। আদিম মান্যের কঠিন জীবন ও তার জ্ঞানের সংকীর্ণতা ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল।

শ্রম-হাতিয়ারের উন্নতি ও আদিম মান্ধের দ্বারা তার প্রয়োগের ফলে মান্ধের শ্রম প্রোপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠলো, মান্ধ কর্তৃক মান্ধের শোষণ সম্ভব করে তুললো। এ থেকেই ধীরে ধীরে উদ্ভূত হলো শ্রেণী, গঠিত হলো দাসতান্ত্রিক সমাজ।

দাসতান্ত্রিক সমাজ মান্বের জীবন অপরিসীম দ্বঃখ-কণ্ট নিয়ে এলো: নিপ্টুর অত্যাচার, অসহনীয় লাগুনা, য্বেদ্ধর রক্তবন্যা। তা সত্ত্বেও আদিম গোষ্ঠীসমাজ থেকে দাসতান্ত্রিক সমাজে মান্বের উত্তরণ এক বিরাট পদক্ষেপ। অগণিত দাস ও দরিদ্রের শ্রমে অনাবাদী জমি ও অরণ্যকে শস্যক্ষের ও ফলোদ্যানে র্পান্ডরিত করা সম্ভব হয়েছিল, সম্ভব হয়েছিল নগরনির্মাণ, সম্দ্রপথে জাহাজে করে দ্রদ্রান্ত পাড়ি দেওয়া। দাস ও দরিদ্র মান্বকে শোষণের ফলে আবার অন্যাদকে কিছ্ব লোক বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চা করতে পেরেছিল। স্ব্পাচীন কালে প্থিবীতে লিপি উদ্ভাবন, বিজ্ঞানসাধনা ও শিল্পনির্মাণ সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে অবদান রেখেছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মের বির্দ্বন্তা করে আসছে।

দাসতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ আবার নিজেকেই নিজের ধরংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আদি যুগে শ্রম-হাতিয়ার এত সাধারণ ধরনের ছিল যে, তার প্রয়োগ ব্যাপারে দৈহিক শক্তিই ছিল সবচেয়ে বড়ো কথা। সে কারণে খনি, কর্মশালা, জাহাজে ও কৃষিকাজে দাসশ্রমকে বিপ্লভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। দাসদের শ্রমের ফলে স্বাধীন লোকজনদের শ্রম কমে যায়। দাসশ্রমের মান ছিল অতিশয় নিম্নস্তরের, সে অবস্থায় কারিগরির উন্নতি প্রায় অসম্ভব ছিল।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যং বিকাশে দাসতান্ত্রিক সমাজ ক্রমশ বাধা হয়ে তো দাঁড়ালোই, উপরস্থু তাদের পতন অনিবার্য করে তুললো। অত্যাচারিত ও শোষিতের শ্রেণীসংগ্রাম দাসমালিকভিত্তিক রাজ্যের শক্তি ধরংস করে দেয়।

দাসতান্ত্রিক সমাজকে ধরংস করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ অর্থানীতি ও সংস্কৃতির ভবিষ্যাৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করে তুর্লোছল।

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্থু, অনুবাদ ও অঙ্গসম্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামশ ও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জন্বভ্সিক ব্লভার
মকেো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers 17, Zubovsky Boulevard Moscow, Soviet Union

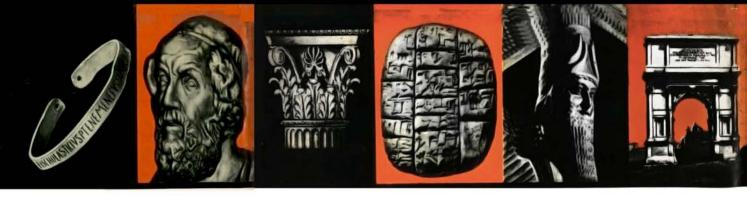





### মার্নাচত্তের তালিকা

- श्रीथवीत शूर्व शालाध्य ५-७ शालात वश्यत शूर्व मानववर्गाण
- স্প্রাচীন প্রাচার্ভুমি: মিশর মেসোপটেমিয়া (আদি কাল থেকে খারী, শ্.
  ৬ণ্ঠ শতক পর্যন্ত)
- ৩. স্প্রাচীন প্রাচ্যভূমি: ভারতবর্ষ ও চীনদেশ
- ৪. প্রাচীন গ্রীস (খ্রী, প্র. ৪র্থ শতকের শেষ পর্যন্ত)
- ৫. श्रीकरमत्र উर्शनत्वम म्हाभन (याी. भू. ४-६म मठक)
- ৬. ঝালেকজাপ্ডার দি গ্রেটের প্রাচ্য অভিযান (খ্রী, প্., ৩৩৪-৩২৫ অবদ)
- ৭. আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য ও তার পতন
- ৮. প্রাচীন ইতালি (খ্রী. প্র, ৩য় শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত)
- ৯. রোম রাজ্যের সম্প্রসারণ (খানী, পা, ওয় শতক থেকে খানীভান্তীয় ২য় শতক পর্যস্তি)
- ১.ক প্পার্তাকাসের নেতৃত্বে দার্সাবদ্রোহ (৭৪-৭১ খ্রীষ্টপ্রাক্ষ)
- ১০. রোম রাষ্ট্র ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন
- ১১. দাসমালিকভিত্তিক রাজ্ঞসম্হের আয়তন ব্দি (আদি কাল থেকে ধ্রীষ্টীয় ২য় শতাবদী পর্যস্ত)
- ১২. বর্তমান কালে গ্রীক লিপিভিত্তিক বিভিন্ন বর্ণমালার সম্প্রসারণ

ফিওদর্ করোভ্কিনের পরিচালনায় এই মানচিত্রসমূহ অভিকত হয়েছে

# প্থিৰীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ মান্চিগ্রাবলী



স্থাচীন প্রাচ্ছমি



স্পাচীন প্রাচ্ছিম

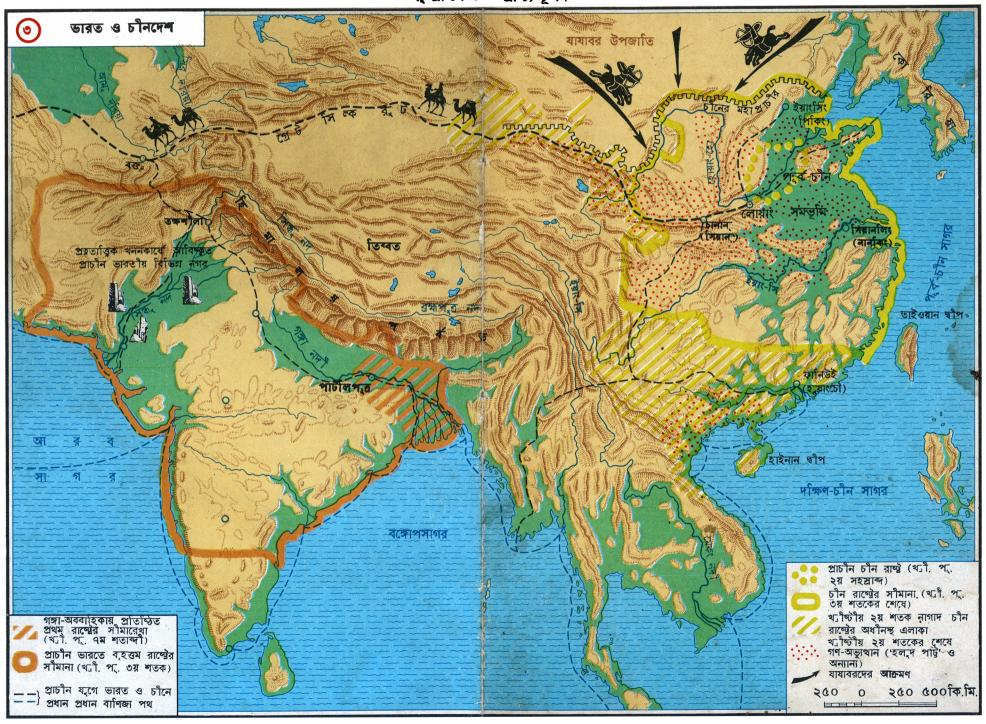



## আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের প্রাচ্য অভিযান (খ্রী. প্র. ৩৩৪-৩২৫ অব্দ)

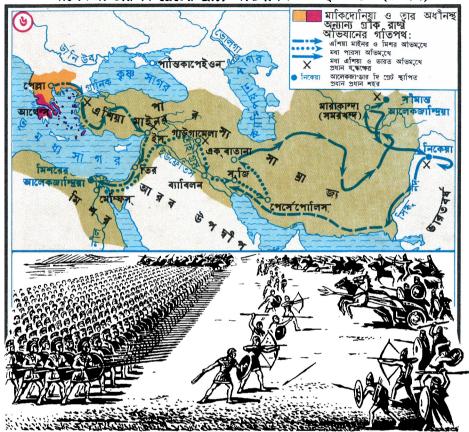

## আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য ও তার পতন



## প্রাচীন ইতালি (খনী, প., ৩য় শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত)



রোম রাজ্যের সম্প্রসারণ (খ্রা. প্. ৩য় শতক থেকে খ্রাণ্টীয় ২য় শতক পর্যস্ত)



রোম রাজ্র ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন



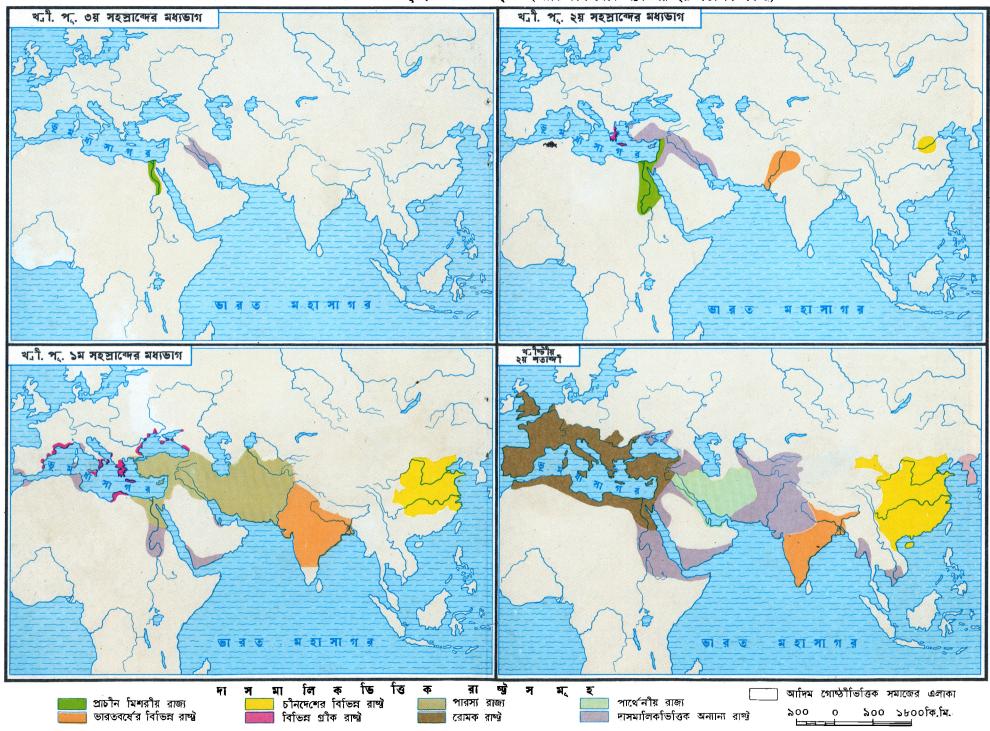